# রবীক্র রচনাবলী

সপ্তবিংশ খণ্ড



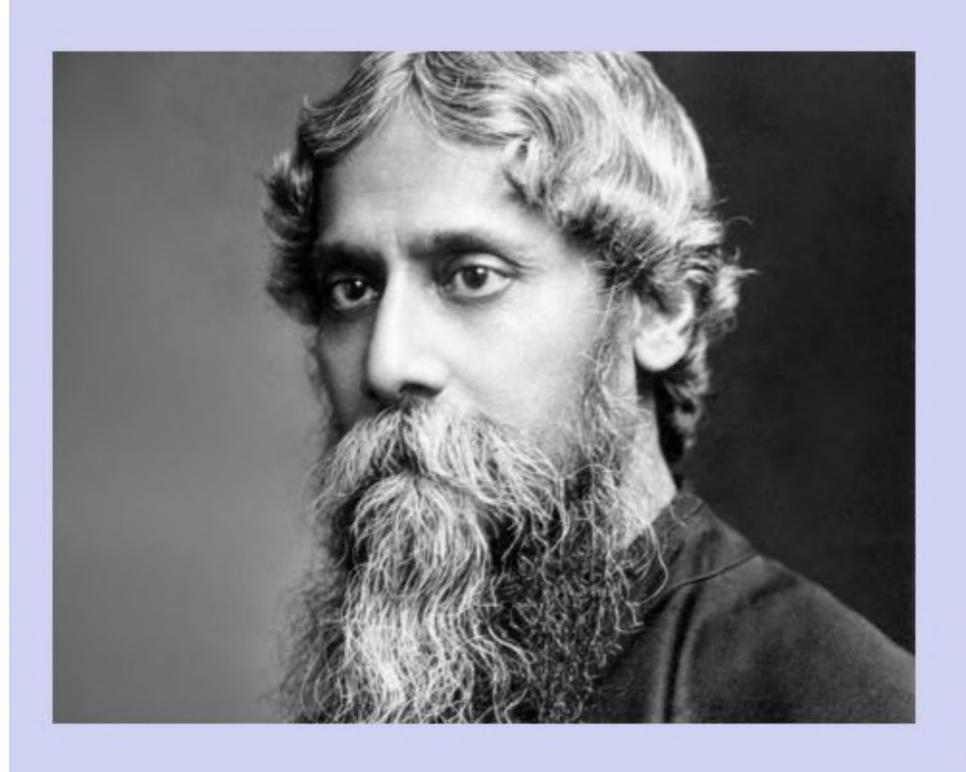

## রবীক্র-রচনাবলী

## সপ্তবিংশ খণ্ড

De jumper





১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

প্রকাশ ২৫ বৈশাধ ১৩৭২ পুনমুজিণ আখিন ১৩৮১ : ১৮৯৬ শক

> য্ল্য : কাগজের-মলাট আঠাশ টাকা রেক্সিন-বাঁধাই পঁয়ত্রিশ টাকা

> > 🖒 বিশ্বভারতী ১৯৭৪

প্রকাশক রণজিৎ রার বিশভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া খ্রীট। কলিকাভা ১৬

মূত্রক শ্রীতর্ধনারারণ ভট্টাচার্ব ভাগনী প্রেন । ৩০ বিধার দরনী। কলিকাভা ৬

| চিত্রসূচী                    | W0          |
|------------------------------|-------------|
| নিবেদন                       | 100         |
| কবিতা ও গান                  |             |
| - স্থিক                      | >           |
| ' উপস্থাস ও গল্প             |             |
| গল্প গুৰুত্                  | ৬৭          |
| প্রবন্ধ                      |             |
| <b>আত্মপরিচ</b> র            | <b>3b</b> 9 |
| - সাহিত্যের স্বরূপ           | 28>         |
| মহাত্মা গান্ধী               | ২৮৭         |
| আশ্রমের রূপ ও বিকাশ          | ୭୪ବ         |
| বিশভারতী                     | 987         |
| শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম | 855         |
| সমবায়নীভি                   | 889         |
| <b>मृष्ठे</b>                | 844         |
| পদ্মীপ্রকৃতি                 | 670         |
| ঞাছপরিচয়                    | 800         |
| বৰ্ণাস্ক্ৰমিক স্চী           | <b>#82</b>  |

### চিত্রস্চী

রবীজ্রনাথ: সিংহল ১৯৩৪
পাঞ্জিপি চিত্র
রবীজ্রনাথ-অন্ধিত চিত্র
কবির হস্তাক্ষরে মৃত্তিত পত্র:
পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে জিপিত

#### निदवपन

রবীজ্ঞ-রচনাবলীর ছাবিবলটি থও এবং ছই থও অচলিত সংগ্রহ প্রকাশের পর কিছুকাল গত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পরপত্রিকার মুক্তিত বিবিধ রচনা সংকলন করে রবীজ্ঞনাথের করেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থে প্রাসন্ধিক নৃতন রচনাও সংযোগ করা হয়েছে।

এযাবং রবীশ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভু ক্ত হয় নি অথচ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এরূপ রচনা এই খণ্ডে সংগৃহীত হল।

যে-সব রচনা এপর্যন্ত রবীশ্র-রচনাবলীব অন্তর্ভু ক্ত হল না পরবর্তী এক বা ততোধিক খণ্ডে সেগুলি সংগৃহীত হবে।

२६ दिनाच ५७१२

# কবিতা ও গান

# युः

P5.

સ્તુ અરુ મામાર્ક ક્ર કુષ્ટ હ્યાન મેન્શન ક્રમ્યા ક્રમ્યુ અરુ અન્યમન બાલ્ય ક્રમ્યુ અરુ અન્યમન બાલ્ય

# यू निज

>

পজানা ভাষা দিয়ে
পড়েছ ঢাকা ভূমি, চিনিভে নারি প্রিয়ে!
কুহেলী আছে বিরি,
বেধের মডো ভাই কেকিড হর গিরি।

2

শতিথি ছিলাম বে বনে সেথার গোলাপ উঠিল ফুটে— 'জ্লো না আমার' বলিভে বলিভে কথন পড়িল সুটে।

O

শভ্যাচারীর বিজয়ভোরণ ভেডেছে ধুলার 'পর, শিশুরা ভাহারই পাথরে শাপন গড়িছে খেলার ঘর।

8

অনিভ্যের যত আবর্জনা পূজার প্রাক্তন হতে প্রতিক্ষণে করিয়ো বার্জনা।

चानक जिन्नारंत करवाहि सम्बन, जीवन रक्तकहे (बीजी।

অনেক যালা সেঁথেছি মোর
কৃষ্ণতলে,
সকালবেলার অভিথিরা
পরল গলে।
সন্ধেবেলা কে এল আজ
নিয়ে ডালা!
গাঁথব কি হায় করা পাভায়
ডকনো যালা!

9

শব্দকারের পার হতে আনি প্রভাতসূর্য মন্ত্রিল বাণী, আগালো বিচিত্রেরে এক আলোকের আলিঙ্গনের খেরে।

4

জরহার। গৃহহারা চার উর্ধাপানে,
ভাকে ভগবানে।
বে দেশে সে ভগবান মান্তবের হৃদরে হৃদরে
সাড়া দেন বীর্বরূপে হৃংখে কটে ভরে,
সে দেশের দৈশ্ত হবে কর,
হবে ভার জর।

অন্তের লাগি যাঠে
লাপ্তলে যাহ্ব মাটিছে আঁচড় কাটে।
কল্যের মূবে আঁচড় কাটিয়া
বাভার পাভার ভলে
মনের অন্ত কলে।

>.

শপরাজিতা ফুটিল,
লতিকার
পর্ব নাছি ধরে—
বেন পেরেছে লিপিকা
ভাকাশের
ভাপন ভক্ষরে।

22

অপাকা কঠিন ফলের মন্তন,
কুমারী, ভোমার প্রাণ
খন সংকোচে রেখেছে আগনি
আপন আত্মান।

>5

व्यगान इन वाछि।

नियारेवा क्ला कानिवाननिन

परवय कालिय वाछि।

निथित्वय चाला भूव-चाकात्व

व्यन्ति भूगावित—

क्ष वर्ष याचा ठकिरव छाहाया

नक्लात्य निक हिर्दा।

অবোধ ছিয়া বুঝে না বোঝে,
করে সে এ কী জুল—
ভারার মাঁঝে কাদিয়া থোঁভে
করিয়া-পড়া ফুল।

>8

শ্বস্থারা ঝরনা যেমন

শ্বস্তু তোমার প্রাণ,
পথে ভোমার জাগিয়ে তুল্ক

আনন্দময় গান।

সম্পেতে চলবে যভ
পূর্ণ হবে নদীর মতো,
ছই কৃলেভে দেবে ভ'রে
সফলভার দান।

34

অন্তর্বিরে দিল মেঘমালা
আপন স্বর্ণরাশি,
উদিত শশীর তবে বাফি রছে
পাঞ্বরন হাসি।

30

আকাশে-ছড়ায়ে বাণী আজানার বাদি বাজে বৃকি। শুনিতে না পায় জন্ত, মাহ্ম্য চলেছে স্থয় পুঁজি।

আকালে যুগল তারা

চলে সাথে সাথে

অনস্থের মন্দিরেন্ডে

আলোক মেলান্ডে।

১৮

আকাশে সোনার মেব

কভ ছবি আঁকে,

আপনার নাম ভবু

লিখে নাহি রাখে।

আকাশের আলো বাটির ভলার প্কার চূপে, কাঞ্চনের ডাকে বাছিরিতে চার কুস্বরূপে।

२० व्याकारणत ह्यनवृष्टित थत्रगी कृष्ट्राय रहत्र किरतः।

52

আগুন জলিভ ববে

আগন আলোভে

নাবধান করেছিলে

মোমে দ্ব হতে।

#### त्रवीख-त्रव्यावनी

নিবে গিয়ে ছাইচাপা আছে মৃতপ্রায়, ভাহারই বিপদ হভে বাঁচাও আমায়।

২২
আন্ধ গড়ি খেলাঘর,
কাল তারে ভূলি—
ধূলিতে ধে লীলা তারে
মৃছে দেয় ধূলি।

২৩ আধার নিশার গোপন অন্তরাল, ভাহারই পিছনে লুকায়ে রচিলে গোপন ইক্সফাল।

২৪
আপন শোভার মূল্য
পূব্দ নাহি বোঝে,
সহজে পেয়েছে যাহা
দেয় তা সহজে।

২৫
আপনার ক্ষমার-যাঝে
অন্ধার নিয়ত বিয়াজে।
আপন-বাহিয়ে খেলো চোখ,
সেইখানে অনম্ভ আলোক।

जाननात होन कि जामा, जानमात राजानर जानमिह विर्फ हरा जामा।

29

আপনায়ে নিবেদন সভ্য হয়ে পূর্ব হয় ঘবে স্থক্যয় ভগনি মৃতি সভে।

২৮ আপনি ফুল লুকালে বনছালে

53

भक्ष जास जारन विश्वनवारत ।

वाधि विश भूशक्त,

व वाका शायत

शिमान वाविष्ण हाएन

म्जन काव्यतः।

जन्न कर्मा भारे—

वाष्ट काव्या भारे—

वाष्ट काव्या भारक

व्यव काव्या

भूशक्त होणाशस्ति

मृज्यत्व वाष्या

नवीन कृष्ट्य वाद्य

व्यव काव्या

.

আমি বেসেছিলেম ভালো

সকল দেহে মনে

এই ধরণীর ছারা আলো

আমার এ জীবনে।

সেই-যে আমার ভালোবালা

লয়ে আকুল অকুল আশা

ছড়িয়ে দিল আপন ভাবা

আকাশনীলিমান্ডে।

রইল গভীর স্থা ছথে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে

ফাগুনচৈত্ররাতে।

রইল ভারি রাখী বাঁধা
ভাবী কালের হাভে।

60)

व्यात्र (त वमस्त, (रुवा)

क्रिक्स स्वया काना (त

वास्तिस स्क्रावर

क्रमात्रत (मानन व्यानाद्र)।

क्रमात्रत व्यानित (फरक

मारे मिनि वाम (त्राव्स,

व्यर्श्त ज्निवानि

नार्श नाना (त ।

ত্ব
আলো আসে দিনে দিনে,
বাজি নিয়ে আসে অন্ধ্বার।
বরণসাগরে যিলে
সাদা কালো গঞাযম্নার।

আলো ভার পদচিত্ত আকাশে বা থাথে— চলে থেভে ভানে, ভাই চিরদিন থাকে।

ত্ব আপার আলোকে অসুক প্রাথের তারা, আগারী কালের প্রয়োধ-আগারে ক্ষেপুক কির্থধারা।

96

जाना-वाश्ववाव वय हरनाह जेवब वर्ष्ट जानाह किया एएन नानाह खर्म विक हरन वर्ष एक। नार्यव' हिस् वाश्विर्ण होप्र यहे धवनीय धूना क्र्फ, विन ना स्टिंग्ड दिया छोड़ाव धूनाव नार्य वाब स्ट केरफ।

99

वेशरतत हाज्यूथ रहिश्यात माहे रव जारनारक काहेरक रहिश्य भाव काहे। वेशत्रक्षमारव करव हाकरजाक हत वथन काहेरवत स्थान विमाहे कहता।

উমি, তুমি চঞ্চলা নৃভ্যাদোলায় দাও দোলা, বাডাস আসে কী উচ্ছাসে— তরণী হয় পথ-ভোলা।

**৩৮** 

এই ষেন ভজের মন

বট অশ্বথের বন।

রচে তার সম্দার কায়াটি

ধ্যানম্বন গন্ধীর ছায়াটি,

মর্মরে বন্দনমন্ত্র জাগার রে

বৈরাগী কোন্ সমীরণ।

60

এই সে পরম মূলা
আমার পূজার—
না পূজা করিলে ভব্
শান্তি নাই ভার।

8.

कर्छ छ्रं छन्छनितः नातः भाषा भाषा । भारत भारत ज्ञान त्यांना एव माहित्कत अरे वीथा ।

83

এথনো অসুর বাহা ভারি পথপানে প্রভাহ প্রভাতে রবি ভারীর্বাদ ভানে।

82

এমন যান্ত্ৰ আছে পাৰেন ধূলো নিভে এলে বাথিভে হন দৃষ্টি মেলে জুভো সরান্ত পাছে।

৪৩ এলেছিছ নিয়ে তবু আশা, চলে গেছ ছিয়ে ভালোবাসা।

88

'क्रमा यात्र कारक'

क्रकाता नारक नान।

विशेषित्र निया

निरंग क्रमा,

धानिन मा चाक्सान।

'প্রগো ভারা, জাগাইরো ভোরে' কুঁড়ি ভারে কহে খুমঘোরে। ভারা বলে," 'বে ভোরে জাগায় মোর জাগা ঘোচে ভার পার।'

84

ওড়ার আনন্দে পাথি

শৃত্যে দিকে দিকে

বিনা অক্ষরের বাণী

যায় লিখে লিখে।

মন মোর ওড়ে যবে

জাগে ভার ধ্বনি,

পাথার আনন্দ সেই

বহিল লেখনী।

89

কঠিন পাথর কাটি

শৃতিকর গড়িছে প্রতিমা।
অসীমেরে রূপ দিক্
ভীবনের বাধাময় সীমা।

কৰা চাই' 'কথা চাই' হাকে
কথার বাজারে;
কথাওয়ালা আলে বাঁকে কাঁকে
হাজারে হাজারে।
প্রাণে তোর বান্ধী বদি থাকে
মেখন চাকিয়া রাখ্ ভাকে
মুখন এ হাটের মাঝারে।

ক্ষল মুঠে জগম জলে,
ভূলিৰে ভাৱে কেবা।
সবাৰ ভৰে পান্ধের ভলে
ভূপের বহে সেবা।

কলোলম্থর দিন

থার রাজি-পানে।
উচ্চল নিঝার চলে

শিক্ষ সন্ধানে।
বসতে অশান্ত ফুল

পেতে চার ফল।
ভঙ্ক পূর্বভার পানে

6.

क हिन छोत्री, 'जानिव चारनावानि।
कीवात्र प्र हरव ना-हरव,
मि जाबि नाहि जानि।'

ठिन्दि ठक्न ।

कारक वाकि परव पूरम बाका, पूरव भारका, पूरव भारका ।

কাছের রাভি দেখিতে পাই
মানা।
দ্রের চাদ চিরদিনের
জানা।

.

কালো মেঘ আকাশের তারাদের চেকে
মনে ভাবে, জিত হল তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন নাহি রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

की शहे, की खया कवि, की एएत, कि एएत— मिन बिह्ह कि हो ग्रेंग এই स्ट्रिंग स्ट्रिंग श्रेंग उन्हें कि पिर्ड़ श्रेंग विभाव निवाय खाला और क्या खाला।

কী যে কোথা হেথা-হোথা যাম ছড়াছড়ি,
কুড়িয়ে যজনে বাধি দিয়ে দড়াদড়ি।
তবুও কখন শেষে
বাধন যাম যে কেনে,
গুলাম ভোলাম দেশে
বাম পড়াগড়ি—
হাম যে, মম না ভাম দাম কড়া কড়ি।

eb

কীভি ৰভ গড়ে ভূলি
ধূলি ভাৱে করে টানাটানি।
গান ৰদি বেখে বাই
ভাহারে রাখেন বীণাগাণি।

43

क्ष्रमः (नाका क्ष्रमः व्यवनादन वश्यन हरः। जुकाम करनम श्रापः।

> काषात्र जानाम काषात्र शृनि मिदार्क जूनि । जिहे कुन ब्लैटन जाता प्रकारन, जाता प्रकार किरन स्वास कारन ।

কোন্ খ'সে-পড়া ভারা মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজি স্বরের অঞ্ধারা।

৬২
ক্লান্ত যোর লেখনীর
এই লেখ আলা—
নীরবের ধ্যানে ভার
ভূবে বাবে ভাবা।

ভণকালের গীতি চিরকালের শুতি।

ভঃ
ক্ষণিক ধ্বনির শত-উদ্ধানে
সহসা নিঝ'রিণী
শাপনারে লয় চিনি।
চকিত ভাবের কচিৎ বিকাশে
বিশ্বিত খোর প্রাণ

পায় নিক্ত সন্থান।

কুত্র-জাপন - মাঝে
পরস্ব জাপন রাজে,
থূপুক ত্রার ভারই।
দেখি জাসার থয়ে
চির্দিনের ভরে
বে সোর জাপনারই।

মুখিত সাগরে নিভ্ত ভরীর পেহ,

রজনী দিবদ বহিছে ভীবের জেহ।

দিকে দিকে বেধা বিপুল জলের লোল
গোপনে সেধার এমেছে বরার কোল।
উত্তাল তেউ ভারা বে দৈভা-ছেলে
প্তলী ভেবে লাফ দের বাহু বেলে।
ভার হাত হতে বাচারে জানিলে ভূমি,
ভূমির শিশুরে ফিরে পেল পুন ভূমি।

49

भक विरामत्र वार्ष खाद्यत्र पक धूमा, यक कामि, खिक देश द्वात स्वीन जानाय जात्मा विदय अक्सिन।

45

शिष्ठ एवं क्ल क्ष व'ल छांचा बरह। बिष्का भ नान निष्काहे कीवत वरह। श्रीक चानिया लग्न वहि क्लकांच श्रीशास स्विम स्वारणास स्विम स्वारणास स्विम

পাছগুলি মুছে-ফেলা, পিল্লি ছাল্লা-ছালা--- মেৰে আর ক্য়াশায়

রচে একি বারা।

ম্থ-চাকা করনার

ভনি আকুলভা—

সব বেন বিধাভার

চুপিচুপি কথা।

90

গাছের কথা মনে রাখি,
ফল করে সে দান।
ঘাসের কথা যাই ভুলে, সে
শ্রামল রাখে প্রাণ।

95

গাছের পাভার লেখন লেখে বসস্তে বর্ধায়— ঝ'রে পড়ে, সব কাহিনী ধুলায় মিশে যায়।

93

গানথানি মোর দিছ উপহার—
ভার যদি লাগে, প্রিয়ে,
নিয়ো তবে মোর নামধানি বাদ দিয়ে।

CP

গিরিবক্ষ হতে আজি

বুচুক কুজাটি-আবরণ,

নৃতন প্রভাতস্থ এনে দিক্ নবজাগরণ। বৌন ভার ভেঙে বাক, জ্যোভির্য উর্জ্জোক হতে বাণীয় নিষ'রখারা প্রবাহিত হোক শভলোতে।

98

সোঁড়ামি সত্যেরে চার মৃঠার রক্তিভ যভ জোর করে, সভ্য মরে অলক্ষিতে।

৭৫ ধড়িতে দম দাও নি তুমি মূলে। ভাবিছ ব'লে, সূৰ্য বৃদ্ধি সমন্ত্ৰ গেল ফুলে!

90

पन काठिक विषय भिनापूर्ण
एव एएक एपि चाह्य प्रश्निकरण।
वसूत्र पथ कवित्र चालिकन—
निकटि चानित्र, पूठिन वस्त्र स्वत्र !
चाकारण एकात्र केवात्र चालिकन,
वालारम एकात्र मधात्र चालिकन,
चाना क्रवारम एका क्रवारम चालिकन,
चाना क्रवारम एका क्रवारम वालिकन,
चाना क्रवारम एका चालीक्रम,

११ इनाव পरवंद्य वस्त्र वावा পৰবিশবেদ্य वस्त्र वर्षाया পদে পদে ফিরে ফিরে মারে,
পদের বীপার ভাবে ভারে
ভারি টানে হার হয় বাধা
রচে যদি হাথের ছব্দ
হাথের-অতীভ আনক্ষ
ভবেই রাগিণী হবে সাধা।

95

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাক্সভা—
নূপুরে নূপুরে বাজে বনজলে
মনের অধীর কথা।

93

চলে বাবে সন্তারপ স্ঞিত বা প্রাণেতে কায়াতে, রেথে বাবে মায়ারূপ রচিত বা আলোতে ছায়াতে।

5.

চাও ৰদি সত্যরূপে
দেখিবারে মন্দ—
ভালোর জালোভে দেখো,
হোরো নাকো জন্ধ।

চাদিনী রাত্রি, তুমি তো ঘাত্রী চীন-লঠন হুলারে চলেছ সাগরপারে। वावि व छेवानी अक्ना क्षवानी, निष्म भारत वन प्रमादम प्रामानाम वादा।

চাদেরে করিভে ক্জী
মেদ করে অভিসন্ধি,
চাদ বাজাইল মাদ্যালক।
ময়ে কালি হল পভ,
জ্যোৎসার ফেনার মতো
মেদ ভেদে চলে অকল্ড।

हारित मगरा विश्व कवि नि रहेगा, कृतिया हिनाय कमन काहात रहेगा।

मध्य वाद्य वाद्य वाद्य व्यापनाद्य ग्राक्टिक वाद्य वाद्य ग्राह्य ग्राह्य व्यापनाद्य ग्राह्य ग्राह्य व्यापनाद्य ग्राह्य ग्

চাহিছে কীট মৌনাছির পাইডে অধিকার— করিল নম্ভ ফুলের বির হাক্স প্রের ভার।

চৈজের সেভারে বাজে বসম্ভবাহার, বাভাসে বাভাসে উঠে ভরদ ভাহার।

চণ চোথ হতে চোধে ধেলে কালো বিহাৎ— হুদম পাঠায় আপন গোপন দৃত।

ভাষাদিন আদে বারে বারে

মনে করাবারে—

এ জীবন নিডাই ন্তন

প্রভি প্রাতে আলোকিড

পুলকিত

দিনের মতন।

দ্ধ শানার বাশি হাভে নিয়ে না-খানা বাখান তাঁহার নানা স্থরের বাখানা।

জাপান, ভোমার সিদ্ধু অধীয়, প্রান্তর ভব শান্ত, পর্বস্ত ভব কঠিন নিবিড়, কানন কোমল কান্ত।

জীবনদেবভা ভব
দেহে যনে অন্তব্ধে বাছিরে
ভাপন পূজার ফুল
ভাপনি ফুটান ধীরে ধীরে।
মাধুর্বে সোরভে ভারি
ভহোরাত্ত রহে বেন ভরি
ভোমার সংসার্থানি,
এই ভাষি ভাশীর্বাদ করি।

ন্থ জীবনদাত্তার পথে ক্লান্তি ভূলি, ডক্লণ পথিক, চলো নির্জীক। আপন অন্তবে ডব আপন দাত্তার দীপালোক অনিবাণু হোক।

90

श्रीयनव्यक्त वाम मर्वद्रक्क-मार्य नामि, म्बन वित्नव खाला नीवय नक्त्य वाम बामि।

96

জীবনে ভব প্রভাত এল নব-অরুপকাতি। ডোষারে খেরি মেলিয়া থাক্ শিশিয়ে-খোওয়া শান্তি। যাধুরী তব ষধাদিনে
শক্তিরপ ধরি
কর্মপটু কল্যাণের
করুক দুর স্লান্তি।

কর

ভীবনের দীপে ভব

ভালোকের আশীর্বচন

ভাগারের অচৈতত্তে

সঞ্চিত করুক জাগরণ।

ক্ষালো নবজীবনের নির্মল দীপিকা, মর্ভের চোথে ধরো স্বর্গের লিপিকা। আধারগহনে রচো আলোকের বীথিকা, কলকোলাহলে আনো অমৃতের স্বীতিকা।

করনা উথলে ধরার জ্বন্দ হতে ভপ্তবারির স্রোভে— গোপনে পুকানো অঞ্চ-কী লাগি বাহিরিল এ আলোভে।

ভালিজে দেখেছি ভব অচেনা কুছ্ম ন্ব। দাও বোরে, আমি আমার ভাষার বরণ করিয়া লব।

55

ডুবারি বে সে কেবল

ডুব দেয় তলে।
বে জন পারের যাত্রী

সেই ডেসে চলে।

> . .

ভণনের পানে চেরে সাগরের চেউ বলে, 'এই পুতলিরে এনে দে-না কেউ।'

>.>

ভৰ চিন্তগগনের দ্র দিক্সীমা বেদনার রাঙা মেদে পেরেছে যহিষা।

205

छत्रक्त्र यानी निष् हार्ष वृक्षायातः। रक्तात्र रक्ष्यम्हे रमस्य, ध्रह बार्य बार्य। 3.0

ভারাগুলি সাহারাভি
কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে
ফুটে বনময়।

3 . 8

ভূমি বসম্ভের পাথি বনের ছায়ারে
করো ভাষা দান।
আকাশ ভোমার কঠে চাহে গাহিবারে
আপনারই গান।

3.6

তৃষি বাঁধছ নৃতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিড।
তৃষি পুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার-জিড।
তৃষি বাঁধছ সেতারে ভার,
গামহি সমে এসে—
চক্রবেণা পূর্ব হল
আরভ্জে আর শেষে।

300

তুমি বে তুমিই, ওগো দেই ভব ৰণ আমি মোর প্রেম দিয়ে তবি চিরদিন।

ভোষার মন্দকার্থ
ভব ভূজ্য-পানে
ভাষা চিন্ত বে প্রেমেরে
ভাষা দিয়ে ভানে,
বে ভাষা দান্তি দের,
বে ভাষার প্রাণ,
সে ভাষার প্রাণা নহে—
সে ভোষারি হান।

अ०५

(ভাষার সঙ্গে আষার মিলন

বাধল কাছেই এলে।

ভাকিরে ছিলেম আসন বেলা—

অনেক ব্রের থেকে এলে,

আজিনাডে বাছিরে চরণ

কিরলে কঠিন হেনে—
ভীরের হাওয়ার ভরী উষাও

পারের নিক্তেশে।

১০০ ভোষারে ছেরিয়া চোখে, মনে পড়ে গুরু এই মুখথানি দেখেছি স্থলোকে।

३३० पिनास्य व्ये वृद्धिशशा स्वर्थत परण कृष्ठि जिस्थ पिज— चाच क्यत्व जाकाण कशा कृष्ठि ।

দিগজে পথিক মেখ চ'লে বেভে বেভে ছাঁয়া দিয়ে নামটুকু লেখে আকালেভে।

225

দিগ বলয়ে

নব শলীলেথা

টুক্রো যেন

মানিকের রেখা।

270

দিনের আলো নামে ধখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিবির জলে।
তাকিয়ে থাকি, দেখি সঞ্চীহারা
একটি সন্ধ্যাতারা
ফেলেছে তার ছায়াটি এই
কমল-সাগরে।

ভোবে না দে, নেবে না দে,
চেউ দিলে দে বায় না ভবু স'রে—
বেন আমার বিফল রাভের
চেয়ে থাকার স্বভি
কালের কালো পটের 'পরে
রইল আঁকা নিভি।
যোর জীবনের বার্থ দীলের
জারিরেথার বানী
ভাই বে ছারাথানি।

দিনের প্রত্যক্তি হয়ে সেল পার বহি কর্মতার। দিনাত ভরিছে ভরী বঙ্কি মায়ায় আলোয় ছায়ায়।

>>0

দিবসরজনী ভক্রাবিহীন

মহাকাল আছে জানি—

বাহা নাই কোনোখানে,

বাহে কেহ নাহি জানে,

সে অপবিচিত ক্রনাতীত

কোন্ আগামীর লাগি।

১১৬ ছই পান্তে ছই ফুজের আফুল প্রাণ, যান্তে সমূত্র অন্তল বেদনাগান।

221

ष्ट्रंथ अकृतित बामा नाष्ट्रे अ श्रीवरन । प्रःथ महिबाब मस्मि एवन भाष्ट्रे बरन ।

३३४ इ:थमिवाय खणीन व्यक्त व्याद्धा चानन मन, रप्तत्का मिथा रहार भारव विस्कारमय यन ।

ত্থের দশা আবণরা ভি
বাদল না পার যানা,
চলেছে একটানা।
স্থের দশা বেন সে বিহাৎ
ক্রণহাসির দৃত।

25.

দ্ব সাগরের পারের পবন
আসবে ধখন কাছের কৃলে
বঙ্কিন আগুল জালবে ফাগুল,
মাডবে অশোক সোনার ফুলে।

১২১
দোয়াভথানা উলটি ফেলি
পটের 'পরে
'রাভের ছবি এঁকেছি' ব'লে
গর্ব করে।

১২২
ধরণীর খেলা খুঁজে
লিন্ত ভকভারা
ভিষিত্রজনীভীরে
এল পথছারা।
উবা ভারে ভাক দিয়ে
কিরে নিমে বার,
আলোকের ধন বুকি
আলোকের ধন বুকি

নবৰৰ্থ এল আজি

হুৰ্যোগের খন অন্ধলারে;
আনে নি আশার বাণী,

যেবে না সে করণ প্রপ্রের ।
প্রতিকৃষ ভাগা আদে

হিংল্ল বিভীবিকার আকারে;
ভখনি সে অকল্যাণ

বখনি ভাহারে করি ভর ।
বে জীবন বহিরাছি

পূর্ব মূল্যে আজ হোক কেনা;
ছাদনে নিউকি বীর্ষে

শোধ করি ভার শেব হেনা ।

১২৪
না চেম্নে যা পেলে ভার যভ দার
প্রাভে পারো না ভাও,
ক্ষেনে বহিবে চাও যভ ফিছু
সব যদি ভার পাও!

১২৫
নিষীলনম্ব ভোম-বেদাফার
অঙ্গণকপোলভলে
রাভের বিদায়চ্যনট্ড্
ভক্তারা হয়ে জলে।

১২৬ বিক্তম অবকাশ শৃত তথু, শান্তি ভাছা নয়— বে কৰ্মে বয়েছে সভ্য ভাছাতে শান্তিয় প্রিচয়। ३२१ न्छन षश्चिषित भूत्राज्दनय षश्चद्यद्य न्छत्न मध हित्न ।

ন্তন যুগের প্রত্যুবে কোন্
প্রবীণ বৃদ্ধিমান
নিতাই শুধু কল্ম বিচার করে—
যাবার লয়, চলার চিন্তা
নিংশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহররে।
নিঝ'র যথা সংগ্রামে নামে
দুর্গম পর্বতে,
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়্
দ্রংসাহসের পথে,
বিদ্বই তোর শাধিত প্রাণ
জাগায়ে তুলিবে যে রে—
জয় করি তবে জানিয়া লইবি
অজ্ঞানা অদৃষ্টেরে।

ন্তন দে পলে পলে

অতীতে বিলীন,

মৃগে মৃগে বর্তমান

সেই তো নবীন।

স্থা বাড়াইয়া ভোলে

নৃতনের স্থরা,
নবীনের চিরস্থা

সৃধ্যি করে পুরা।

10.

পদ্মের পান্তা পেন্তে আছে অঞ্চল রবির করের লিখন ধরিবে বলি। সায়াকে রবি অন্তে নামিবে ধবে লে ক্পলিখন তখন কোখায় রবে!

১৩১
পরিচিত দীয়ানার
বিশা-বেরা থাকি ছোটো বিশে;
বিপ্ল অপরিচিত
নিকটেই রয়েছে অলুতে।
সেধাকার বীশিরবে
অনামা ফ্লের বৃত্পতে
আনা না-আনার মাবে
বাদী ফিরে ছারামর ছব্দে।

১৩২ পশ্চিমে ছবিয় দিন হলে অবসান ভখনো বাজুক কানে পুরবীয় গান।

१००० भाषि यस शास्त्र शान, जात्न ना, क्षणाज-विस्त्र त्म जांच क्षाप्त्र पर्याणान । स्म स्टि वनवारम---म्म स्टि वनवारम--म्म स्टि वनवारम--म्म स्टि वनवारम--म्म स्टि वनवारम--म्म स्टि वनवारम--

## ववीख-ब्राज्यावणी

208

পায়ে চলার বেগে
পথের-বিশ্ব-হরণ-করা
শক্তি উঠুক জেগে।

106

পাষাণে পাষাণে তব লিখরে লিখরে লিখেছ, হে গিরিরাজ, জ্জানা জ্জরে কত যুগমুগান্তের প্রভাতে সন্ধার ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত জ্ঞানন্ত-জ্ঞাার। মহান সে গ্রন্থপত্র, তারি এক দিকে কেবল একটি ছত্তে রাখিবে কি লিখে— তব শৃঙ্গশিলাতলে ছদিনের খেলা, জ্ঞানাদের ক'জনের আনজ্যের মেলা।

306

পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে
লিখি নিজ নাম ন্তন কালের পাতে।
নবীন লেখক তারি 'পরে দিনরাভি
লেখে নানামত আপন নামের পাতি।
ন্তনে পুরাণে মিলায়ে রেখার পাকে
কালের খাতায় সদা হিজিবিজি খাকে।

109

পুষ্পের মৃক্ল নিয়ে জালে জরণ্যের জাম্বাস বিপুল।

भित्रहि प्य-मय धन,
यात्र मृणा चार्ह,
प्रम्ण याद्र भारह।
यात्र कारना मृणा नाहे,
चानित्य ना स्मन,
ভाहे बाक हत्रम भाषत्र।

203

প্রথম আলোর আভাস লাগিল গগনে;
ভূবে ভূবে উবা সাজালো শিশিরকণা।
বায়ে নিবেদিল ভাহারি পিপাসী কিরবে
নিংশের হল রবি-অভার্থনা।

>B.

প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা

ত্র্ধম্থীর ফুলে।

ভৃপ্তি বা পার, মুছে ফেলে ভার—

আবার ফুটায়ে ভূলে।

787

श्राटिय क्ल क्षिया उर्ज् स्थाय श्रीयत्म । नद्यादिनाय त्याय तम श्रम समुद्राल-खरा करन ।

285

প্রেষের আছিয় জ্যোতি আকাশে সকরে
ভরতন ভেজে,
পৃথিবীভে নামে সেই নানা জণে রূপে
নানা ধর্ণ সেজে।

প্রেমের জানন্দ থাকে শুধু স্বয়ক্ষণ, প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।

>88

ফাশুন এল বাবে,
কৈছ ধে ববে নাই—
পরান ভাকে কারে
ভাবিয়া নাহি পাই।

১৪৫
ফাগুন কাননে অবতীর্ণ,
ফুলদল পথে করে কীর্ণ।
অনাগভ ফলে নাই দৃষ্টি,
নিমেষে নিষেকে অনাস্টি।

১৪৬
ফুল কোথা থাকে গোপনে,
গন্ধ ভাহারে প্রকাশে।
প্রাণ চাকা থাকে স্বপনে,
গান বে ভাহারে প্রকাশে।

১৪৭
ফুল ছি ডে লয়
হাওয়া,
দে পাওয়া মিধ্যে
পাওয়া—

## कू जिल

আনমনে ভার পুলের ভার ধুলায় ছড়িয়ে বাওয়া।

रव मिट धूनाम क्रम हात्र गिंख नम क्रम क्रम रहनात मि धन हम स्य क्रम काहाति याचात्र हमा

ভথারো না যোর
গান
কারে করেছিছ
দান
পথগুলা-'পরে
আছে ভারি ভরে
বার কাছে পাবে
মান।

प्राप्त ज्ञार दश्य क्रिय वाद बाय जानाव— संदि याद, क्रिय मांचाव। भाषत भाषत क्यां क्रिय पाषत क्यां क्रिय पाषत क्यां

ফুলের কলিকা প্রভাতরবির প্রদাদ করিছে লাভ, কবে হবে ভার হৃদয় ভরিয়া ফলের আবির্ভাব।

54.

বইল বাতাদ,
পাল তবু না কোটে—
ঘাটের শানে
নোকো মাথা কোটে।

262

'বউ কথা কণ্ড' 'বউ কথা কণ্ড' যভই গায় সে পাখি নিজের কথাই কুঞ্চবনের সব কথা দেয় ঢাকি।

>65

বড়ো কাজ নিজে বহে

আপনার ভার।

বড়ো হংথ নিয়ে আসে

নাজনা ভাহার।

হোটো কাজ, হোটো ক্ষভি,

হোটো হংথ মভ—

বোঝা হয়ে চালে, প্রাণ

করে কণ্ঠাগভ।

वरफ़ारे मरफ द्रविरद्र वाक कदा, जानन जारमारक जाननि मिरद्राफ् बद्दा।

148

বরষার রাভে জলের জাঘাভে পড়িতেছে বৃথী করিয়া। পরিমলে ভারি সঞ্চল পবন করুণায় উঠে ভরিয়া।

>00

वस्य वस्य मिडेनिछनाम द'न जन्न निष्म मानाधानि नर गाँधि; जन्मांडि यत्न जात्ना— पित पित छात्र मूनश्रमि रूप मान, यानास क्षिडि वृक्षि यत्म यादा स्व छात्य प्राप्ताधात्न यदि एक छात्य प्राप्ताधात्न

শিশুকে বহে বন্ধ, হঠাৎ থুলিলে আভানেভে পাও পুরানো কালের গন্ধ।

> ३८७ वर्षणां स्वयं का स शिरम्बद्ध हिन्द विकटमय विक्ट्याटक करत रहत के कि ।

বদন্ত, জানো মলরসমীর,
ফুলে ভরি দাও ডালা—
মোর মন্দিরে মিলনরাভির
প্রদীপ হয়েছে জালা।

১৫৮
বসম্ভ, দাও আনি,
ফুল জাগাবার বাণী—
তোমার আশায় পাতায় পাতায়
চলিতেছে কানাকানি।

১৫০ বসন্ত পাঠায় দৃত বহিয়া বহিয়া যে কাল গিয়েছে ভার নিশাস বহিয়া।

১৬•
বসন্ত যে লেখা লেখে
বনে বনান্তরে
নাম্ক ভাহারই মন্ত্র
লেখনীর 'পরে।

১৬১
বসভের আসরে স্বড়
বপজের আসরে স্বড়
বপন ছুটে আলে
মৃক্লগুলি না পায় ভয়,
কচি পাভায়া হালে।

কেবল জানে জীৰ্ণ পান্তা কড়ের পরিচন্দ্র— কড় ভো ভারি মৃক্তিদান্তা, ভারি বা কিলে জন।

195

বদক্তের হাওরা যবে অরণ্য যাভার নৃভ্য উঠে পাভার পাভার। এই নৃভ্যে স্থলবন্ধে অর্থ্য দের ভার, 'ধক্স ভূমি' বলে বার বার।

100

বস্তুতে বন্ধ ৰূপের বীধন, ছব্দ সে বন্ধ শক্তিতে, অর্থ সে বন্ধ ব্যক্তিতে।

748

वह दिन ध'रत वह त्कांण वृत्त वह वात्र कृति वह दिन वृत्त दिन विष्ठ गिरत्ति श्वंण्याना, दिन विष्ठ गिरति मित्रू। दिन वृत्ति कृति विष्ति। वत्र हर्ष खबू बृहे भा त्कां नित्ति छैन्द्रा क्वंडि वार्नित निर्देश छन्द्र क्वंडि विनित्तिकृ।

144

राष्ट्राम ख्याब, 'स्ट्रा खा, क्यन, ख्य बक्छ की त्य।' क्यन कहिन, 'बायाब याकारब खाबि बक्छ निरख।'

বাভাদে ভাহার প্রথম পাপড়ি খদায়ে ফেলিল খেই, অমনি জানিয়ো, শাখায় গোলাপ থেকেও আর দে নেই।

১৬৭
বাতাসে নিবিলে দীপ
দেখা যায় ভারা,
ভাষারেও পাই তবে
পথের কিনারা।
স্থা-অবসানে আসে
সস্তোগের সীমা,
তৃঃথ তবে এনে দেয়
শাস্তির মহিমা।

১৬৮
বাষু চাহে মৃক্তি দিতে,
বন্দী করে গাছ —
ছই বিক্ষত্তের বোগে
মঞ্জীর নাচ।

১৬৯
বাহির হতে বহিয়া আনি
স্থাধের উপাদান —
আপনা-যাঝে আনন্দের
আপনি সমাধান।

19.

वाहित्व वस्त्र वाका, धन वर्ण कान । कनाम रन सस्त्रम भविभूर्यकाम ।

>95

विश्व वाहात थ्रं जिहिन्न वात वात्व लिए जिहिन हो हो हो हो है वात वात्व— कुछ स्ट्रिन स्ट्रिन कुछ-ना ज्वल्यकात्व ज्वात जात्व जीवत नहेंव विनास, वाहित ज्यन हिव जात्र स्वा विनास।

>92

विस्कारकाव विनास स्वाव नेष्ण अहे द्वाव न्वनंगतिक विश्वस्य कि व्यानाव स्वादना द्वाव ? नक्करकाहि व्याद्यात्वस्य-भारव शृष्ट कवाव स्व स्वका वाषाव विवाजात्व रहा जावि स्वय-वास्य राखा वावाव हरन— वाषाव वार्तास्य कि

३१० विष्ठणिख त्यन वाधवीणाथा, बक्की कारण बक्कब । त्यान कथा खास भाखास हाका हुलि हुलि करस बस्नस ।

বিদায়রথের ধ্বনি

দ্র হভে ওই আসে কানে।

ছিন্নবন্ধনের শুধু

কোনো শন্ধ নাই কোনোধানে

১৭৫
বিধাতা দিলেন মান
বিদ্রোহের বেলা,
অন্ধ ভক্তি দিশ্ব যবে
করিলেন হেলা।

১৭৬
বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে,
শিশিরে ঝলিবে ক্ষিতি,
হে শেফালি, তব বীণায় বাজিবে
শুম্মপ্রাণের গীতি।

১৭৭
বিশের হৃদয়-মাঝে
কবি আছে সে কে!
কৃষ্ণমের লেখা তার
বারবার লেখে—
অভ্প্ত হৃদয়ে তাহা
বারবার হোছে,
অশান্ত প্রকাশবাধা
কিছুতে না বোচে।

3 9b

বৃদ্ধির আকাশ যবে সভো সম্ভাল,
প্রেষয়লে অভিষিক্ত হৃদ্দের ভূমি—
ভীবনভালতে কলে কলাপের কল,
যাধ্রীর পুলাগুছে উঠে লে কৃত্বমি।

३१३

तिह् मव मव-म्बा,

काम পেতে बाकि—

मव-मबा काबा ছতে

मिर्स यात्र काकि ।

जाननारत कति मान

बाकि कत्रकार्फ—

मव-मबा जाननिष्ठे

तिह् मन्न स्वारत ।

त्वना वित्व चळ चित्रञ्ज विद्या (भा। छ्यू अ प्रान हिमा छ्यू अ प्रान हिमा रूकाहेमा नित्या (भा। त्व ज्ञ चानवतन जेनवतन ज्ञ किरल रूका-'नरब ज्ञ किरल। वि'विद्या छव हारब (मैरवा छोस्ब किम (भा। ১৮১ বেদনার অঞ্চ**উমিগুলি** গছনের ভল হভে রত্ব আনে তুলি।

365

ভজনমন্দিরে তব
পূজা যেন নাহি রয় থেমে,
মানুষে কোরো না অপমান।
যে ঈশরে ভক্তি করো,
তে সাধক, মানুষের প্রেমে
তারি প্রেম করো সপ্রমাণ।

১৮৩ ভেসে-ষাওয়া **ফুল** ধরিতে নারে, ধরিবারই ঢেউ ছুটায় তারে।

ভোলানাথের খেলার ভবে খেলনা বানাই আমি । এই বেলাকার খেলাটি ভার

**अहे दिना यात्र थात्रि ।** 

728

১৮৫

মনের আকাশে ভার

দিক্সীমানা বেয়ে

বিবাগি স্থপনপাথি

চলিয়াহে থেয়ে।

সর্ভনীয়নের ভূষিব বস্ত ধার অষরজীয়নের শতিব অধিকার।

১৮৭ মাটিভে তৃষ্ঠাগার ভেঙেছে বাদা, আফাশে সম্চ করি গাঁথিছে আশা।

১৮৮ মাটিতে মিশিল মাটি, খাহা চিবজন বহিল প্রেমের স্বর্গে জন্তবের ধন।

३३० शाक्रवरम कविवारम खब नरकाम स्कारमा वा भगक्त ।

ষিছে ভাকো— মন বলে, আজ না—
গেল উৎসবরাতি,
মান হয়ে এল বাভি,
বাজিল বিসর্জন-বাজনা।
সংসারে যা দেবার
মিটিয়ে দিম্ম এবার,
চ্কিয়ে দিয়েছি তার থাজনা।
শেষ আলো, শেষ গান,
জগভের শেষ দান
নিয়ে যাব— আজ কোনো কাজ না।
বাজিল বিসর্জন-বাজনা।

১৯২
মিলন-ম্লগনে,
কেন বল্,
নয়ন করে ভোর
ছলছল্
বিদায়দিনে ধবে
ফাটে বুক
সেদিনও দেখেছি ভো
হাসিম্থ।

पृक्षणय विकासिक सूत्रम वीशाय चाह्य वीशा, सूत्रम द्यामाय चह्य वीशा, सूत्रम द्यामाय वहरू श्रमाणय सूत्रमय अ वाशा।

মৃক্ত বে ভাবনা যোর ওড়ে উর্ধ-পানে সেই এদে যদে যোর গানে।

১৯৫

মূহুর্ড বিলায়ে বার

তবু ইচ্ছা করে—
আপন স্বাক্তর হবে

মূগে বুগান্তরে।

১৯৬ মৃডেরে মড়ই করি স্ফীড পারি না করিতে সঞ্জীবিভ।

> ১৯৭ মৃত্তিকা খোৱাকি দিয়ে বাঁধে মুক্ষটারে, আকাপ আলোক দিয়ে মৃক্ষ রাখে তারে।

५३५ मृज्ञ किया य खालब मृज्ञ किया क्या त्म खान व्याख्यात्क मृज्य क्या क्या

299

यथन भगनण्डम वाधारमम् पाम रमन पूनि मानाम मरमिर्ण छेवा हमन कमिन जामाजनि । 2.0

यथन हिलम পথেরই মাঝখানে

মনটা ছিল কেবল চলার পানে

বোধ হন্ত ভাই, কিছুই ভো নাই কাছে—
পাবার জিনিস সামনে দ্রে আছে।

লক্ষ্যে গিয়ে পৌছব এই বোঁকে

সমস্ত দিন চলেছি এক-রোখে।

দিনের শেষে পথের অবসানে

মৃথ ফিরে আল ভাকাই পিছু-পানে।

এখন দেখি পথের ধারে ধারে
পাবার জিনিস ছিল সারে সারে—

সামনে ছিল যে দ্র স্মধ্র

পিছনে আল নেহারি সেই দ্র।

2.5

ষত বড়ো হোক ইশ্রধহ সে স্থার-আকাশে-আঁকা, আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা।

**२•**२

ধা পায় সকলই জমা করে, প্রাণের এ লীলা রাজিদিন। কালের তাওবলীলাভরে সকলই পৃস্তেভে হয় লীন।

২ • ৩ যা রাখি আমার ভরে মিছে ভারে রাখি, भाविश सब मा घरव

रमश घरव का कि।

या प्राचि मवास छरस

रमहे छत् सरव—

रमास मारब छारब ना स्म,

सारब छारस मरब।

3.8

বাওয়া-আসার একই বে পথ
আন না তা কি অন্ত ?
যাবার পথ রোধিতে গেলে
আসার পথ বন্ধ।

3.5

বৃগে বৃগে জলে কোত্ৰে বান্বুভে গিন্নি হয়ে বান্ন চিবি। মন্ত্ৰৰ মন্ত্ৰ আনুতে ভূপ বহে চিন্নজীবী।

300

ষে আধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায় সে আধারে অন্ধ নাহি দেখে আপনার।

500

रिष्य भर्मत्र नार्यः
विषय मिष्ठ
भेषत्रक षर्मा इरड
स्म करत्र विषठ।

२०५ (प इस्टिंड क्लार्ट नाई नवस्रीन स्वया সেও ভো, হে শিল্পী, ভব

নিজ হাতে লেখা।
অনেক মুকুল করে,
না পান্ন গৌরব—
ভারাও রচিছে ভব
বসস্ত উৎসব।

203

ষে ঝুম্কোফুল ফোটে পথের ধারে

অসমনে পথিক দেখে তারে।

সেই ফুলেরই বচন নিল তুলি

হেলায় ফেলায় আমার লেখাগুলি।

530

ষে তারা আমার তার।
সে নাকি কথন ভোরে
আকাশ হইভে নেমে
শৃজিতে এসেছে মোরে।
শত শত বৃগ ধরি
আলোকের পথ বৃরে
আক্ত সে না জানি কোঝা
ধরার গোধ্লিপুরে।

533

বে ফুল এখনো কুঁড়ি
ভারি জন্মশাথে

রবি নিজ আশীর্বাদ প্রতিদিন রাখে।

त्व सद्द्रत जाज । विवाह वाका नाहे। जाहाबहे विवाह वाका नाहे।

২১৩ ৰে বাখা জুলিয়া গেছি, পরানের জলে খপনতিমিরস্তটে ভারা হয়ে জলে।

528

বে বাখা ভূলেছে আপনার ইভিহাস
ভাষা ভার নাই, আছে দীর্ঘবাস।
সে যেন রাভের আধার দিপ্রহ্ব —
পাধি-গান নাই, আছে বিজিম্বর।

২১৫ বে বার ভাহারে আর ক্ষিরে ডাকা বৃথা। অপ্রকলে শ্বভি ভার ছোক প্রবিভা।

२ ३५ (य त्रक नवात स्मा काशस्त्र प्रिता स्मा वार्ष करवन । स्म नाहि कारन, किरम वता स्मा कामनि स्म क्रम स्मा स्मा

রজনী প্রভাত হল—
পাধি, ওঠো জাগি,
জালোকের পথে চলো
অমৃতের লাগি।

২১৮ বাখি যাহা ভার বোঝা কাঁধে চেপে বছে। দিই যাহা ভার ভার চরাচর বহে।

বাতের বাদল মাতে ভুমালের শাথে; পাথির বাসায় এসে 'জাগো জাগো' ডাকে।

মণে ও জন্ধপ গাঁথা

এ ভ্ৰনথানি—
ভাব ভাবে স্থব দেয়,
সভা দেয় বাৰী।
এসো মাৰখানে ভাব,
জানো ধান জাপনায়
ছবিতে পানেতে বেখা

নিতা কানাকানি।

দৃশায়ে আছেন বিনি
জীবনের বাঝে
আমি ডাঁরে প্রকাশিব
সংসারের কাজে।

222

নৃপ্ত পৰের পৃশ্পিত তৃপগুলি

এই কি স্মধ্যতি বচিলে ধৃলি—

দ্ম ফাগুনের কোন্ চরপের

স্কোষল অসুলি !

२२७
लाख चार्ल बार्क बिल्म
चिनमीय ज्ञाक—
चाकान क्षेत्रम भएम
निधिन चालाक,
सम्भी जायन भएक
ब्रूनाइन जूनि
निर्मन चिन्म विकित्र ।

पत्रक भिवित्रवाकाम क्याम क्रम क'रत जारम देशमी स्थाप। वत्रपत क्रम का स्थाप, वाषा विराह क्रमी साहरू रचन।

শিক্ত ভাবে, 'সেয়ানা আমি, অধোষ বভ শাখা। ধৃলি ও মাটি সেই ভো খাঁটি, আলোকলোক ফাকা।'

২২৬

শৃষ্ঠ ঝুলি নিয়ে হার
ভিন্ক মিছে ফেরে,
আপনারে দেয় ধদি
পায় সকলেরে।

২২৭

শৃস্ত পাভার অন্তরালে

নৃকিয়ে থাকে বাণী,
কেমন করে আমি ভারে

বাইরে ডেকে আনি।

যথন থাকি অন্তমনে

দেখি ভারে হৃদয়কোণে,

যখন ভাকি দেয় সে ফাঁকি—

পালায় ঘোষটা টানি।

২২৮ শেষ বসন্তরাত্রে যৌবনর্ম বিক্ত করিছ বিরহবেদনপাত্রে।

২২৯ জামলঘন বসুলবন-\* ছায়ে ছায়ে

## क्लिन

रषन की खत्र वारक मध्य भारत भारत ।

200

প্রাবণের কালো ছারা নেমে আসে ভয়ালের বনে বেন দিক্লগনার গলিত-কাজল-বরিবনে।

**205** 

সধার কাছেন্ডে প্রেম চান ভগবান, দানের কাছেন্ডে নভি চাহে শয়ভান।

505

দংসাবেভে দাকৰ বাৰা

লাগায় বখন প্ৰাৰে

'আমি বে নাই' এই কথাটাই

যনটা খেন জানে।

বে আছে সে সকল কালের,

এ কাল হতে ভিন্ন—
ভাছার গায়ে লাগে না ভো

কোনো ক্ষভের চিক্।

500

मरखास स्व कारन, छास्य मगर्स काखास बास्य कति । मरखास स्व कारमासास सिन्द कहरत बास्य स्वि । ২৩৪ সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি প্ৰচাওয়া নয়নের বাণী।

২৩৫
সন্ধারিব মেঘে দের
নাম সই ক'রে।
লেখা তার মূছে যার,
মেঘ যায় সরে।

২৩৯
সফলতা লভি ধবে
মাধা করি নভ,
জাগে মনে জ্বাপনার
স্ক্রমতা ধত।

२०१

गव-किष्कु छएं। क'रव

गव नाहि भाहे।

गवहे भारक मछा च्याह

২৩৮ শব চেয়ে ভক্তি বার শন্তবেভারে শন্ত মন্ত্রী হয় শাপনি দে হারে।

नवम जानब एक जावि यांव ठटन, क्षम द्रष्टिन करे निक ठावानाएक— अस पूरम, अस कि नजरब नाटठ जानामक वनरक्षम जानरक्षम जाना द्राधिनाम जावि एका नारे वाकिनाम।

২৪•
সারা রাভ ভারা

যভই জনে

রেথা নাহি রাথে

আফালভলে।

विश्वास (मर्गन गाँधी, वरत गाँदित गिंगाविक वरत गाँदित गिंगाविक व्याकान्य म्था। वर्गन खाँच छहे छहे बहेन, वर्गन ख्या क्ष्म भर्ग महेन नीत्रस छात्र स्कृत चात्र हु:थ।

२६२ इत्थरक जामकि वास जानक काशस्त्र करत तुना। कंडिन वीर्षस कारस वासा जास्क्र मरकारमस बीना।

স্থলবের কোন্ মন্ত্রে
মেঘে মারা চালে,
ভরিল সন্থ্যার খেরা
সোনার খেরালে।

২৪৪ সে সড়াই ঈশবের বিক্লছে সড়াই যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই।

₹8€

সেই আমাদের দেশের পদা তেমনি মধুর হেসে ফুটেছে, ভাই, অক্ত নামে অক্ত স্বদ্ব দেশে।

২৪৬
সেতারের তারে
ধানশি
মিড়ে মিড়ে উঠে
বাজিয়া।
গোধূলির রাগে
মানদী
স্থরে বেন এল
সাজিয়া।

২৪৭ দোনার রাভার মাখামাঝি, রভের বাঁধন কে দের রাখি পৃথিক রবির খুপন খিরে। পেরোর যথন ভিনিরনদী
ভথন সে বঙ বিলার যদি
প্রভাতে পার আবার ফিরে।
অন্ত-উদয়-রখে-রখে
যাওয়া-আনার পথে পথে
দের সে আপন আলো চালি।
পার সে ফিরে মেঘের ফোণে,
পার ফাগুনের পারুলবনে
প্রভিদানের রঙের-ভালি।

285

खब याहा भवनार्त्व, ष्रोठछम्न, या त्रद्ध भा ख्यात्र, धृनिविम्हिछ हत्र कारनव हत्तनचाछ स्नात्र । य भगेत क्रास्त्रि घटड मधानस्य मिक्-ष्याधिमारः

অবক্ষ হয় পঞ্চারে।
নিশ্চল গৃহের কোণে নিভ্জে ডিমিড বেই বাডি
নির্দ্ধীব আলোক ভার পৃথ্য হয় না ভ্রাভে রাভি।
পাষের অভ্তরে জলে দীপ্ত আলো জাগ্রভ নিশীবে
জানে না দে আধারে মিশিডে।

583

স্কৃতা উচ্চু দি উঠে গিরিপ্সরূপে, উর্দ্ধে থোঁজে আপন মহিয়া। গভিবেগ সয়োবরে খেমে চায় চূপে গভীয়ে খুঁজিভে নিজ দীয়া।

260

বিশ্ব মেৰ ভীত্ৰ ভপ্ত আকাশেরে চাকে, আকাশ ভাছায় কোনো চিক্ত নাছি য়াগৈ। ভপ্ত মাটি ভূপ্ত ববে

হয় ভার জলে

নম্ম নমম্বার ভারে

দেয় কুলে ফলে।

২৫১
দ্বিকাপালিনী পূজারতা, এক্ষনা,
বর্তমানেরে বলি দিয়া করে
দ্বতীতের শর্চনা।

২৫২ হাসিম্থে শুকভারা লিখে গেল ভোররাতে আলোকের জাগমনী জাধারের শেষপাতে।

হৰত হিমান্তির ধ্যানে ঘাহা স্তম হয়ে ছিল বাত্রিদিন, সপ্তবির দৃষ্টিভলে বাকাহীন শুস্তভায় লীন, সে তৃষারনিক বিণা রবিকরম্পর্শে উচ্চুসিন্ডা দিগ্ দিগন্তে প্রচারিছে শুস্তবীন আনন্দের গীডা।

২৫ । হে উষা, নি:শব্দে এসো, আকাশের ভিষিয়গুঠন \* করে। উন্মোচন। হে প্রাণ, অন্তরে থেকে

মূল্লের বাল আবরণ

করো উল্লোচন।

হে চিন্ত, জাগ্রান্ত হও,

জড়বের বাধা নিশ্চেতন

করো উল্লোচন।

ভেববৃদ্ধি-ভাষসের

মোহববনিকা, হে আত্মন্,

করো উল্লোচন।

२०० एड छक, अ धवाछरन वृष्टिय ना धरव छधन वनस्थ नव भग्नरय भग्नरव स्थायात्र वर्षव्यक्ति भश्चरकाकरव,

'ভালো বেসেছিল কবি

दौरि छिल यस ।'

२६७ एर भाषि, ठलाइ हाड़ि छद अ भारत्रव वामा, अ भारत मिराइह भाड़ि— कान् मि नी छन्न खामा ?

২৫ ৭
হৈ প্রিয়, দ্বঃখের বেশে
আদ ববে মনে
ভোমারে আনক ব'লে
চিনি দেই কবে।

#### त्रवीख-त्रव्यावजी

245

হে বনম্পতি, ষে বাণী কৃটিছে
পাতায় কৃষ্ণমে ভালে,
সেই বাণী মোর অস্তরে আসি
কৃটিভেছে ক্ষরে ভালে।

263

হে স্থলর, থোলো তব নন্দনের দার—
মর্ভের নয়নে আনো মৃতি অমরার।
মরপ করুক লীলা রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়।

२७०

হেলাভরে ধূলার 'পরে
ছড়াই কথাগুলো।
পায়ের তলে পলে পলে
শু ড়িয়ে সে হয় ধূলো।

# উপगाम ७ গল

# शिक्षा

## ने स्था छ व्य

#### বদনাম

#### প্ৰথম

किः किः निष्य वाद्य वाद्याव ; मन्द्र न्त्रवाद कार्क निष्य त्या भक्तन हेन्म् विश्व विश्व वाद्। भाष किंदा कार्का, कार्य कार्य कार्य क्ष्म नाम्न क्षित्र कार्य कार्य

ইন্স্পেক্টার ঘরে চ্কতে না চ্কতেই বাংকার দিয়ে উঠলেন— "এমন করে তো আর পারি নে, রাজিরের পর রাজির থাবার আগলে রাখি। ত্মি কড চোর ডাকাত ধরনে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না, আর ঐ একটা লোক জনিল মিজিরের পিছন পিছন ডাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে ডোলার সামনে এসে নাকের উপর বুড়ো আঙুল নাড়া দিয়ে কোখার দৌড় যারে ডার ঠিকানা নেই। দেশক্স লোক ডোমার এই দুশা দেখে হেসে খুন, এ যেন সার্কাদের খেলা ছচ্ছে।"

हेन्ग्राहेश रमामन, "बाबाब उनरा धत तक वस्त बाह् की छान्ति। ६ रहा थानाम बानाबीहे रहि, छन् भूमिरम वा तिर्शिष्ठ करत रकाथा धारात हुन्य तहे, छाहे बाबाक रमाम हिंदिए बाबिर रमाम- 'हेन्ग्राहेश त्राहे, छन्न भारत वा, मछात काम 'रमाहे बाबि करत बामि ।' रकाथा मछा छात्र रकारता महान तहे। भूमिरम धराव एक एक रमाहे थानि स्थान हो।

ত্রী সৌহামিনী বললে, "শোনো তবে আজ রাজিরের থবর দিই, শুনলে তোষার ভাক লেগে বাবে। লোকটার কী আম্পর্ণা, কী বৃকের পাটা! রাজির তথন ছটো, আমি ভোমার থাবার আগনে বলে আছি, একটু বিম্নি এসেছে। হঠাৎ চমকে দেখি সেই ভোমাদের অনিল ভাকাভ, আমাকে প্রণাম করে বললে, 'দিদি, আজ ভাইফোঁটার দিন, মনে আছে । ফোঁটা নিডে এসেছি। আমার আপন দিদি এখন চট্টগ্রামে কী সব চক্রান্ত করছে। কিন্ত ফোঁটা আমি চাই, ছাড়ব না, এই বসন্ম।'… সভ্যি কথা ভোমাকে বলব। আমার মনের মধ্যে উছলে উঠল জেহ। মনে হল এক রাজিরের অন্তে আমি ভাইকে পেরেছি। সে বললে, 'দিদিং আজ ভিনদিন কোনোমতে আধপেটা

খেরে বনে অঞ্চলে ঘুরেছি। আরু তোমার হাতের ফোঁটা তোমার হাতের অর নিরে আবার আমি উধাও হব।' তোমার জন্তে বে ভাত বাড়া ছিল তাই আমি তাকে আদর করে থাওরালুম। বললুম, 'এই বেলা তুমি পালাও, তাঁর আসবার সময় হয়েছে।' লোকটা বললে, 'কোনো ভর নেই, তিনি আমারই সন্ধানে চিতলবেড়ে গেছেন, ফিরতে অন্তত তিনটে বাজবে। আমি রয়ে বলে ভোমার পায়ের গুলো নিয়ে বেতে পারব।' বলে তোমারই জন্তে সাজা পান টপ করে মুখে নিলে তুলে। তার পরে বললে কিনা—'ইন্স্পেক্টারবার হাভানা চুকট খেয়ে থাকেন; তারই একটা আমাকে দাও, আমি খেতে খেতে যাব বেখানে আমার সব দলের লোক আছে; তারা আজ সভা করবে।' ভোমার ঐ ডাকাত জনায়াদে, নির্ভয়ে, দেই জায়গাটার নাম আমাকে বলে দিলে।"

हेन्म्(पक्टोब्रवाव् वनत्नन, "नामहा की अनत्ज भावि कि।"

দত্ বললে, "তুমি এমন প্রশ্ন আমাকে জিজেন করলে এর থেকে প্রমাণ হয় তোমার ডাকাত আমাকে চিনেছিল কিন্ত তুমি আজও আমাকে চেনো নি। বা হোক, আমি তাকে তোমার বহু শধের একটি হাভানা চুকট দিয়েছি। সে জালিয়ে দিব্যি স্থান্থ মনে পায়ের ধূলো নিয়ে চুকট ফুকতে ফুকতে চলে গেল।"

বিজয় বসে ছিলেন, লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "বলো সে কোন্ দিকে পেল, কোথায় তাদের সভা হচ্ছে।"

সত্ উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "কী! এমন কথা তোমার মূধ দিয়ে বের হল! আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি, তাই বলে কি পুলিসের চরের কাজ করব। তোমার খরে এসে আমি বদি ধর্ম খুইয়ে বসি, তবে তুমিই বা আমাকে বিশাস করবে কী করে।"

ইন্স্পেক্টার চিনতেন তাঁর দ্বীকে ভালো করে। খুব শক্ত মেয়ে, এর জিদ কিছুতেই নরম হবে না। হতাশ হয়ে বদে নিখেদ ফেলে বললেন, "হায় রে, এমন স্থযোগটাও কেটে গেল।"

বসে বসে তাঁর নবাবি ছাঁদের গোঁফ-জোড়াটাতে তা দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে ফুঁসে উঠলেন অধৈর্যে। তাঁর জন্ম তৈরি বিতীয় দফার থিচুড়ি তাঁর মূথে কচল না।

बहे राज कहे शरहात क्षेत्र भागा।

#### **ৰিভীয়**

मह चाबीत्क रनतन, "की त्यां, जूबि त्व नृष्ठा क्ष्फ क्रियक ! आक त्यांयाय वार्टित्य भा भफ्ष्य ना। चिस्तिक्हे भूनित्यव चनावित्वित्यव नामान त्यायक वार्कि।" "श्वरक्षे देविक।"

"कियुक्य छनि।"

"ৰাষাদের যে চর, নিভাই চক্রবর্তী, সে ওদের ওবানে চরগিরি করে। ভার কাছে শোনা গেল আন মোচকাঠির জনলে ওদের একটা মন্ত সভা হবে। সেটাকে বেরাও করবার বন্দোবন্ত হচ্ছে। ভারী জনল, আমরা আগে থাকতে লুকিয়ে সার্ভেয়ার পাঠিয়ে ভর ভর করে সার্ভে করে নিয়েছি। কোথাও আর লুকিয়ে পালাবার ফাঁক থাকবে না।"

"তোষাদের বৃদ্ধির ফাকের মধ্য দিয়ে বড়ে। বড়ো ফুটোই থাকবে। অনেক বার তোলোক চালিয়েছ, আর কেন। এবারে ক্ষান্ত দাও।"

"मि कि कथा मन्। अवन स्रामा आत भाव ना।"

"আমি ভোষাকে বলছি, আমার কথা শোনো— ও মোচকাঠির জন্ম ও-সব বাজে কথা। সে ভোষাকেরই ঘরের আনাচে কানাচে স্বছে। ভোষাকের মৃথের উপরে ভূজি মেরে দেবে দৌড়, এ আমি ভোষাকে বলে দিল্ম।"

"ভা, ভূমি यदि न्किया जामात्र चरत्रत्र थवत्र वांच, जा श्राम नवहे मछव श्रव।"

"দেখো, অ্যন চালাকি কোরো না। বোকাষি করতে হয় পেট ভরে করো, অনেক বার করেছ, কিন্তু নিজের দরের বউকে নিয়ে—"

क्थांठे। हाना ने जब रहार्थिय छैन्य चाहन हानाव नर्य ।

"সত্, আমি দেখেছি বে এই একটা বিষয়ে তোষার ঠাট্টাটুকুও সয় না।"

"তা সত্যি, পুলিদের ঠাট্টাভেও যে গায়ে দাঁত বসে। এখন কিছু খেয়ে নেবে কি না বলো।"

"ডা নেব, সময় আছে, সব একেবারে পাকাপাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে।"

"দেখো, আমি সত্যি কথাই বলব। তোমরা বা কানাকানি কর তা বদি জানতে পারতুম তা হলে ওদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া কর্তব্য যনে করতুম।"

"সর্বনাশ, কিছু জনেছ নাকি তুমি।"

"তোষাদের সংসারে চোধ কান খুলে রাথতেই হয়, কিছু কানে বায় বৈকি।"

"कात्व शांत्र, चांत्र खांत्र भरत ?"

"আর তার পরে চতীদাস বলেছেন 'কানের ডিতর দিয়া ষরষে পশিল গো আকুল করিয়া দিল প্রাণ'।"

"ভোষার ঐ ঠাট্টাভেই তৃষি জিতে যাও, কোন্টা বে ভোষার আসল কথা ধরা যায় না।" তা বুঝবার বৃদ্ধিই বদি থাকত তবে এই পুলিস ইন্স্পেক্টরি কাল তৃষি করতে না। এর চেয়ে বড়ো কাকেই সরকার বাহাত্র তোষাকে লাগিয়ে দিতেন বিশ্বহিতিবীর পদে, বক্তৃতা দিতে দিতে দেশে-বিদেশে ভাল কেলতে।"

"সর্বনাদ, তা হলে সেই যে মেয়েটির গুজব শোনা যাচ্ছে, সে দেখি আয়ার আপন বরেরই ভিতরকার।"

"अ मिरबा, कूकूत्रहें। टिंहिस्त्र मत्रहि । তাকে बाहेरत्र ठीखा करत्र वानि।"

ইন্স্পেক্টারবাব্ মহা থাপ্পা হয়ে বললেন, "আমি এক্সনি গিয়ে লাগাব ঐ কুকুরটাকে আমার পিশুলের গুলি।"

সত্ তার স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বললে, "না, কন্ধনো ভূমি বেভে পারবে না।" "কেন।"

"একটা খবর পেয়েছি সন্থ, সেই অনিল লোকটা হয়বোলা, ও সব জন্তরই নকল করতে পারে। রোজ রাত্রি ত্টোর সময়ে ঐ-বে তোমায় ডাক দিছে না ভাই বা বলি কী করে।"

সত্ একেবারে জনে উঠে বললে, "ব্যা, শেষকালে আমাকে সম্বেহ! এই রইল তোমার ঘরকরা পড়ে, আমি চললুম আমার ভরীপতির বাছিতে।"

थरे वरन रम छेर्छ भड़म।

"আরে, কোথার যাও! ভালো মৃশকিল! নিজের ঘরের জীকে ঠাট্টা করব না, আমি ঠাট্টার জক্তে পরের ঘরের মেরে কোথার খুঁজে পাই। পেলেই বা শান্তি রক্ষা হবে কী করে।"

व'ला ওকে জোর করে ধরে বলালেন।

मञ् क्विनहे हाथ मृह्छ नाभन।

"बाहा, की कब्रह, कांत रकन, नामान এकটा ঠाট্টা निस्त !"

"बा, তোমার এই ঠাট্টা আষার সইবে না, আমি বলে রাধছি।"

"আছা, আছা, राम्— बहेम, এখন তৃষি आवाय निक्षि एय छात्राव स्मूब्र क्षेत्र थाना। ७ आवाद कांट्र महेम थात्र ना, भूषिः ना एक भिष्ठ छत्र छत्र ना। भाषाम क्षूत्र निया जृषि अछ वाष्ट्रावाष्ट्र कत स्मा आवि क्ष्र छत्र ना। भाषाम क्ष्र निया जृषि अछ वाष्ट्रावाष्ट्र कत स्मा आवि क्षर छत्र भावि ना।"

मइ रवल, "ভোষরা পুরুষযাত্র ব্রবে না। পুঞ্চীনা বেম্নের বুকে বে জেছ জমে

थार एक एक एक एक वार्ष विषय विषय विषय कि विषय

"কিছ আমি বলে দিছি সন্থ, কোনো জানোয়ায় এত আদরে বেশি দিন বাঁচতে পারে না।"

"छा, रछिन वाटि डाला करबरे वाहक।"

বিজয়বাব বিশ্রাষ করতে লাগলেন। ইতিষধ্যে পুলিসের দলবল কুটল, চলল স্বাই আলাদা আলাদা রাভায় যোচকাঠির দিকে। বহু দুরের পথ, প্রার রাভ পুইয়ে পেল বেভে-আসভে।

भरत कि राजा गांछि। तमम म्य प्र किरा हैन्ग्रा हो राष्ट्रिक अरम राजा हो। के श्री प्र भाग कर राम गण्डा । या वालन, "मह, राष्ट्रा के कि विराह । कि शां कि स्वाह । विश्व है । विश्व कि स्वाह । कि स्वाह । विश्व है । विश्व कि स्वाह । कि शां कि शां कि स्वाह । विश्व कि स्वाह । विश्व कि स्वाह । विश्व कि शां कि शा

"त्यवात जाता की। भूजित्मत पत्तत भित्रि कि जामामीत पत्तत विवि एएउटे भारत ना। मःमारतत मय मयस्टे कि मत्रकाती शास्त्र छाभ-याता। जावि जात किष्टू यमय ना। अथन जूबि अकट्टे त्यांक, अकट्टे प्रांति।"

ব্য ভাঙল তথন বেলা চূপ্র। সান করে ষধাাক ভোজনের পর বিজয় বলে বলে পান চিবোভে চিবোভে বললেন, "লোকটার চালাকির কথা কী আর ভোষাকে বলব। ও দলবল নিয়ে চার দিকে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ও ভোর রাজিরে কৃষ্ণক বোগ করে প্রে আদন করে— এটা নাকি অনেকের স্বচক্ষে দেখা। প্রামের লোকের বিশ্বাস জারিয়ে দিয়েছে— ও একজন সিম্বপূক্ষ, বাবা ভোলানাথের চিক্ডি। ওর পায়ে ছাড বেবে ছিন্দুর বরে আজ এমন লোক নেই। ভারা আপন বরের ছাওয়ায় ওর জন্ধ ধাবার রেখে দেয়— রীভিয়ত নৈবেছ। স্কাল-বেলা উঠে হেখে ভার

क्लात्ना हिरू तबहै। हिन्तू भाशांबा खड़ानां ता एवं कत कार्क देवर उहे होत्र का। धक्कन शांद्रांगा मार्म करत रिक्रमांकानित्र शांशांत भरत्र अक दश्यांत्र करत्रित । रक्षां थात्मरकत्र याथा जात्र जी वमस रूप्य मात्रा भाग। अत्र भात्र जात्र आमार्थित जान ब्रडेब ना। त्मडेबब्र এवादा यथन याठकाठिए छत्र काता माणा भाख्या भिन्न नां, भाराता अवामाता किंक कतरम रम अ यथन थूमि आभनारक मान करत हिएक भारत । अ जांत्र अकि माकी अ द्वार्थ श्रिक् अकि। बना बाग्रगांत्र भारत्रत्र मांग मधा राम, ছ্-হাত অন্তর এক-একটি পদক্ষেপ— দেড় হাত লছা। হিন্দু পাহারাওয়ালারা সেই পায়ের দাগের উপরে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়ে আর-কি! এই লোককে সম্পূর্ণ মন बिरा धत्रभोक ए कता मंक हरत्र छैर्फिट । ভাবছি म्नमभान भाराता धत्रामा आमाव, किन्न दिना श्राप्त अप भूमनभानक यनि हिं। यो जाता जत बाता मर्वनाम इत । খবরের কাগজওয়ালার। মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শুরু করলে। কোন্ পলাডকার এই লম্বা পা, তা নিয়ে অনেককণ আলোচনা হল। এখন এ লোকটাকে की कद्रा यात्र। এই किছू मिन বেলে थानांन পেয়েছিল, সেই স্বোগে দেশের ছাওয়ায় रधन गांखात्र (धां अत्रा जांशिरत्र मिला। এ मिल्क शिष्ट्रत्न त्थांशांशा क्लर्ड्ड, नाना-রক্ষ ছায়া নানা জায়গায় দেখা ধায়। এক জায়গায় মহাদেবের একগাছি চুল পাঁওয়া গেছে বলে আমার ভক্ত কনেশ্টবল অত্যক্ত গদ্গদ হয়ে উঠেছে। সেটা বে শবের मिष् तम कथा विठात कत्रवात्र मार्मरे रून ना। क'मित्नत्र मध्या ठांत्रमित्क अत्कवाद्य গুজবের ঝড় উঠে গেল। মোচকাঠিতে ঐ পাল্পের চিহ্নের উপরে মন্দির বানাবে ব'লে একজন धनी मार्फायाति जिन हाकात होका मिरत वरमहा । अक्जन एक भा अया राज, ' তিনি ছিলেন এক সময়ে ডিখ্লিক্ট্ জন। তাঁর কাছে বসে জনিল-ভাকাত শিবসংহিতার ব্যাখ্যা শুরু করে দিলে— লোকটার পড়াশুনা আছে। এয়নি করে ভক্তি ছড়িয়ে रिया नामन। धरावकात रिला स्थान त्यान स्थान स्थान भारत नामनी জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অনিল-ডাকাডকে নিয়ে এই তো আমার এক মন্ত সমস্তা বাধল।

"সত্ত, তৃত্রি জান বোধ হয় এ দিকে আর-এক সংকট বেধেছে। আষার মামাতো ভাই পিরিল দে হাতিবাঁধা পরগনায় পুলিসের দারোগাপিরি করে। কর্তব্যের থাতিরে একজন কুলীন রান্ধণের ছেলের হাতে হাতকড়ি লাগিরেছিল। সেই অবধি গ্রামের লোকেরা তাকে আতে ঠেলবার মন্ত্রণা করছে। এ দিকে তার মেরের বিয়ের বন্ধপ পেরিরে বার, বে পাত্রই লোটে তাকে ভাঙিরে দের গ্রামের লোক। পাত্র যদি জোটে তবে প্রকৃত লোটে না। দ্র গ্রাম প্রেকে প্রকৃতের সন্ধান পেল, কিছ হঠাৎ দেখা

"ওয়া, করব না তো কী! ও ভো আমার কর্তব্য। আহা, ভোমাদের গিরিশের মেয়ে, আমাদের মিছ। সে ভো কোনো অপরাধ করে নি। ভার বিয়ে ভো হওয়াই চাই। আনো ভোমার বৃদ্ধাবনবাসীকে, আমি জানি ঐ-সব স্বামীজিদের কী করে আদর-বন্ধ করতে হয়।"

এলেন বৃদ্ধাবনবাসী। বৃকে পৃটিয়ে পড়ছে সাহা দাড়ি, নারদ মৃনির যতো।
সম্ ভক্তিডে গদগদ হয়ে পারের কাছে পৃটিয়ে পড়ল, পাড়ার লোক ভার প্রণামের ঘটা
দেখে হেসে বাঁচে না। প্রবীণা প্রতিবেশিনী মৃচকে হেসে বললেন, "সাধু-সন্মানীদের
প্রতি ভোষার প্রত ভক্তি হঠাৎ কেপে উঠল কী করে।"

সহ হেসে বললে, "দরকার পড়লেই ভক্তি উথলে ওঠে। বাবাঠাকুরেরা পায়ের ধুলো নিলে গলে বান। যিহুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার ভক্তিটাকে টিকিয়ে রাথতে হবে।"

चन पन गाँथ (तत्व छेर्रन, छन्त्र भत्न तत्र मानात्र मस अन ठात्र विक (शत्क। करनत्क अकि (ठनी-मफ़ारना भूँ हैनित मणा करत्र अर्थात्र वन निरम्न अन हांवनां जनाम। निर्वित्व काम नमाथा हन। तत्र करन तांवाकित्क अशाम करत्र मम्मद्र वांवान कन्न छर्ठ वाणान, छथन तांवाकि मानेवाह (गम करत्र विकन्नतात्क मान मणान नमान नमान कर्मात्र (भावत्व) अर्थात्व विरम्न वाहे। भूक्र एक काम मानात्र त्यांवा व्यांवा वाहे। भूक्र एक काम मानात्र त्यांवा वाहे। भूक्र एक काम मानात्र त्यांवा माना माना वाहे। मानात्र वाहे वाहे। भूक्र एक काम मानात्र करत्वे काम मानात्र वाहे वाहे। अथन मानात्र भूक्र एक हिल्ला (हतांत्र नमम अरम्भ अरम्ह)। तम भर्म मानात्र माना मानात्र भूक्र एक हिल्ला (हतांत्र नमम अरम्ब अरम्ह)। तम भर्म मानात्र मानात्र

এই ব'লে সন্ন্যাসী সকলের সামনে দাড়ি গোঁফ টেনে ফেলে ভিন লাফে চত্তী-যতপের পাঁচিল ডিডিয়ে উধাও।

मछात्र लाटकता है। करत्र रहरत बहेन। विकत्रवावृत्र मूर्य कथा ताहे।

विरम्भ त्लाक त्नव हरम श्राह. भाषाभक्ष त्राह्म द्व वास वरम। वस्रवध् वामस

ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। সত্ স্বামীকে বললে, "তুমি ভাবছ কী, বেমন করে হোক কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। সন্মাসী উধাও হয়ে সিম্বে ভোমাদেরই তো কাজ হালকা করে দিয়ে গেল। এখন বাসিবিয়ের আরোজন করতে হবে, চোর-ভাকাতের পিছলে সময় নই কোরো না। কিছু সেই মেয়েটির কোনো থোঁজ পেলে কি।"

"इः (थेत कथा वनव की, এथन এकि स्वारत खात्रभात्र स्त्राक खात्रात थानात्र मात्रस्व निविधि स्वारत्र खात्रमानि शक्क ठान कना निविध निष्य। এथन कान्षि स्व क् (थांक कर्ता भक्क श्रम डिर्जन।"

শৈ কী, তোমার দরকায় এত মেয়ের আমদানি তো ভালো নয়। ওখানে তুমি কি বাবাজি সেজে বসেছ নাকি।"

"ना, लाकिंगत ठालांकित कथा त्नात्ना धकरात्र, व्यताक रूत। धकषिन एठी९ কিষণলাল এসে খবর দিলে আফিসের সামনের রান্ডায় একটি পাপর বেরিয়েছে। ভার গায়ে পাড়ার মেয়েরা এসে সিঁত্র লাগাচ্ছে, চন্দন মাথাচ্ছে; কেউ চাইভে এসেছে मस्थान, क्लि सामीत्मोष्टागा, क्लि सामावरे मर्तनाम। এरे ष्टिस পविकात कत्ररू भारता विकास कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या करता किर्मेश करता किर्मेश करता किर्मेश करता किर्मेश कर्या कार्या किर्मेश कर्या क्रिक আমার হিন্দু পাহারাওয়ালারাও তাকে পাঁচ সিকা করে প্রণামী দেয়। ব্যাবদা ধুব জমে উঠল। টাকাপ্তলো কে আদায় করছে অবশেষে সেটার দিকে চোধ পড়ল। একদিন एथा राम- ना चार्छ भाषत्रो, ना चार्छ होकात्र थाना। <del>खात्र म</del>हे भागमा পোছের লোকটা সেও তার সাজ বদলে কোথায় যে গা-ঢাকা দিল সে সম্বন্ধে নানা অভুত গুজব শোনা বেতে লাগল। মুশকিল এই— হিনুধর্মের পাহারাওয়ালারা •হাংগার-স্ট্রাইকের ভন্ন দেখাতে থাকে। এই নিমে যদি শান্তিভদ হয় তা হলে আবার नकरनत्र काष्ट्र सामारक स्वाविषिष्ट क्रांज श्राप (विद्राप्त शारा। अथन स्वान् विस् मायनारे! वात- वक उर्भाउ पर्छ हि, वक मिन हि मौमान वर्म भएन भूमिरमत्र बानात्र एत्रवात्र एज्ञाय करत्र। शेष्ठिमाष्ठे करत्र वनल त्व, त्लानामार्थत्र धक्षिक्ष खत्राना कृकीवावा ষাঁড়ের মতো গর্জাতে গর্জাতে তাকে এসে তাড়া করেছিল। সে ভো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে পেছে সন্মাসী হয়ে। গাছতলায় বসে বসে গাঁকা থাছে। এখন লোক পাওয়া শক্ত হয়েছে। আর ওর সম্বে আমরা পেরে উঠি নে, কেননা মেয়েরা ওর সহার। ও তাদের সব বল করে নিয়েছে।"

मङ् हित्म यम्मल, "अत्र भन्न षण्डे छनि स्वामात्रहे एका यन हेममन करत्र अर्छ।" "मिर्था, मर्वनाम रकारता ना स्वन।"

"ना, তোষার ভর নেই, আমার এভ সৌভাগ্য নয়। মেরেকের চাতুরী দিয়ে গরকরা

চালাভে হয়, দেটা ফেশের সেবার লাগালে ঐ খ্রীবৃদ্ধি যোলো-আনা কাজে লাগভে भारत । भूक्षता (वाका, छात्रा आवारकत बरम नत्रमा, अवमा- धर वारवत आएरमरे चावता माध्यीनवा करत वाकि चाव के व्याकात वावाता मुख एरव वाव। चावता चवना खनना, कृष्ट्राय ननाव निकला घटना धारे थानि जायता ननाव नद्य पाकि, जाय ভোষরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। ভার চেয়ে সভিয় কথা বল-না क्न- यूर्वात्र (পলে ভোষরাও ঠকাভে জান, স্থ্যের পেলে আষরাও ঠকাভে জানি। षायवा এড বোका नरे रव अबू र्रकवरे चात्र रेकाव ना। वृष्टिश्वा वाम बारक भक् यर् मा मा ,' वर्षा र वां । पर वां एर पत्र निर्कार महत्र क्रांसि तिहे। परे हेक् राष्ट्रात যধ্যে আহাদের স্থনাম। দেশের জোক না খেতে পেরে যরে বাচ্ছে আর ধারা ষাত্রের মতো যাত্র তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আষরা রে ধে বেড়ে বাসন মেজে 'করছি সভীসাধ্বীগিরি! আমরা অলম্বী হয়ে বলি কাজের মতন একটা-কিছু করতে भाति जा रूख बाबार्षत बका, এই बाबि जाबारक वर्ण बाधनुष। बाबारम्ब इन्नर्यन चूहित्त्र मिथा एक एक एक चार्क कार्य कि के कि कार्य कि कार्य कि कार्य कार्य कि कार्य कार कार्य का मक मक्हे चाहि कन्छ चाश्वत्वव्र मोगा। निष्क चाद्रात्वव्र स्थनाव मान नव। स्यात्रिक, किन्न मात्रिक जान व्यान व्यापन । मः मात्रि स्थान वृद्ध कान्नवान कन्ना क्रिक अरमरह। रमहे इः ध रक्वम चात्रि चन्नकन्नात्र कारक कृ रक हिर्छ भान्नव ना। हारे त्मरे बृः (धर बाक्टन बामिए एप एएपत एक क्यांना बाक्यक्। त्मारक बनर ना मछी, वनर ना माध्यी। वनर बच्चान यात्र। এই कनत्वत्र-किनक-कांका ছাপ পড়বে ভোষার সহর কপালে, আর তুষি যদি যাহুবের মডো যাহুব হও তবে ভার <del>ভ</del>ষোর ব্রভে পারবে।"

"ভোষার মুখে ওরকম কথা আমি ঢের শুনেছি, ভার পরে দেখেছি সংসার বেষন চলে ভেমনি চলছে। মাঝে যাঝে মন খোলসা করা হরকার, ভাই শুনি আর ছাভানা চুক্ট টানি।"

"वारे (शक-मा त्कन, जानि जानि जानि वारे कित त्या भर्म पूर्व जानात्क जना क्रायरे जात त्यरे ज्यारे वर्षार्थ भूक्यवास्त्यत्र मज्जन, त्यन क्षिक्रकत बृत्क प्रकृत भारतत्र किए। त्या त्यरे ज्यात्र कार्ष्ट त्या जानि शत्र त्यत्य जानि । त्रिया च्य क्राय मा— भूमित्यत्र कात्क त्यात्र व्यवस्वातित्र त्यय त्यरे, किछ जानात्क पृति त्याय ब्यवस्वातित्र त्यय त्यरे, किछ जानात्क पृति त्याय व्यवस्व विचाय करत्र व्यवस्व विचाय कर्त्र व्यवस्व विचाय व्यवस्व विचाय व्यवस्व विचाय व्यवस्व विचाय व्यवस्व विचाय विचाय

"मह जान रकम, रक्षे करन या यमयोत रक रका वरम रमरम, अवन रकायोत के

কুকুরটাকে থাওয়াতে যাও, বড্ড টেচাচ্ছে— ও আমাকে ঘ্যোতে দেবে না। আনি ভাবছি আমাকে এবারে ছুটির দরধান্ত দিতে হবে।"

সন্থ হেদে বললে, "তৃষি ইন্স্পেক্টরি ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বাবাজি সেজে বোসো, তোমার আয় যাবে বেড়ে, আমিও তার কিছু বধরা পাব।"

"मव তাতেই তুমি रেমন निक्षि एप्त्र थाक, बायांत्र जाला नारा ना।"

"ও আমার খভাব, তোমার ধুনী ডাকাতদের অক্ত আমি চিস্তা করতে পারব না।
একা তোমার চিস্তাতেই আমার দিন চলে গেল। সমস্ত দেশের লোকের হাসিতে
যোগ না দিয়ে আমি করব কী। ভোমার এই পুলিদের থানায় খদেলীদের নিয়ে আনক
চোখের জল বয়ে গেছে, এত দিনে লোকেরা একটু হেসে বাঁচছে। এইকক্তই
অনিলবাবৃকে সবাই হু হাত তুলে আশীর্বাদ করছে, তুমি ছাড়া। আমি ছ্শ্চিস্তার ভান
করব কী করে বলো দেখি।"

#### তৃতীয়

"দেখো, সহু, এবারে আমি তোমার শরণাপর।"

সত্ বললে, "কবে তুমি আমার শরণাপর নও, শুনি। এইজন্ত তো ভোমাকে স্বাই দ্বৈণ বলে। তু জাতের দ্বৈণ আছে। এক দল পুরুষ স্ত্রীর জোরের কাছে হার না মেনে থাকতে পারে না, তারা কাপুরুষ। আর এক দল আছে ভারা শত্যিকার পুরুষ, তাই ভারা স্ত্রীর কাছে অসংশয়ে হার মেনেই নেয়। ভারা অবিশাস করতে জানেই না, কেননা ভারা বড়ো। এই দেখো-না আমার কত বড়ো স্থবিধে—ভোমাকে ধ্ধন খুলি ধ্যন খুলি ঠকাতে পারি, তুমি চোধ বুজে স্ব নাও।"

"নহ, কী পষ্ট পষ্ট তোষার কথাগুলি গো।"

"সে ভোমারই গুণে কর্তা, সে ভোমারই গুণে।"

"এবারে কাছের কথাটা শুনে নাও— ও-সব আলোচনা পরে হবে। এবারে একটা সরকারী কাছে তোষার সাহায্য চাই। নইলে আষার আর মান থাকে না। প্লিসের লোকরা নিশ্চরই জেনেছে এই কাছাকাছি কোথার এক জারগার একজন মেয়ে আছে। সেই এখানকার থবর কেমন করে পার আর গুকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে আছা জাহাবাল মেয়ে। গুরা বলছে সে এই পাড়ারই কোনো বিধবা মেয়ে। যেমন করে হোক ভার সন্ধান নিয়ে ভার সঞ্জে ভোষাকে ভাব করতে হবে।" সন্ধ্ বললে, "শেষকালে আযাকেও ভোষাকের চরের কালে লাগাবে! আছো, णारे एरव, त्यरप्रत्क विरम्न त्यरप्र बन्नान कारक जाना वारव, वर्षेण त्यामा मूच नका एरव मां। ज्यामि এই ভার मिनूम। ত্রিনের যধ্যে সমস্ত রহস্ত ভেল হয়ে বাবে।"

"পরত হল শিবরাজি, থবর পেয়েছি জনিল-ডাকাড সিজেমরী ভলার যদিরে জপতপ করে রাড কাটাবে। ভার যনে ভো ভর-ডর কোখাও নেই। এ দিকে ও ভারি ধারিক কিনা, ও যেমেটা থাকবে ভার কিরক্য ভান্তিক যডের স্বী হরে।"

ভোষরা পুলিসের লোক আড়ালে আড়ালে থেকো, আমি ধরে দেব। কিন্তু রাজি একটার আগে থেয়ো না। তাড়াছডো করলে দব ফসকে যাবে।"

অস্বাবস্থার রাড, একটা বেজেছে। পারের-জুডো-বোলা হুটো একটা লোক অস্কারে নি:শব্দে এ দিকে ও দিকে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবু যন্দিরের দর্জার কাছে।

একজন চুপিচুপি জাঁকে ইশারা করে ভাকলে, আন্তে আন্তে বললে, "সেই ঠাকজনটি আন্ত মন্দিরের মধ্যে এসেছেন ভাতে সন্দেহমাত্র নেই। তিনি বিখ্যাত কোনো যোগিনী ভৈরবী। দিনের বেলা কারো চোখেই পড়েন না। রাত্রি একটার পর ভনেছি নটরাজের সঙ্গে জাঁর নৃত্য। একটা লোক দৈবাৎ দেখেছিল, সে পাগল হয়ে বেড়াছেছ চারি দিকে। হজুর, আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ঠাকজনের গারে হাত দিতে পারব না। এমন-কি, চোঝে কেখেডেও পারব না— এ বলে রাধছি। আমরা ব্যারাকে কিয়ে যাব ঠিক করেছি। আপনি একলা যা পারেন করবেন।"

थिक थरक छात्र। मराई हाम त्मन । निः मक — रिक्य रात् पछ राष्ट्रां थरक लाक रहान मा रकत, छात्र रव छत्र कति का थ कथा रना यात्र मा। छात र्क छत्र कृत्र क्य छथन। मत्रकात काछ रथरक रात्रिक भनाव छन् छन् व्याख्याक स्माना वास्कः धारित्र छार वर्षः तक्ष छित्रिनिष्कः हाक हिलाविष्ठः मा

हैं।, व्याविष्टे त्यहें त्याद गारक खायता अछित भू त्व त्यकाळ । नित्वत भित्रित त्य व्याव व्याव अपनि व्याव व्य

করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্। তোমার আগোচরে নানা কৌশলে এডিদিন এই কাল করে এসেছি। বার কোনো হকুম কথনো ঠেলতে পারি নি, সকলের চেরে কঠিন আলকের এই চুকুম— এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আল তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি দরে বাঁড়াব। লানি আমার চেয়ে বড়ো রক্ষক উার মাধার উপরে আছেন। ছদিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সকল করিকম নিলায় তরে উঠবে তা আমি জানি। এই লালনা আমি মাধার করে নেব। কথনো মনে কোরো না চাতৃরী করে তোমার স্তীকে বাঁচিরে এই মান্ত্রকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে লান্তির শেব পালা পর্যন্ত যাব। তৃমি স্থবে থেকো। তোমার তয় নেই, ইচ্ছা করলেই তৃমি নৃতন সন্ধিনী পাবে। আর যা কর আমাকে দয়া কোরো না। আমার চেয়ে আনক বড়ো বাঁরা তাঁদের তৃমি তা কর নি। দেই নির্ভুরতার অংশ নিয়ে মাধা উচু করেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই ডোমাকে জানিয়ে গেলুম। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।"

সত্র কথার বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল, "বিজয়বাব্, আজ আমি ধরা দেব বলেই ছির করে এসেছিলুম। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমার কাল শেব হয়ে গেছে। আপনি সহুর কথায় ভড়কাবেন না। ও একটি আসাধারণ মেয়ে, লয়েছে আমাদের দেশে, একেবারে থাপছাড়া সমাজে। খ্ব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে, চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিফলঙ্ক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা যাখার শিয়ে দাড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোনো ফাক নেই, আছে কেবল আপনাকে জলাঞ্চলি দেওয়া। বিশ্বসংসারের লোক সহু সম্বছে কিছু জানবে না, আপনার কোনো ভয় নেই। ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের ক্রমন্ত পথ দিয়ে বাড়ি ফিলন। আর আমি অন্ত দিক থেকে পুলিসের হাতে এখনি ধরা দিছি। এইসকে একটি কথা আপনাক্রের জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবিঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠছ—

#### আখারে বাঁধবি তোর। সেই বাঁধন কি তোদের আছে।"

हर्गा राष्ट्र छेन विषय भनाम, मिलाइन छिछ थन धन करन स्वाप छेन भनान स्वादि । चर्चाक हरन शिलाब हैन्म्शिक्षात्रवाद् ।

"এই গান व्यत्नक वात्र श्रिक्षक, व्यावात्र शाहेय, छात्र श्रिक्ष व्याक्रमानिहात्मत्र

वाषां पित्रः, रायन कत्त्र एक् १४ कत्त्र त्वरः। जाननात्वत्र मण्ड धावात्र कथा व्रष्टेणः। जात्र भरतरत्रां निन भरत्र धरत्वत्र काभरक रएका यद्धा जक्तत्र त्वत्र एत्वः, जनिन विभवी भनाज्यः। जाक क्षणात्र एषे।"

হঠাৎ বিজয়ের হাড কেপে উঠল, টর্চা যাটিছে পড়ে কেজ হাড থেকে। মুখের উপরে ছুই হাড চেপে বলে পড়লেন। প্রচীপটাও দম্বা বাডালে শেব হয়ে পেছে আগেই।

३३-२३ ख्न ३३८३

व्यायांक ५०८৮

### প্রগতিসংহার

এই কলেজে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা বরঞ্চ কিছু বাড়াবাড়িছিল। এরা প্রায় সবাই ধনী ঘরের— এরা পয়নার ফেলাছড়া করতে ভালোবানে। নানারকম বাজে খরচ করে মেয়েদের কাছে দরাজ হাতের নাম কিনত। মেয়েদের মনে ঢেউ তুলত, ভারা বুক ফুলিয়ে বলত— 'আমাদেরই কলেজের ছেলে এরা'। সরস্বতী পুজা ভারা এমনি ধুম করে করত যে, বাজারে গাঁদা ফুলের আকাল পড়ে যেত। এ ছাড়া চোখ-টেপাটেপি ঠাট্টা ভামানা চলেইছে। এই ভাদের মাঝখানে একটা সংঘ ভেড়েফ্ ড়েউ মেলামেশা ছারধার করে দেবার জো করলে।

সংঘের হাল ধরে ছিল স্থরীতি। নাম দিল 'নারীপ্রগতিসংঘ'। সেধানে পুরুষের ঢোকবার দরজা ছিল বন্ধ। স্থরীতির মনের জোরের ধান্ধায় এক সময়ে যেন পুরুষ-বিদ্যোহের একটা হাওয়া উঠল। পুরুষরা যেন বেজাত, তাদের সঙ্গে জলচল বন্ধ। কদর্য তাদের ব্যয়ভার।

এবার সরস্বতী পুজোতে কোনো ধুমধাম হল না। স্থরীতি ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের বলেছে জাক-জমকের হল্লোড়ে তারা যেন এক পয়সা না দেয়। স্থরীতির স্থভাব খুব কড়া, মেয়েরা তাকে ভয় করে। তা ছাড়া নারীপ্রগতিসংঘে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে যে-কোনো পালপার্বণে তারা কিছুমাত্র বালে ধরচ করতে পারবে না। ভার বদলে বাদের পয়সা আছে প্লা-আর্চায় তারা যেন দেয় গরিব ছাত্রীদেয় বেতনসাহায়্য বাবদ কিছু-কিঞ্চিং।

ছেলেরা এই বিজোহে মহা খাপা হয়ে উঠল। বললে, 'ভোমাদের বিয়ের সময় আমরা গাধার পিঠে বরকে চড়িয়ে যদি না নিয়ে আসি, ভবে আমাদের নাম নেই।'

ষেরেরা বললে, 'এরকম জুড়ি গাধা, একটার পিঠে জার-একটা, জামানের সংসারে কোনো কাজে লাগবে না। সে ছুটি জামরা ভোমানের দরবারে গলায় মালা দিয়ে জার রক্তচন্দন কপালে পরিয়ে পাঠিয়ে দেব। ভাদের আদর করে দলে টেনে নিয়ো।'

ওদের সংঘের একটা বৃলি ছিল— ছেলের। মেরেদের চেয়ে বৃদ্ধিতে কম। দৈবাৎ প্রায়ই পরীক্ষার ফলে ভার প্রমাণ হতে থাকত। কোনো পুরুষ যদি পরীক্ষার ভাদের ভিত্তিরে প্রথম হত, তা হলে সে একটা চোধের জলের ব্যাপার হরে উঠত। এমন-কি, ভার প্রভি বিশেষ পক্ষপাত করা হরেছে, স্পষ্ট করে এমন নালিশ জানাতেও সংকোচ করত না।

আগে ক্লাসে বাবার সময়ে মেরেরা থোঁপার ক্টো ফুল ওঁজে বেড, বেশভ্বার বিছু-না-কিছু বাহার করত। এখন তা নিরে একের সংঘে ধিকৃ বিকৃ রব ওঠে। পুলবের মন ভোলাবার জন্তে মেরেরা সাজবে, গয়না পরবে, এ অপমান মেরেরা আনেকদিন ইচ্ছে করে মেনে নিরেছে, কিছু আর চলবে না। পরনে বেরঙা থকর চলিত হল। স্থরীতি তার গয়নাগুলো দিদিমাকে দিরে বললে—'এওলো তোমার লান-ধয়রাতে লাগিয়ে দিয়ো, আমার লয়কার নেই, তোমার পুণ্যি হবে।' বিধাতা বাকে বেরকম রূপ দিয়েছেন তার উপরে রঙ চড়ানো অসভ্যতা। এ-সমন্ত মধ্য আফিকার শোভা পার। মেরেরা বিভ তাকে বলত—'দেখ্ স্থরীতি, অত বাড়াবাড়ি করিস নে। রবি ঠাক্রের চিত্রাক্লা পড়েছিস তো ? চিত্রাক্লা লড়াই করতে জানত, কিছু পুরুষের মন ভোলাবার বিছে তার জানা ছিল না, দেখানেই তার হার হল।' তবে স্থরীতি জলে উঠত, বলত—'ও আমি মানি নে। এমন অপমানের কথা আর হতে পারে না।'

अवेद्मक्ष भागवाम जिल्हा जिल्हा स्थान केटन मक्ता वर्षा। विस्थ करत मिनाद अवे बीत्रम क्राम्ब बीजि जामा माम्छ मा। स्थान वर्षा प्राप्त विवक्त करत हाल राज शांकिनिए इंश्तिक करमा । अभिन करत क्रिं।- এकि भारत अस्म स्टिक् एक करतिहम, किन्न स्त्रीजित यन किन्नू एउँ है जिम ना।

মেরেদের মধ্যে, বিশেষত স্থরীতির, এই শুমর ছেলেদের অস্থ হয়ে উঠল। তারা নানারক্ষ করে ওর উপর উৎপাত শুক করলে। গণিতের মান্টার ছিলেন খুব কড়া। তিনি কোনোরক্ষ ছ্যাবলামি সম্থ করতেন না। তাঁরই ক্লাসে একদিন মহা গোলমাল বেধে গেল। স্থরীতির ডেন্ডে তার বাপের হাতের অব্দরে লেখা লেফাফা— খুলবামাত্রই তার মধ্য থেকে একটা আর্নোলা ফর্কর্ করে বেরিয়ে এল। মহা টেচামেচি বেধে গেল। সে অস্কটা ভয় পেয়ে পাশের মেয়ের খোঁপার উপরে আশ্রম নিলে। সে এক বিষম ইউমাউ কাও। গণিতের মান্টার বেনীবার্ খুব কড়া কটাক্ষপাত করবার চেটা করতে লাগলেন, কিন্তু আর্নোলার ফর্করানির উপরে তাঁর শাসন খাটবে কী করে। সেই টেচামেচিতে ক্লাসের মানরক্ষা আর হয় না। আর-একদিন— স্থরীতির নোট বইয়ের পাতায় পাতায় ছেলেরা নক্তি দিয়েছে ভরে, খুব কড়া নক্তি। বইটা খুলতেই ঘোরতর হাঁচির টোয়াচে উৎপাত বেধে গেল। সে গুড়ো পাশের মেয়েদের নাকে চুকে পড়ল। সকলকে নাকের জলে চোথের জলে করে দিলে। আর ঘন ঘন হাঁচিচা শব্দে পড়ান্ডনা বন্ধ হয় আর-কি। মান্টার আড়চোথে দেখেন— দেখে তাঁরও হালি চাপা শক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন রব উঠল কোনো মহারাজা কলেজ দেখতে জাসবেন, বিশেষ করে মেরেদের ক্লাস। কানে কানে গুজব রটল— তাঁর এই দেখতে জাসার লক্ষ্য ছিল বধ্ লোগাড় করা। একদল মেরে ভান করলে বে, তাদের যেন জপমান করা হচ্ছে। কিন্তু গুরই ভিতরে দেখা গেল সেদিনকার খোপায় কিছু শিল্পকাল, সেদিনকার পাড়ে কিছু রঙ! লোকটি তো বে-সে নয়, সে ক্রোড়পতি। মেরেদের মনের মধ্যে একটা হুড়োমুড়ি ছিল সকলের আলে তাঁর চোখে পড়বার। তার পরে ক্লাস ভো হয়ে সেল। একটা দূভ এনে জানালে বে তাঁর পছল ঐ স্থরীতিকেই। স্থরীতি জানে, এ রাজার তহবিলে অগাধ টাকার জােরে প্রক্ষ জাভির সমন্ত নীচভা কোথার ভলিয়ে যায়। ভান করলে এ প্রভাবে লে যে কেবল রাজি নয় তা নয়, বয়ঞ্চ সে অপমানিত বােধ কয়ছে। কেননা, মেরেদের ক্লাস ভো গোহাটা নয়, য়ে, বাবসায়ী এসে পােক বাছাই করে নিয়ে যাবে। কিন্তু মনে-মনে ছিল আয়-একটু সাধ্যসাধনার প্রভ্যাপা। ঠিক এমন সময় থবয় পাওয়া গেল, মহারাজা তাঁর সমন্ত পাগড়ি-টাগড়ি-সমেত জন্তর্ধান করেছেন। তিনি বলে পিয়েছেন, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে একটাকেও বাছাই করে নেবার যােগ্য ভিনি বেখলেন না। এর চেয়ে তাঁলের পক্তিমের বেদের মেরেরাও জনেক ভালো।

ক্লাস-মৃদ্ধ যেয়েয়। একেবারে অলে উঠল। বললে, কে বলেছিল উাকে আয়ানেয়
এই অপয়ান করতে আসতে! সেনিন ভালের সাক্ষসক্রার মধ্যে যে একটু কারিসরি
দেখা পিরেছিল দেটা লক্ষা দিতে লাগল। এমন সমরে প্রকাশ পেল— মহারাজটি
ভালেরই একজন প্রোনো ছাত্র। বাপ-যায়েয় বিষয়-সম্পত্তি জ্য়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে
দে খুঁলে বেড়াছে টাকাওয়ালা যেয়ে। মেয়েদেয় মাখা হেঁট হয়ে গেল। স্থরীতি বায়
বায় করে বলতে লাগল— দে একটুও বিবাস কয়ে নি। দে প্রথম খেকেই কেবল বে
বিবাস কয়ে নি ভা নয়, দে কলেজের প্রিলিণাল্কে এই পড়ার ব্যাঘাত নিয়ে নালিশ
করতে পর্যন্ত ভৈরিছিল। হয়ভো ছিল, কিছ ভার ডো কোনো ললিল পাওয়া গেল
না।

এমনি করে একটার পর আর-একটা উৎপাত চলতেই লাগল। এই সমস্ত উপত্রবের প্রধান পাঞা ছিল নীহার।

একবার ভিত্রি নিতে বাচ্ছিল বধন স্থরীতি, ভার পালে এলে নীহার বললে, "কী গো গরবিনী, যাটিতে যে পা পড়ছে না!"

স্থাতি মূধ বেজিয়ে বললে, "দেখুন, আপনি আমার নাম নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।" নীহার বললে, "তুমি বিদ্ধী হয়ে একে ঠাট্টা বলো, এ যে বিশুদ্ধ ক্লাসিক্যাল সাহিতা থেকে কোটেশন করা! এখন সম্বান কি আর কোনো নামে হতে পারে!"

"ৰাষাকে ভাপনার সম্বান করতে হবে ন।"

"সন্মান না করে বাঁচি কী করে। ছে বিকচকমলায়তলোচনা, ছে পরিণডশর চৈজ্র-বদনা, ছে ন্মিতহাক্তলোৎসাবিকাশিনী, তোষাকে আছরের নামে ডেকে বে ভৃপ্তির শেষ হয় না।"

"দেখুন, আপনি আমাকে রান্তার মধ্যে যদি এরক্ষ অপমান করেন, আমি প্রিলিপালের কাছে নালিপ করব।"

"নালিশ করতে হয় কোরো, তবে অপষানের একটা সংজ্ঞা ঠিক করে দিয়ো। এর মধ্যে কোন্ শব্দটা অপষানের ? বল তো আমি আরো চড়িয়ে দিতে পারি। বলব— হে নিধিলবিশ্বদ্বস্থ-উন্নাদিনী"—

রাগে লাল হয়ে স্থরীতি ক্রতপদে চলে গেল। তার পিছন দিকে ধ্ব একটা হাসির ধানি উঠল। তাক পড়তে লাগল, "ফিয়ে চাও হে রোবাফণলোচনা, হে বৌবনষদমন্তমাতজিনী"—

णात्र भरत्रत्र पिन क्रांन चात्रक एराज म्र्थि त्रव केर्रज, "ए नत्रचली-ठत्रनक्षनक्ष-विषात्रिणी-अधनमख-यध्वाणा, পूर्वक्षविणानवी"—

তিনি এনে বললেন ক্লানের ছেলেদের, "তোষরা কেন ওকে এত উপত্রব করছ।"

নীহার বললে, "এ'কে কি উপত্রব বলে! বদি কেউ নালিশ করতে পারে, ভবে পূর্ণচন্দ্রই করতে পারতেন ধে তাঁকে আমি ঠাটা করেছি। আমাদের ক্লাসে বােশেশ বলে— ওগুলো বাদ দিয়ে ভবু ওকে নিভাননা বললেই হয়, কেননা কলমের নিভের মতন স্থতীক্ষ ওর মৃধ। শুনে বরং আমি বলেছিল্ম 'ছি, এরকম করে বলতে নেই, ওঁরা হলেন বিহুষী'— কথাটা চাপা দিয়েছিল্ম। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রনিভাননাতে আমি ভো দােষের কিছু দেখি নি।"

ছেলেরা বললে, "আপনি বিচার করে দেখুন, আমরা মনের আনন্দে আউড়ে গিয়েছিলুম— হে সরস্বতীচরণকমলদলবিহারিণী গুঞ্জনমন্তমধুত্রতা! প্রথমত কথাটা নিন্দার নয়, বিতীয়ত সেটা বে ওরই প্রতি লক্ষ করে বলা এত বড়ো অহংকার ওর কেন হল। ঘরেতে আবো তো ছাত্রী আছে, তারা তো ছিল ধূশি।"

स्थातिन्छि एक विना । "बद्धान सम्मात्म এ वक्ष महाया कारक पत्रिहाम वलहे निष्ठ । मतकात की वला !"

"एथ्न मात्र, यन वर्षन উত्তला रुख छाउँ उर्धन कि नयत्र धानवाद विहास थाक। जा हाणा धामाएक व महावर्ष विहास पि निवरामरे ह्य, जा हरन जा वहा विहास वाल मा निवर एट्ट छिए प्र पि ना ना जा बात धाननात करन विक विहास पि ना विद्या कि ना विद्य

এইরকম কথা-কাটাকাটির পালা চলত হথন তখন। স্থাতি অহির হয়ে উঠল—
ভার খাভাবিক গাজীর্য আর টেকে না। দে ঠাটা করতে আনে না, অখচ কড়া জবাব
করবার ভাষাও ভার আদে না। দে যনে যনে জলে পুড়ে যরে। স্থাতির এই
হর্গভিতে দয়া হয় এমন পুরুষও ছিল ওদের মধ্যে, কিন্তু ভারা ঠাই পায় না।

আর-একদিন হঠাৎ কী খেরাল গেল, যখন স্থাতি কলেজে আসছিল ভখন রাভান্ন গুণার খেকে নীছার তাকে ডেকে উঠল — "হে কনকচম্পকদায়গোরী।"

লোকটা পড়ান্তনা করেছে বিশুর, তার ভাষা শিধবার ধেন একটা নেশা ছিল। যথন তথন অফারণে সংস্কৃত আওড়াত, তার ধানিটা লাগত ভালো। পাঠ। পুত্তকের পড়ার স্থাতি ভাকে এগিয়ে-থাকত, মুখছ বিশ্বের দে ছিল ওন্তান। কিন্তু शास्त्रित विक नीशास्त्र श्रम् श्राधन। ख्रीष्ठि अस्वास्त्र श्राधनिक्षान्ति क्षांत्र कार्याः कार्याः विकार कार्याः

नीशंत्र वलल, "बाबाब बखाब श्राह्म । काल (चरक खरक वलव 'बनीश्रीककवर्गा', किन्न मिन्न) कि वर्ष्क विविधिक श्राह्म श्रीक श्राह्म । "

সুয়ীতি প্ৰায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেল।

একদিন নীহার জাপানি খেলমা— কট্কটে-আগুরাল করা কাঠের ব্যাভ দিরে ছেলেদের পকেট ভতি করে আনলে। ঠিক বে সময়ে প্লেটোর দার্শনিকতথ ব্যাখ্যা করবার পাল। এল— সমন্ত লালে কট্কট্ কট্কট্ শব্দ পড়ে গেল। শব্দটা বে কোণা থেকে হচ্ছে ভাও স্পষ্ট বোঝা শক্ত। সেদিন কট্কটে ব্যাভের শব্দে মেটোর কণ্ঠ একেবারে ভূবে গেল। শেষকালে থানাভলানি করে দেখা গেল, দশ্টা কাঠের ব্যাভ স্থনীতির ডেক্টের ভিডরে।

भिकात करत राम केंग्रेम, "এ कथाना चात्रात्र नय। चक्रता कि चार्यात्र एएक इष्ट्रेषि करत छरत साथहा"

ছেলের। মহা তেরিয়া হয়ে বলে উঠল, "আমাদের উপর এরক্ষ জন্তায় দোব দিলে আমরা সইতে পারব না। এরক্ষ ছেলেমাছ্যি খেলবার শব্ধ ক্থনো পুরুষদের হতেই পারে না। এ-সমন্ত মেয়েদেরই খুকির ধর্ম।"

ण्यम ख्रीजि राम केर्रम, "माम्र, अञ्चिष्ठ करम अर्थम श्रीकामान क्या याम्य क्या कि । आम्या अथात्न भक्ष अश्मिक, किन्न मः भिन्न काम्या अर्था नम्र। यदि कार्या क्रांम क्या हेर्स्ट मा इम्र, कर्य क्रांम (क्रांफ क्रांस वाश्या केंक्रिंड।"

मर्प मर्प होत्र विक (थर्फ त्रव क्रिंक 'त्यव' 'त्यव' 'वर राष्क्र हे, ब्राइंड वार्ट क्रत्रक क्राफ राष्ट्रकात राष्ट्रिक राज वर राष्ट्रका श्रीवकात वर्षा क्राम क्रांत्र क्राम वा। মেরেরা বখন ক্লাস খেকে বেরিরে কমন্কমে বসেছে, একটি পিরন এসে খবর দিল—
ক্রীভিকে সেক্রেটারিবাবু ডেকেছেন। যেরেরা সব কানাকানি করতে লাগল।
ক্রীভি সেক্রেটারির খরে চুকে দেখলে সেখানে তাদের সেদিনকার প্রক্ষেপার বসে
আছেন আর নীহার পাশে দাঁড়িরে। সেক্রেটারি ক্রীভিকে বললেন, ছেলেরা
নালিশ করেছে ভোমার আজকের ব্যবহারে ভারা অপমান বোধ করেছে। ভোমার
দিক খেকে যদি কিছু বলবার থাকে ভো বলো।

স্থাতি বললে, "সার, ওরা যে প্রফেসারের সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করল, আমাদের সঙ্গে অভন্রতা করল, তাতে কি আমাদেরই অপমান হয় না।"

যাই হোক, দেক্রেটারি ও প্রফেদার উভর পক্ষের কথা জনে বিবেচনা করে নীহারকে বললেন, "দব দিক থেকে প্রমাণ হল ক্লাদে তৃষিই প্রথম উৎপাত শুরু কর এবং তৃমিই ছিলে দলের অগ্রণী। এ ক্ষেত্রে ভোষারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

নীহার বললে, "সার, আমার ঘারা এটা সম্ভব নয়, তার চেয়ে অহমতি দিন— আমি কলেজ ছাড়তে রাজি।"

मिक्कोंति रज्ञालन, "जामारक ममग्र विक्रि, जाला करत्र रज्ञात ।"

শে তথান্ত ব'লে থাতাপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। সেদিন ক্লাসের শেষে ছেলেমেয়েরা বাইরে নেষে দেখলে, নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙানো রয়েছে— আত্র থেকে প্জার ছুটি আরম্ভ হল।

সলিলার সঙ্গে নীহারের ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সে নীহারকে প্রস্তাব করলে,
""তুষিও দাজিলিতে চলে এসো।"

নীহার বললে, "আমার বাপ তো তোমার বাপের মতো লক্ষণতি নয়। দাঞ্জিলিঙে পড়ান্তনা করি এমন শক্তি কোথায়।"

শুনে দে মেয়ে বললে, "আচ্ছা, আমি দেব ভোমার ধরচ।"

নীহারের এই গুণ ছিল, তাকে যা দেওরা যায় তা পকেটে করে নিতে একটুগু ইতত্তত করে না। সে ধনী ছাত্রীর ধরচায় মাজিলিঙে যাওরাই ঠিক করলে।

এ দিকে যত অহংকারই স্থরীতির থাক, নীহারের মনের টান বে সঙ্গিলার বিকে সেটা তার মনে বাজল। নীহার ধনী মেরের আশ্রয়ে স্থরীতির প্রতি আরো বেশি ঘথন-তথন বা-তা বলতে লাগল। সে বলত, 'পুরুষের কাছে ভক্রভায় দাবি করতে পারে সেই মেরেরাই, বারা মেরেদের ঘতাব ছাড়ে লি।' পুরুষের কাছ থেকে এই অমাদার স্থরীতি বাড় বেঁকিরে অগ্রাহ্ণ করবার ভান করত। কিন্তু তার মনের ভিতরে এই নীহারের বন পাবার ইচ্ছাটা বে ছিল না, তা বলা বার না। নীহার ধনী মেরের কাছ থেকে মানোহারা নিত, তাতে ছেলেরা কেউ কেউ নির্বা ক'রে ও কেউ ন্বণা ক'রে নীহারকে বলত 'বরজানাই'। নীহার তা গ্রাছই করত না। তার বরকার ছিল পর্যার। বতক্রণ পর্যন্ত ভার কিরপোর বোকানে বন্ধুবের নিমে পিকৃনিকৃ করবার বরচ চলত এবং নানাপ্রকার শৌধিন ও দরকারী জিনিসের সরবরাহ স্থপায় হরে উঠত, ততদিন পর্যন্ত সেই মেরের আল্রিত হরে থাকতে তার কিছুমান্ত সংকোচ হত্ত না। দরকার হলেই নীহার সলিলার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাত। এই বে তার একজন পুরুব পোয় ছিল, তার প্রতিভার উপর সলিলার খ্ব বিশাস ছিল। মনে করেছিল এক সময়ে নীহার একটা মন্ত নাম করবে। সম্বত বিশের কাছে তার প্রতিভার বে একটা অক্টা বাছে— নীহার সেটার আভাস দিতে ছাড়ত না, সলিলাও তা মেনে নিত।

मिना वाकिनिए थाकर थाकर थाकर थाकर विकास का अवन निर्धानिया हम, कि क्षित्रा क्रिक्टिशां क्रि

ষে বেয়েকে নীহার স্থব করে বলভ 'জগজাত্রী', পুরুষ-পালনের পালা তিনি সাঞ্চ করে নীহারকে নৈরাক্তের ধাজা দিয়ে চলে পেলেন। দাজিলিঙের ধরচ আর ভো চলে না, আবার নীহার ফিরে এল কলকাতার যেনে। ছেলেরা একদলা খুব হাসাহাসি করে নিলে। নীহারের তাতে গায়ে বাজত না। ওর আশা ছিল বিতীর আর-একটি জগজাত্রী জুটে বাবে। একজন বিখ্যাত উদ্বিরা পণংকার তাকে পনে বলেছিল কোনো বড়ো ধনী মেয়ের প্রনাদ দে লাভ করবে। সেই পণনাক্ষলের দিকে উৎস্কৃচিন্তে সে তাকিয়ে রইল। জগজাত্রী কোন্ রাভা দিয়ে বে এসে পড়েন তা তো বলা বার না। জভাস্ত টানাটানির দুশার পড়ে পেল।

गाँकिनिः-स्मित्र नीशाम्य हो। कलास त्वास स्त्रीिक जाम्म हत्य त्यन-यनान, "जानिन श्यानम त्यत्व किम्रानम करन।"

नीशत एरम रमाम, "ला मीमसिनी, किहू शास्त्रा (साम पामा रमम। कामिमाम वरणाइन: समामिनीमिस त्रिकामानाः (यामा सूदः किल्एएक्समानः। ये द्वरमानत हित्त एवं दिन के निर्देश कि विकास कि व

স্থাতি হেসে বললে, "কেন, সাজ তো যদ হয় নি আর আপনার চেহায়াও ভো দেখাছে ভালো, ভূটিয়া বকুর সাঞ্চমজাতে আপনাকে ভালো যানিয়েছে।"

নীহার বললে, "ধুশি হনুষ, এখন তো আর শীতের থেকে রক্ষা পাবার কথা ভাবতে হবে না, এখন কী দিয়ে তোষাদের চোধ ভোলাব এইটেই হচ্ছে সমস্তা— সেটা আরো শক্ত কথা।"

স্থাতি। তা চোধ ভোলাবার দরকার কী। পুরুষমান্থবের সহায়তা করে ভার বিষ্ণে, তুমি জান তো ভোষার মধ্যে তার অভাব নেই।

নীহার। এইটে ভোমাদের ভূল। নিউটন বলেছিলেন তিনি জ্ঞানসমূত্রের স্থাঞ্চি কুড়িয়েছেন, আমি তো কেবলমাত্র বালুর কণা সংগ্রহ করেছি।

স্থরীতি। বাস্ রে! এবার পাহাড় থেকে দেখছি তুমি অনেকধানি বিনয় সংগ্রহ করে এনেছ, এ তো তোমার কথনো ছিল না।

নীহার। দেখো, এ শিক্ষা আযার স্বয়ং কালিদাসের কাছ খেকে, দিনি বলেছেন: প্রাংক্তমভ্যে ফলে লোভাগুদ্বাছরিব বাষন:।

স্রীতি। এই-সব সংস্কৃত প্লোকের জালায় হাপিয়ে উঠনুষ, একটু বিশুদ্ধ বাংলা বলো।

अब या वाकार्यव कथा अहे रव, मनिनांत्र बृक्रात **উल्लिथ्याळ ७ रम कवन वा**।

এ দিকে ক্লাসের বন্টার শব্দে ছ্লনকেই ক্রত চলে বেতে ছল, কিছু সংস্কৃত প্লোকগুলো স্থরীতির মনের ভিতরে দেবদাকর মতোই মূহর্ম্ছ কম্পিত হতে লাগল। সে দেখেছে আলকাল নীহারের ঠাটা আর সংস্কৃত প্লোক আগুলনো অল্প মেয়ের। ব্র পছন্দ করে। তারা তাই নিয়ে ওকে প্রশংসা করে, তাই সেও ব্রেছে ওতে পরিহাসের ক্যা আদ নেই। সেইবন্ধ ইদানীং নীহারের হঠাৎ সংস্কৃত আর্ত্তিকে ভালো লাগাবার চেটা করত।

এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটন যাতে ছাত্রছাত্রীদের মিলেমিশে কাল করবার একটা হাবাগ হল। সর্বন ইউনিভাগিটির একজন ভারতপ্রায়তত্ববিধ্ পঞ্জিত আস্বেজ কলকাতা ইউনিভাগিটির নিমন্ত্রণ। ছেলেমেরের। ঠিক করেছিল পথের মধ্যে থেকে ভারাই তাঁকে অভার্থনা করার গৌরব সর্বপ্রথমে লুটে নেবে। আগে ভাগে অধ্যাপক্ষের কাছে পিয়ে তাঁকে ওবের প্রগতিসংঘের নিমন্ত্রণ আনালে। ভিনি করালী লৌজজের আভিন্যায়ে এই নিমন্ত্রণ খীকার করে নিমন্ত্রণ ভার পরে কে ভার অভিন্তন্তর প্রাঠ

कत्रारं, त्निष्ठी खत्रा लाक्ना करत एक्टर लाक्कि या। त्विष्ठ राजकि मःश्वंष्ठ कार्यात्र वन्नारं, त्विष्ठ वनक्रिन देः राजि कार्यादे परविक्त कि का कार्यात्र परविक्त कार्यात्र कार्यात्र परविक्त कार्यात्र परविक्त कार्यात्र परविक्त कार्यात्र वाक्ष भावत्र वाज्ञ वाज

ষেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল বাদের নীছাররঞ্জের উপর বিশেষ টান, ভারা বললে— দেখা বাক্-না।

ऋत्री फित्र वित्यय व्याणिक, तम यवान- अकंग काँ कां वि हरत्र केंद्र ।

एलत (यरत्रत्र) वलता, "आवता विरामी, यदि वा आवारत्त छावात्र किश्वा वर्ष्णात्र 'काला क्रिंग रत्र छ। क्रतानी अद्यालक विष्ण्यारे शांत्रिश्च व्यालक विष्ण्यारे शांत्र व्यालक विष्ण्यात्र विष्ण्य विष्ण्यात्र विष्ण्य विष्ण्यात्र विष्ण्य विष्ण्यात्र विष्ण्यात्र विष्ण्यात्र विष्ण्यात्र विष्ण्य विष्ण्य विष्ण्य विष्ण्यात्र विष्ण्य विष्ण्यात्र विष्ण्य विष्ण्य विष्ण्य विष्ण्य विष्ण्यात्र विष्ण्यात्र विष्ण्यात्र विष्ण्यात्र विष्ण्य विष्ण्यात्र विष्ण्यात्र विष्ण्य विष्ण्य

নীহাররঞ্জনের বাড়ি চন্দ্রনলগরে। প্রথম বয়সে ফরাসী ছুলে তার বিশ্বাশিকা, সেধানে ওর ভাষার হথল নিয়ে পুব খ্যাতি পেয়েছিল, এ-সব কথা ওর কলকাতার বন্ধ-মহল কেউ জানত না। যা হোক, দে তো কোমর বেঁধে দাড়ালো। কী আন্তর্ম, অভিনন্দ্রন হথল পড়ল তার ভাষার হটার ফরাসী পঞ্জিত এবং তার ছ্-একজন অস্তর আন্তর্ম হয়ে পেলেন। তীরা বললেন— এরকম মাজিত ভাষা ক্লালের বাইরেণ্ড কথনো শোনেন নি। বললেন, এ ছেলেটিয় উচিত প্যারিসে পিয়ে ডিঞি অর্জন কয়ে আসা। তার পর থেকে ওলের কলেজের অধ্যাপকষ্ণলীতে থকা বন্ধ রব উঠল; বললে— কলেজের নাম রক্ষা হল, এমন-কি, কলকাতা ইউনিভার্সিটিকেও ছাড়িয়ে গেল খ্যাতিতে।

अत्र शरत बीहात्रक व्यव्हा कत्रा कारता नारगत यथा तरेन वा। 'बीहात्रहा' 'बीहात्रहा' अश्रवस्थात्र करनक वृषत्रिक हरत केंग्रंग अश्रवस्थात्र करनक वृषत्रिक हरत केंग्रंग अश्रवस्थात्र करने व्यवस्थात्र वन रक्षानांत्र वक्ष त्रक्षित काश्रक्ष शत्रा काश्रक्ष काश्रक्ष व्यवस्थात्र वन रक्षानांत्र विकास कार्याक्ष कार्य कार्याक्ष कार्य कार्याक्ष कार्याक्ष कार्याक्ष कार्याक्ष कार्याक्ष कार्याक्ष कार्य कार्याक्ष कार्य कार्य कार्याक्ष कार्याक्ष कार्य क

দেখনে অন্ত মেরেরা সব তাকে ছাড়িরে বাছে। কেউ-বা ওকে চারে নিয়ঞ্জন করে, কেউ-বা বাঁধানো টেনিসন এক সেট ক্কিয়ে ওর ডেকের মধ্যে উপহার রেখে বাছে। কিছ স্থরীতি পড়ছে পিছিয়ে। একজন মেরে নীহারকে বধন নিজের হাতের কাজ-করা স্থান্ত একটি টেবিল-ঢাকা দিলে, তধন স্থরীতির প্রথম মনে বিঁথল, ভাবল, 'আমি বদি এই-সব মেরেলি শিল্পকার্বের চর্চা করতাম।' সে বে কোনোদিন স্থুঁ চের মুথে স্থতো পরায় নি, কেবল বই পড়েছে। সেই ভার পাণ্ডিভ্যের অহংকার আন্ত ভার কাছে থাটো হল্লে যেতে লাগল। 'কিছু-একটা করতে পারত্ব বেটাতে নীহারের চোধ ভ্লতে পারত—সে আর হয় না। অন্ত মেরেরা তাকে নিয়ে কত সহজে দামাজিকভা করে। স্থরীতির খুব ইচ্ছে সেও ভার মধ্যে ভরতি হতে পারত বদি, কিছ কিছুতেই খাপ থার না। তার ফল হল এই— ভার আত্মনিবেশন অন্ত মেরেদের চেন্নেও আরো বেন জোর পেয়ে উঠল। সে নীহারের অন্ত কোনো অছিলার নিজের কোনো একটা ক্ষতি করতে পারনে কুতার্থ হড়। একেবারে প্রগতিসংঘের পালের হাওয়া বদলে

অন্ত মেরেরা ক্রমে নির্মিতভাবে তাদের পড়ান্ডনার লেগে গেল, কিছ স্থ্রীতি তা পেরে উঠল না। একদিন ডেস্কের উপর থেকে দৈবাৎ নীহারের ফাউন্টেনপেনটি মেবের উপর গড়িয়ে পড়েছিল, সর্বাত্রে সেটা সে তুলে ওকে দিলে। এর চেয়ে অবনতি স্থরীতির আর কোনোদিন হয় নি। একদিন নীহার বক্তৃতার বলেছিল— তার মধ্যে ফরালী নাট্যকারের কোটেশন ছিল— 'পব স্থলর জিনিসের একটা অবগুঠন আছে, ভার উপরে পরুষদৃষ্টির হাওয়া লাগলে তার সৌহুমার্ব নট হয়ে বায়। আমাদের দেশে মেয়েরা বে পারতপক্ষে প্রক্রদের কাছে দেখা দিত না, তার প্রধান কারণ এই বে, দেখা দেওয়ার বায়া মেয়েদের মূল্য কমে বায়। তাদের কমনীয়তার উপরে দাগ পড়ভে থাকে।' অন্ত মেয়েরা এই কথা নিয়ে বিক্ত তর্কে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা বললে, এমনতরো করে ঢেকেচ্কে কমনীয়ভা রক্ষা করবার চেটা করা অভ্যন্ত বিভ্রনা। সংসারে পরুষ্ত্রপর্লা, কী স্রী, কী পুরুষ, সকলেরই পক্ষে সমান আবক্তক। আন্তর্ব এই, আর কেন্ট নর, বয়ং স্থরীভি উঠে নীহারের কথার সম্বর্ধন কয়লে।

अहे अक नर्रावित शाकाय जात जानजन मन्पूर्व राम्य शायात त्या एक। अवन तम् भवायर्ग नित्ज यात्र नीहारवित कार्छ। यथन त्यक्म्भीयरवित्र नाइक मित्नयार्फ त्यथाता हम, ज्यन जां कि त्यरवित्र कार्छ। यथन व्यक्तिजारक मत्य भिरत्न त्यर्थ व्याप्त भारत्व मा। नीहात्र क्षा हमूम व्याप्ति क्यर्थ— जां छ ना। त्यारमाक्त्य नित्रत्यत्र गृष्टिक्य हत्य निव्य वाद वक्षा क्या यात्र ना। " श्री एवं। अरु राष्ट्रा चाचाजां । एवं क्ष्मना क्या वाय मा, अयम-कि, जाककानकाय वित्त त्व नावाक्षिक निवधान वीन्करवय अक्रमण वाश्यावाक्ष्य हम्मा मा, अयम-कि, जाककानकाय वित्त त्व नावाक्षिक निवधान वीन्करवय अक्रमण वाश्यावाक्ष्य हम्मा हम्मा त्या वाश्यावाक्ष्य हम्मा निवधान विवधान विवधा

ख्रीिक ठाकति त्नर्व, बीहारतत अस्विक ठाहेन- क्र्ल श्रूक्य होत प्र होति। वत्ररमत हर्जक कारकत भक्षाता ठरन कि ना।

नीहात्र वजान, जान हान ना। जात्र यन हम तम व्यर्थक याहेत वीकांत्र करत यामीति निरम वजान, जात्र वाकि विजन स्थान हिलाहित वानामा भणावात लाक प्राथा रहाक। कृत्वत्र तमरक्रोतिवाव व्यवक।

ক্রীতির যনের টান ক্রমণ হংসহ হরে উঠতে লাগল। এক সময়ে কোনোরক্ষ করে আভাস দিয়েছিল, তাদের বিদ্নে হতে পারে কি না। একদিন বে সমাজের নিম্নকে স্থনীতি যানত না, সেই সমাজের নিম্ন অসুসারে তনতে পেল ওদের বিশ্বে হতে পারে না কোনোয়তেই। অথচ এই পুরুবের আসুগত্য রক্ষা করে চিরকাল যাখা নিচু করে চলতে পারে ভাতে অপরাধ নেই, কেননা বিধাতার সেই বিধান।

श्री एक कारण (१७ — नीशांतत्र चवश णांका नत्र, १५वांत वहें णांक शांत्र कार्त १५७ हत्र। जवन स्त्रीण निर्मत चम्रानि (४८० छर्क रायंत्रे माशांत्र कारण माशां माशां कारण माशां। नीशांतत्र प्राप्त कारण कारण किम मा। व्यवस्त्र कार्र (४८० भूकरम्ब एक चर्षा विश्वात चिक्षात्र चिक्र मा। विश्वात चर्षात्र चर्मा विश्वात चर्मा चर्

স্থীতি নীহারকে বললে, "এ ভোষার অক্তান্ত অভিযান। স্বয়ং ভাইসরর নির্ফ করবার সময়েও কাউন্সিলের মেহারফের মধ্যে তা নিম্নে কথাবার্তা চলে।"

नीशत्र यनाम, "छ। इएछ भारत्र, किन्न स्वाधारक स्थादन खर्ग कत्रत रमधारन विना एक्ट्रि श्रष्ट् स्वरत्। ध ना इर्ल स्वाधात्र बान बीहर्द ना। स्वाधि ताःना छावात्र ध्यः ध.एक मय-श्रम्य भवती रभरविष्ट। स्वाधि स्वयं क्षिष्टि स्वर्क साँहे विरत्न रम्भा भव्न विरक्ष भावत्र ना।"

थ भव पवि विश्व छ। इतन स्वीष्टिय कोड (थरक वर्षमाश्रीपात श्रामान हतन स्वड बीशांत्रय । भवरक रम व्यक्षांस् क्याल, किछ अहे 'श्रामानवरक मा । स्वीष्टिय कमथांत्रय श्रीय वक रहा थम। वाजित लाटक अन गुनहादन थनः क्रिहान क्षा का के कि ।

ছেলেবেলা থেকেই ওর শরীর ভালো নর, ভার উপরে এই কট করা— এ তপস্থা কার জন্ম সে কথা যথন ভারা ধরতে পারলে তখন ভারা নীহারকে গিয়ে বললে, 'হয় ভূমি একে বিবাহ করো, নয় এর সন্ধ ভ্যাগ করো।'

নীহার বললে, "বিবাহ করা তো চলবেই না— আর ত্যাগের কথা আমাকে বলছেন কেন, সক ইচ্ছে করলেই তো তিনি ত্যাগ করতে পারেন, আমার ভাতে কিছুষাত্র আপত্তি নেই।"

স্থাতি দে কথা জানত। দে জানত নীহারের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই, নিজের স্থবিধাটুকু ছাড়া। দেই স্থবিধাটুকু বন্ধ হলে তাকে অনায়াদে পথের কুকুরের মতো ধেদিয়ে দিতে পারে। এ জেনেও ষতরক্ষে পারে স্থবিধে দিয়ে, বই কিনে দিয়ে, নতুন ধদরের ধান তাকে উপহার দিয়ে, ষেমন করে পারে তাকে এই স্থবিধার ভার্থবন্ধনে বেধৈ রাখলে। অন্ত পতি ছিল না ব'লে এই অসম্মান স্থরীতি স্বীকার করে নিলে।

এক সময়ে মদখলে বেশি মাইনের প্রিন্সিণালের পদ পেয়েছিল। তথন তার কৈবল এই মনের ভিতরে বাজত, 'আমি তো ধ্ব আরামে আছি, কিছ তিনি তো ওখানে গরিবের মতো পড়ে থাকেন— এ আমি সহু করব কী করে।' অবশেষে একদিন বিনা কারণে কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় আর বেতনে এক শিক্ষয়িত্রীর পদ নিলে। সেই বেতনের বারো-আনা বেত নীহাররঞ্জনের পেট ভরাতে, তার শথের ভিনিস কিনে দিতে। এই ক্ষতিতেই ছিল তার আনন্দ। সে আনত মন ভোলাবার কোনো বিছে তার জানাই ছিল না। এই কারণেই তার ত্যাগ এমন অপরিষিত হয়ে উঠল। এই ত্যাগেই সে অন্ত মেয়েদের ছাড়িয়ে বেতে চেয়েছিল। তা ছাড়া আন্তর্কাল উল্টো প্রগতির কথা সে ক্রমাগত শুনে আসছে বে, মেয়েরা প্রক্ষের কন্ত ভ্যাগ করবে আপনাকে এইটাই হচ্ছে বিধাতার বিধান। প্রক্ষের কন্ত বে মেয়ে আপনাকে না উৎসর্গ করে সে যেয়েই নয়। এই-সমন্ত মত তাকে পেয়ে বসল।

কলকাতার বে বাদা দে ভাড়া করল ধ্ব আর ভাড়ার — দাঁথসৈডে, রোপের আড়া। তার ছাদে বের হ্বার জো নেই, কলডলার কেবলই জল পড়িরে পড়ছে। ভার উপরে বা কথনো জীবনে করে নি তাই করতে হল— নিজের হাতে রালা করতে আরম্ভ করল। অনেক বিজে ভার জানা ছিল, বিজ রালার বিজে লে কথনো শেবে মি। বে অথাত অপথা তৈরি হন্ত, তা বিরে জার করে পেট ভরাত। কিছু যাহ্য একেবারে তেওে পড়ল। বাবে বাবে কাল কাষাই করতে বাব্য হল ডাজারের সাটিকিকেট নিয়ে। এড ঘন ঘন কাক পড়ত কাজে বে অধ্যক্ষয়া ডাকে আর ছুটি যগ্র করতে পারলেন না। তথন ধরা পড়ল ভিতরে ভিতরে তাকে ক্ষররোগে ধরেছে। বাদা থেকে তাকে সরানো দরকার, আত্মীয়-স্বলরা মিলে তাকে একটা প্রাইভেট হাসপাতালে ভরতি করে দিলে। কেউ জানত না কিছু টাকা ভার গোপনে সঞ্চিত ছিল, সেই টাকা থেকেই ভার বরাদ্য-মভন দের নীহারের কাছে গিয়ে পৌছত। নীহার সব অবহাই আমত, তর্ ভার প্রাপা ব'লে এই টাকা সে অনায়াসে হাত পেতে নিতে লাগল। অবচ একদিন হাসপাতালে স্থরীতিকে কেবতে বাবার অবকাশ লে পেত না। স্থরীতি উৎস্ক হয়ে বাকত আনলার দিকে কান পেতে, কিছু কোনো পরিচিত পায়ের ধ্বনি কোনোদিন কানে এল না। অবশেষে একদিন ভার টাকার ধনি নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল আর সেইসঙ্গে ভার চরম আত্মনিবেদন।

३३-२३ ख्न ३३८३

षाचिन ३७८৮

### শেষ পুরস্কার

#### ধস্ডা

সেদিন আই. এ. এবং মাট্রিক ক্লানের প্রস্থারবিভরণের উৎসব। বিমলা ব'লে এক ছাত্রী ছিল, স্থলরী ব'লে তার ঝাভি। তারই হাতে প্রস্থারের ভার। চার দিকে ভার ভিড় জমেছে আর তার মনে অহংকার জমে উঠেছে পুব প্রান্থ পরিমাণে। একটি মুখচোরা ভালোমাহ্ব ছেলে কোণে গাড়িয়ে ছিল। সাহস করে একটু কাছে এল বেই, দেখা গেল তার পায়ে হয়েছে ঘা, ময়লা কাপড়ের ব্যাণ্ডেক্স ক্ষড়ানো। ভাকে দেখে বিমলা নাক তুলে বললে, "ও এখানে কেন বাপু, ওর যাওয়া উচিত হাসপাতালে।"

ছেলেটি মন-মরা হয়ে আন্তে আন্তে চলে গেল। বাড়িতে সিমে তার স্কুলমরের কোণে বসে কাঁদছে, জলখাবারের থালা হাতে তার দিদি এসে বললে, "ও কী হচ্ছে জগদীশ, কাঁদছিস কেন।"

তথন তার অপষানের কথা ভনে মৃণালিনী রাগে জলে উঠল; বললে, "ওর বড়ো রূপের অহংকার, একদিন ঐ মেয়ে যদি তোর এই পায়ের তলার এসে না বসে তা হলে আমার নাম মৃণালিনী নয়।"

এই গেল ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। দিদি এখন ইন্স্পেক্টেণ্ অব স্থূল্য। এলেছেন পরিদর্শন করতে। তিনি তাঁর ভাইয়ের এই হঃখের কাহিনী মেয়েদের শোনালেন। ভবে মেয়েরা ছি ছি করে উঠল; বললে, কোনো মেয়ে কথনো এমন নির্মুর কাল করডে পারে না— তা সে যত বড়ো রপসীই হোক-না কেন।

মৃণানিনী মাসি বননেন, জগতে যা সভা হওয়া উচিত নয়, ভাও কথনো কথনো সভা হয়।

আজ আবার পুরস্থারবিতরণের উৎসব। আরম্ভ হবার কিছু আগেই মুণাজিনী মাসি মেরেদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সেদিন সেই-যে ভালোমান্ত্র ছেলেটিকে অপমান করে বিদার করা হয়েছিল, সে আজ কী হলে ভোষরা খুলি হও।"

त्या विकास कि वि विकास कि वि

যাসি বললেন, "নতুনরকষের বলচ কেন— অভি পুরাতন। আযাদের দেশে দেশতাদের পুলো আরম্ভ হয় পারের দিক থেকে। আল ভোষার সেই পদের সম্বান করা হল।"

এইবার পরিচয়গুলো স্যাপ্ত করা বাক। এই যেয়েটি এককালকার রূপনী ছাত্রী বিষলাদিদি, বোডিং ক্লের অহংকারের সামগ্রী ছিল। পিভার মৃত্যুর পরে আজ দ্লান পড়াবার ভার নিষেছে; আর এ দিক ও দিক থেকে কিছু টিউপনি করে কাজ চালার। বে পাকে একদিন সে গুণা করেছিল সেই পাকে অর্থা দেবার জন্ম আজ ভার বিশেষ করে নিমন্ত্রণ হয়েছে। মৃণালিনী মানি— সেই সেদিনকার দিদি। আর সেই ভার ভাই অগদীপপ্রসাদ, হাইকোর্টের জন্ম।

প্রচাপল্লের যতো শোনাক্ষে, কিন্তু কথনো কথনো গল্পও সত্যি হয়। আর বে লোকটা এই ইভিহাসটা লিখছে সে হচ্ছে অবিনাশ, সেদিন সে লখা লখা পা কেলে বড়ো বড়ো পরীকা ভিঙিরে চলড— সেও উপন্থিত ছিল সেই প্রথমবারকার প্রস্থারের উৎসবে। সেদিন নানারকর থেলা হরেছিল— হাইজাম্প, লখা দৌড়, রশি-টানাটানি —ভার যথ্যে এই অবিনাশ আর্ডি করেছিল রবিঠাকুরের 'পঞ্চনদীর ভীরে'। কবিভার ছন্দের জোর যত, ভার গলায় ছিল জোর চার গুণ বেশি। সেই-ই সব চেয়ে বড়ো প্রস্থার পেয়েছিল। আল সে জজের অন্ধ্রেছে সেরেন্ডাদারের সেরেন্ডার হেড-কেরানির পদ পেয়েছে।

6-6 CE >38)

खावन ३७8३

## यूमनयानीय गण्म

#### ধসড়া

তথন অরাজকতার চরগুলো কউকিত করে রেখেছিল রাট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত
অত্যাচারের অভিবাতে দোলায়িত হত দিন রাত্রি। হঃমপ্রের জাল অভিয়েছিল
জীবনধাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্ব কেবলই দেবতার মুখ তাকিরে থাকত, অপ্রেবতার
কাল্লনিক আশঙ্কার মাহ্মধের মন থাকত আতঙ্কিত। মাহ্মষ হোক আর দেবতাই হোক
কাউকে বিশাস করা কঠিন ছিল, কেবলই গোধের জলের দোহাই পাড়তে হত। তত
কর্ম এবং অন্তত্ত কর্মের পরিণাষের সীমারেথা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পলে পদে
মাহ্ম হোঁচট থেয়ে থেয়ে পড়ত হুর্গতির মধ্যে।

এমন অবস্থায় বাড়িতে রপসী কক্সার অভ্যাগম ছিল ধেন ভাগ্যবিধাভার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা স্বাই বলত 'পোড়ারমূশী বিদায় হলেই বাঁচি'। সেইরকমেরই একটা আপদ এসে জুটেছিল ভিন-মহলার ভালুক্ষার বংশীবদনের ঘরে।

কমলা ছিল ফ্লবী, তার বাপ মা গিয়েছিল মারা, শেইপজে শেও বিশার নিজেই পরিবার নিশ্চিম্ন হত। কিন্তু তা হল না, তার কাকা বংশী অভান্ত স্নেহে অভান্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে।

তার কান্ধি কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, "দেখ্ ভো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে পেল কেবল আমাদের যাথায় সর্বনাশ চালিয়ে। কোন্ সময় কী হয় বলা যায় না। আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারই যাক্তথানে ও ঘেন সর্বনাশের মশাল জালিয়ে রেখেছে, চারি দিক খেকে কেবল ছুইলোকের দৃষ্টি এলে পড়ে। ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাভূবি হবে কোন্দিন, সেই ভয়ে আযার ঘুষ হয় না।"

এতদিন চলে বাচ্ছিল একরক্ষ করে, এখন আবার বিয়ের স্থন্ধ এল। সেই ধ্যধাষের মধ্যে আর তো ওকে প্রিয়ে রাণা চলবে না। ওর কাকা বলভ, "নেই-জন্মই আমি এমন বরে পাত্র সন্ধান করিছি বারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।"

 हिन बान। (बाहिताही (छाळभूती भारताहान हिन, मय विद्यां कार्डितान। तम वर्तन वर्तान, मयन एकार्ट (कान् क्वीभिक्ति भूक चाह्व तम खत्र भारत हो किए भारत। (बाह्यसम महत्व तम हिन्दिताह वर्ताह क्वीभिक्ति भूक चाह्व तम खत्र भारत हो किए चात्र । (बाह्यसम महत्व तम हिन्दित क्वीभिक्त क्वां कार्यक ची चाह्व चात्र अकृष्टि वरीन वरहात्मत महात्व तम किन्नह । क्वां क्वां कार्यक ची चाह्व छेठेन। (बाह्यसम भूर धनी, भूर क्षां वा अस्क परत्र त्वां करें हम छोड़ पन ।

क्यना (केंग्र वान, "काकायनि, काधाव बायाक कानित्व विक् ।"

"ভোমাকে রক্ষা করবায় শক্তি থাকলে চির্ছিন ভোষাকে বৃক্ষে কয়ে রাধত্য জানো ভোমা!"

विवादित मध्य पथन एम छथन हिला पूर्व दूक कृतिया এम जामदा, वाजनावादि मयादादित ज्ञा हिला न।। काका हाछ ज्ञाए कदा वनला, "वावाद्यि, এछ धूमधाम कदा छाला हल्ह न!, मध्य पूर्व थादान।"

खत्न तम जावात छद्वीपछित्र भूखरमत जाम्मर्था करत्न वज्ञतन, "एक्या वारव रक्ष्यन तम कार्ष्ट एवं रव।"

काका राजा, "विराष्ट-ज्यक्षीन भर्षे वासत्त कात्र जात्र भात्र अव श्वासत्त अव वासत्त वासत्त

अ त्क कृतिया यमाम, "क्लाता उम्र तिहै।" जिस्मुनी वाद्यामानमा औं क ठाका विषय वाकात नव नाठि हार्छ।

क्षा निष्य हमलन रम तिथे विथा अयार्ट मध्या, जानजिए मार्ट। मध्यामात्र हिन प्राकारण्य मध्या । त्म जाम ननयन निष्य प्राज्य रथन छुट श्रष्ट्य हत्य, म्यान व्यानिष्य शैक पिष्म अत्म पद्धन। ज्यन त्यांक्यूमी एम यद्धा (क्षेट्र वाकि म्रहेन ना। मध्यामात्र हिन विथा प्राकार, जाम हात्य पद्धन पत्निकान तिहै।

क्ष्मण छ्रा इन्हर्मिणा एक्ए स्वारणत यस्य मृत्कारक वाक्रिण अवन मयत्र जिल्ला धरम मेक्सिणा युक्त इतित थी, छात्क मयाहे श्रमणतात्र बर्खाहे कक्षि क्रज़ । इतित मोक्सिणी मेक्सिण मार्का, "वारामकल क्ष्माक वाक्ष, ज्यापि इतित था।"

णकाख्या यमाम, "वै। मार्ट्स, जानमारक ट्या किह्न रमण्ड भायत मा किह्न जायारक्य गायमा याष्ट्र क्यालम रक्य।"

गारे एगाय खारम्ब छव मिरछरे एव ।

ছবির এদে ক্ষলাকে বললে, "তুমি আমার কন্তা। তোমার কোনো ভর নেই, এখন এই বিপদের ভারগা থেকে চলো আমার ঘরে।"

ক্ষলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে বেতে চার না। সেই রেখে ছবির বলল, "দেখো, আমি বেঁচে থাকতে এই ভল্লাটে কেউ নেই যে ভোষার ধর্মে ছাভ দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভর কোরো না।"

হবির থাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশুর্য এই, মুসলমান বাড়ির আট-মহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা।

একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা, হিন্দুর দরের মতো এ-আয়গা তৃষি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।"

कमना (कॅरम रमटन, "म्या करत काकारक थरत मां ७ जिनि निरंत्र गार्यन।"

হবির বললে, "বাছা, ভূল করছ, আন্ত তোমার বাড়িতে কেউ ভোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাবে। নাহয় একবার পরীকা করে দেখো।"

হবির থা কমলাকে তার কাকার থিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে বললে, "আমি এখানেই অপেকা করে রইনুম।"

বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, "কাকামণি, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না।"

काकात्र घृष्टे চोध मिरत्र कन भएए जानन।

কাকি এনে দেখে বলে উঠল, "দ্র করে দাও, দ্র করে দাও অলম্বীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের দর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লক্ষা নেই।"

कांका वनल, "উপায় নেই যা! चांत्रास्त्र रच हिन्दूत्र वत्र, अवान राज्यारक क्षित्र ना, यात्वत्र (पर्क चांत्रास्त्र अवाज वात्।"

याथा दिं करत्र त्रहेल कयला किहूक्य, छात्र शत्र श्रीत शक्षक्रश विकृष्टित वृत्रका भात्र हरत्र हरिरात गर्फ करल राज। कित्रविरात यरका वृक्ष काल काल काल वृत्रक रक्षात्र क्षात्र क्षात्र। व्या क्षेत्र क्षेत्र व्यक्ति काम व्यक्ति वर्ष भागम क्षेत्र वावता प्रदेश। इतित क्षेत्र व्यक्ति, "क्षामात्र महत्व व्यामात्र क्ष्रिक्ता क्ष्रिक व्यक्ति, "क्ष्रिमात्र महत्व व्यक्ति क्ष्रिक्ति व्यक्ति व

वहें विश्व नवस्य श्र्ववालय वक्ष्रे हें छिहान हिल। वहें यहलस्य स्नास्क वन्न । श्रविकालय वन्न । स्वत्र विश्व छास्य छात्र वार्ष विष्य पान्य । स्वत्र विश्व छात्र । स्वत्र विश्व छात्र विश्व विश्

কষলা তাবের কাছে বা পেল তা দে নিজের বাড়িতে কোনোরিন পেত না।
সেধানে কাকি তাকে 'দ্র ছাই' করড— কেবলই গুনত দে অলম্বী, দে সর্বনানী,
সলে এনেছে দে ক্র্ডাগ্য, দে ম'লেই বংল উছার পার। তার কালা তাকে প্রকিরে
যাবে যাবে কাপড়-চোপড় কিছু বিভেন, কিছু কাকির ভরে সেটা গোপন করতে
হত। রাজপুতানীর মহলে এদে দে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে ভার আকরের
অন্ত ছিল না। চারি বিকে ভার হাসহাসী, সবই হিন্দু মরের ছিল।

অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌছল ভার দেছে। বাড়ির একটি ছেলে সৃষ্টিরে সৃকিয়ে আনাগোনা ভক্ত করল কষলার ষহলে, ভার সঙ্গে দে মনে-মনে বাঁখা পড়ে গেল।

ज्यन तम हिर्दे थे। क अक्षिन वनतम, "वावा, जावाद वर्ध तिहे, जावि वात्म जावाद वर्ध। तम् वर्ष। तम् वर्षा जावाद वर्ष। कात्मावाद वर्ष। जावाद तम् वर्ष। जावाद तम् वर्ष। जावाद तम् वर्ष। तम् वर्ष। तम् वर्ष। जावाद जावाद वर्ष। जावाद वर्ष। जावाद जावाद जावाद जावाद जावाद जावाद जावाद जावाद जावाद वर्ष। जावाद वर्ष। जावाद जावाद

দেবতা— তিনি হিন্দুও নন, ম্সলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি— আমার ধর্মকর্ম ওরই স্কে বাঁধা পড়েছে। তুমি ম্সলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না— আমার নাহর মুই ধর্মই থাকল।

এমনি করে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদের সজে আর দেখা-সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। এ দিকে হবির থা কমলা যে ওদের পরিষারের কেউ নয়, সে কথা ভূলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে— ওর নাম হল মেহেরজান।

ইতিমধ্যে ওর কাকার বিতীয় মেয়ের বিবাহের সময় এল। তার বন্দোবন্তও হল পূর্বের মতো, আবার এল সেই বিপদ। পথের মধ্যে হুস্কার দিয়ে এসে পড়ল সেই ডাকাতের দল। শিকার থেকে একবার তারা বঞ্চিত হয়েছিল সে হু:খ ডাদের ছিল, এবার তার শোধ নিতে চায়।

কিন্তু তারই পিছন পিছন আর এক হুক্কার এল, "থবরদার !"

"এরে, হবির থাঁর চেলারা এদে সব নষ্ট করে দিলে।"

কন্তাপক্ষরা যথন কন্তাকে পালকির মধ্যে ফেলে রেখে যে যেথানে পেল দৌড় মারতে চায় তথন তাদের মাঝখানে দেখা দিল হবির খাঁয়ের অর্বচন্দ্র-আঁকা পতাকা বাঁধা বর্ণার ফলক। সেই বর্ণা নিয়ে দাঁড়িয়েছে নির্ভয়ে একটি রমণী।

সরলাকে তিনি বললেন, "বোন, তোর ভয় নেই। তোর জন্ত আমি তাঁর আশ্রম নিম্নে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রম দৈন। যিনি কারো জাত বিচার করেন ন।—

কাকা, প্রণাম তোমাকে। ভন্ন নেই, তোমার পা ছোঁব না। এখন এ'কে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অস্পৃত্য করে নি। কাকিকে বোলো অনেক দিন তাঁর অনিজুক অন্নবন্ধে মানুষ হয়েছি, দে ঋণ যে আমি এমন করে আজ ওখতে পারব তা ভাবি নি। ওর জল্পে একটি রাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আযার বোন যদি কখন হৃথে পড়ে তবে মনে থাকে বেন তার মৃশলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করবার জল্পে।"

२८-२६ खून ১२८১

व्यावार ३७७२

# ভিখারিনী

### প্রথম পরিচেছদ

কাশ্বীবের দিগন্তব্যাপী অলদম্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ভূত প্রাম আছে। ভূত্র ভূতি কৃতি আধার আধার কোণঝাপের মধ্যে প্রছের। এথানে সেধানে শ্রেণীবছ্ব বৃদ্দছারার মধ্য দিরা একটি-তৃইটি শীর্ণকার চঞ্চল ক্রীড়াশীল নির্বার প্রায়া কৃটিরের চরণ শিক্ত করিয়া, ভূত্র ভূত্র উপলগুলির উপর ক্রন্ত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরক্ষে তরকে উলটপালট করিয়া, নিকটন্থ সরোবরে লৃটাইয়া পড়িভেছে। দূরব্যাপী নিভরত্ব সরসী— লাজ্ক উবার রক্ষরাগে, ভর্বের হেময়র কিরপে, সন্ধার ভরবিক্তও মেঘমালার প্রতিবিধে, পৃশিমার বিগলিত ক্যোৎখাধারার বিভালিত হইয়া শৈললন্দ্রীর বিমল দর্পণের স্তায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্ত করিতেছে। ঘনবৃক্ষবেষ্টিত অন্ধলার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আধারের অবন্তঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লৃকাইয়া আছে। দূরে দ্বে হরিৎ শস্তময় ক্রের বিমরা অরণ্যের শ্রেমাণ কবি বউকথাকও মর্মের বিষর গান গাহিতেছে। সমন্ত গ্রামটি বেন একটি কবির অপ্র।

অঞ্জল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অঞ্চলিক্ত কপোল চুখন করিলে, বালিকার সকল বন্ধণা নিভিন্না ঘাইত। পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না; কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল আর স্নেহ্ময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটির অভিমান সান্ধনা ও ক্রীড়ার ছল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সন্তান্ত লোক ছিলেন। রাজ্যের উচ্চপদন্ত কর্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে যাত্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এবং সম্বমের স্বদ্র চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কথনো যিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সন্ধী অমরসিংহের সহিত থেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশজাত—এই নিষিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রত্যাব হয়, কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র তালো নয় জানিয়া তাহাতে সমত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল। ক্রমে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহার প্রস্তানমিত অট্টালিকাটি আন্তে আন্তে ভাঙিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাধা বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষ্মে কৃটিরে বাস করিলেন। সম্পদের স্থবমর স্বর্গ হইতে দাকণ দারিন্ত্রো নিপতিত হইয়া বিধবা অভাস্ক কট্ট পাইতেছেন। সম্রম রক্ষা করিবার উপায় দ্রে থাক, জীবনরক্ষারও কোনো সম্বল নাই— আদরিণী কন্যাটি কী করিয়া দারিন্তাত্বংশ সম্ব করিবে ? স্বেহমন্ত্রী মাভা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোনোমতে দারিন্ত্রোর রৌক্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহের আর ছই-এক সপ্তান্থ অবশিষ্ট আছে। অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিদ্যুং-জীবনের কড কী হথের কাহিনী শুনাইত— বড়ো হইলে ছইজনে ঐ শৈলশিখরে কড খেলা থেলিবে, ঐ বকুলের কৃষ্ণে কড ফুল তুলিবে, চুপিচুপি গজীরভাবে তাহারই পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিশ্রুং-জীড়ার পর শুনিয়া আনন্দে উৎকুল হইয়া বিহ্নল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরপে যখন এই ছইটি বালক-বালিকা কর্মনার অফুট জ্যোৎখামন্ন খর্গে খেলা করিছে-ছিল তথন রাজধানা হইতে সংবাদ আসিল বে, রাজ্যের সীমান্ন মৃদ্ধ বাধিনাছে। সেনানারক অলিভসিংহ মৃদ্ধে যাইবেন এবং মৃদ্ধশিকা বিবার জন্ধ তাহার পুত্র অম্বন্ন-সিংছকেও সঙ্গে লাইবেন।

मचा रहेबार्छ, त्निनिधरत्तत्र वृष्ट्यात्रात्र व्यव ७ क्यम मिएरिया व्यव । व्यवतिर्ध् करिर्छर्डन, "क्यम, व्याप्ति रहा ठमिमात्र, এवन त्रायात्रव छनिवि कांत्र कार्छ।"

वांनिका हमहम न्यां मृत्यन भाव ठाहिया त्रिम ।

"एथ् कवन, এই जलवान एर्स जावात काम छैठित, किन्न ट्रांत कृष्टित्रवात जावि जात जावाज विट्ड वाहेर वा। छत्य रम् एमचि, जात काहात नहिष्ठ व्यमा कतिति।"

क्यन किहूरे करिन ना, मीत्रत ठारिया प्रशिन ।

অমর কহিল, "সধী, বলি ভোর অমর বৃদ্ধকেত্রে মরিয়া বায়, ভাহা হইলে—"
কমল ভূত্র বাহু চুটিতে অমরের বন্ধ জড়াইরা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কহিল, "আমি
বে ভোষাকে ভালোবাদি অমর, তুমি মরিবে কেন।"

অশ্রুসন্ধিনে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল; ভাড়াভাড়ি মৃছিয়া ফেলিয়া কহিল, "কমল আয়, অন্ধনার হইয়া আসিভেছে— আন্ধ এই শেষবার ভোকে কুটিরে পৌছাইয়া দিই।"

তৃইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কৃটিরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল
ভূলিয়া গান গাইডে গাইডে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিতভাবে
একটির পর আর-একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইডেছে, আকাশমম ভারকা
ফৃটিরা উঠিল। অমর কেন ভাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাইবে এই অভিমানে কমল
কৃটিরে গিয়া যাভার বক্ষে মুধ লুকাইয়া কাঁদিভে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ
বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল। গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিধরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল; দেখিল— শৈলগ্রাম ল্যোৎসালোকে ব্যাইতেছে, চঞ্চল নির্মা রিণী নাচিতেছে, ব্যক্ত গ্রামের সকল কোলাহল, ত্তর, মাঝে মাঝে চ্ই-একটি রাখালের গানের অক্ট স্বর গ্রামশৈলের শিধরে গিয়া মিশিতেছে। অমর দেখিল ক্ষলদেবীর লতাপাতাবেটিত ক্ষ কৃটিরটি অক্ট ব্যোৎসার ব্যাইতেছে। তাবিল ঐ কৃটিরে হরতো এতক্ষণে পৃশ্বরূদয়া মর্মপীড়িভা বালিকাটি উপাধানে ক্ষুত্র ম্থখনি ল্কাইয়া নিজাশ্ত নেত্রে আমার জন্ম কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অঞ্চতে প্রিয়া গেল।

चिष्ठिनः इ इंदिनन, "त्राक्षण्ड-राज्य ! यूक्यांबात्र गयत्र कैं। विष्ठित !" चयत्र चर्म यूक्ति। क्षित्र ।

नैष्काम। विवा व्यमान हरेश वानिएएह। भार व्यक्तंत्रमत्र द्यमत्राभि उभण्यका देननभिषद्म कृष्टित दन निर्वात इत विकास क्ष्मिक क्षित्र दिनाम क्षित्र दिनाम क्षित्र दिनाम বরক পভিতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল আছ্রন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষসকল খেত মন্তকে প্রভিতভাবে দুগুরুমান। দারুণ তীত্র শীতে হিমালয়গিরিও বেন অবসম হইয়া গিয়াছে। এই শীতসদ্যার বিবন্ধ অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পমন্ন শুন্তিত মেবরাশি ভেদ করিয়া, একটি মানম্থশ্রী ছিন্নবসনা দরিত্র-বালিকা অশ্রমন্ন নেত্রে শৈলের পথে পথে শ্রমণ করিতেছে। তুষারে পদতল প্রশুরের ন্যান্ন অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্থ দিয়া তুই একটি নীরব পান্ন চলিয়া বাইতেছে। হতভাগিনী কমল কর্মণনেত্রে এক-একবার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে। কী বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রমলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষারশুরে পদচ্ছ অন্ধিত করিতেছে।

কৃতিরে রুগ্ণা মাতা অনাহারে শব্যাগত। সমস্ত দিন বালিকা এক মৃষ্টিও আহার করিতে পার নাই, প্রাত:কাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। সাহস্করিয়া ভীতিবিহ্নলা বালা কাহারো কাছে ভিক্লা চাহিতে পারে নাই— বালিকা কথনো ভিক্লা করে নাই, কী করিয়া ভিক্লা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কী বলিতে হয় জানে না। আলুলিত কৃত্তলরাশির মধ্যে সেই কৃত্র করুণ ম্থখানি দেখিলে, দারুণ নীতে কম্পামান তাহার সেই কৃত্র দেহখানি দেখিলে, পাষাণত বিগলিত হইত।

कर्म बहुनात मनीकृष्ठ रहेन! नितान गिनिका छाङ्गरत न्य व्यक्ष कृषित कितिया गाँठ एक नितान भाष पात छेटी ना; बनाहात प्रेम, भवदाय क्रांस, नितानाय प्रियमा, नीष्ठ व्यमप्त गाँनिका बात हिनाए भारत ना, ब्यम हहेया भथ- श्वांस ज्यात्र प्रात्म छहेया भिनि । नतीय क्रांस व्यात्म व्यमप्त हहेया भ्यात्म व्याप्त व्य

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের যাতা তথ্য কৃটিরে রোগল্যায় শরান। জীর্ণ গৃহ ডেদ করিয়া শীতের বাডাস তীরবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণল্যায় শুইরা ধরণর করিয়া কাঁপিডেছেন। গৃহ অকলার, প্রদীপ আলিবার লোক নাই। কয়ল প্রাতে ভিন্দা করিতে গিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আসে নাই। ব্যাকৃষ্ণ বিধবা প্রত্যেক পদশ্যে করল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁ জিবার কন্ত বিধবা কতবার উঠিতে চেটা করিয়াছেন, কিছ পারেন নাই। কত কী আশঙ্কায় আকৃল হইয়া যাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রমনে প্রার্থনা করিয়াছেন; অপ্রকলে কতবার কহিয়াছেন, 'আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন। কথনো ভিন্দা করিতে জানে না বে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাধার মতো ঘারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল ? সূত্র বালিকা অধিক দ্র চলিতে পারে না— সে এই অক্কারে, তুবারে, বৃষ্টিতে কী করিয়া বাঁচিবে।'

উঠিতে পারেন না— অওচ কমলকে দেখিতে পাইডেছেন না, বিধবা বক্ষে করাবাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। তুই-একজন প্রতিবাসী বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল; বিধবা তাহাদের চরণ অড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে কাতরভাবে যিনতি করিলেন, "আমার পথহারা কমল কোখার ভুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার তাহাকে খুঁজিতে বাও।"

তাছারা বলিল, "এই ত্যারে, অন্ধনারে, আমরা দরের বাছিরে যাইতে পারি না।"
विश्वा कांगिया कहिलान, "একবার যাও— আমি অনাথ, দরিক্র, অর্থ নাই, তোমাণের কী দিব বলো। স্থা বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আল সমন্ত দিন কিছু ধার নাই— তাছাকে মাডার ক্রোড়ে আনিয়া দেও— ঈশ্বর তোমাণের মূল করিবেন।"

क्ट अनिम ना। त्म दृष्टिवास क वाहित हहेता। मकलाहे निस निस पृष्ट् कित्रिया भागा।

क्य वाजि वाफिए नामिन। काँकिया काँकिया पूर्वन विश्वा क्रांक हरेया नियाहिन, निर्जीवकार्य भगाय भिष्या चाहिन, ध्यन नयस्य वाहिस्त भएनक छना स्मा विश्वा हिक्क निर्द्ध वास्त्र पिरक हाहिया की अवस्त कहिस्सन, "क्यन, या, चाहिन ?"

थक्कन वाश्ति इहेर्ड क्क्यर क्रिकामा क्रिन, "पति क्याहि।" शृह हहेर्ड क्यानत यांडा उसति हिल्लन। तम माधारीम रेहर्ड शृहह क्षादम क्रिन

<sup>?</sup> भार्षका लाक ठीएवुत्कत्र भाषा खालाहेन्ना मनालब कान ग्रायहात करता।

এবং কমলের যাতাকে কী কহিল, শুনিবায়াত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মৃছিত হইয়া পড়িলেন।

#### ভৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তৃষাবক্লিট্ট কমল ক্ৰমে ক্ৰমে চেতন লাভ করিল, চন্দু মেলিয়া চাহিল দেখিল — একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতন্তত বৃহৎ শিলাখণ্ড বিন্দিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধ্র মেৰে গুহা পূর্ব, সেই মেৰের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোকদীপ্ত কতকণ্ডলি কঠোর শাশুপূর্ব মৃথ কমলের মূথের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার তৃপাণ প্রভৃতি নানাবিধ অন্ত লম্বিত আছে, কতকণ্ডলি সামান্ত গার্হহা উপকরণ ইতন্তত্ত বিন্দিপ্ত। বালিকা সভয়ে চন্দু নিমীলিত করিল।

আবার চন্ধু মেলিয়া চাহিল। একজন তাহাকে জিজ্ঞান। করিল, "কে তুমি।" বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া দবেপে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞানা করিল, "কে তুই।"

ক্ষল ভীতিকস্পিত মৃত্যুরে কহিল, "আমি কমল।"

দে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সন্ধ্যার চুর্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতে ছিলেকেন।" বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল। অঞ্চল্ধ কঠে কহিল, "আজ আমার মা সমস্ত দিন আহার করিতে পান নাই—"

্ সকলে হাদিয়া উঠিল— তাহাদের নিষ্ঠ্য অট্টহান্তে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মৃথের কথা মৃথেই রহিয়া গেল, কষল সভয়ে চক্ষু মৃত্রিত করিল। দস্থাদের হাত্র বক্সধ্বনির জার বালিকার বন্দে গিয়া বাজিল; সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আয়াকে আযার যারের কাছে লইয়া যাও।"

আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে ভাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম, প্রভৃতি জানিয়া লইল। অবশেষে একজন কহিল, "আষরা দহা, তুই আমাদের বন্দিনী। তোর যাতার নিকট বলিয়া পাঠাইভেছি, সে বন্ধি নির্বারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দের তবে ভোকে মারিয়া কেলিব।"

क्यन कॅंक्ट्रिंग किन, "व्यायात्र या वर्ष क्वाथाद्र शाहेर्यन । जिनि विक क्रिक्र । जैंक्ट्रिंग व्याप्त व्याद्र व्याद्र

षावात . मक्टम श्मित्रा छेठिन।

ক্ষলের যাতার নিকটে একজন দৃত প্রেরিড হইল। সে গিরা কৃছিল, "ভোষার কঞা বন্দিনী হইরাছে— ভাজ হইডে ভূতীর দিবসে আমি আদিব— বদি পাঁচশত মূলা দিতে পারো তবে মৃক্ত ক্রিয়া দিব, নচেৎ ভোষার কলা নিশ্চিত হত হইবে।"

এই সংবাদ শুনিদ্বাই কমলের যাতা মৃষ্ঠিত एইয়া পড়েন।

দরিত্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়। একে একে সমস্ত ত্রব্য বিজয় করিয়া ফেলিলেন। বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কডকগুলি অলংকার রাধিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিজয় করিলেন। তথাপি নিদিট্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই। অবশেষে বক্ষের বন্ধ ষোচন করিলেন, সেখানে উচ্চার মৃত স্বামীর একটি অল্বীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন— মনে করিয়াছিলেন, হ্লব হউক, হৃংব হউক, লাবিত্রাই বা হউক, কথনো সেটি ত্যাপ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে স্কাইয়া রাখিবেন— মনে করিয়াছিলেন, এই অল্বীয়কটি তাঁহার চিতানলের সন্ধী হইবে— কিছু অশ্রমরনেত্রে তাহাও বাহির করিলেন।

সে অনুরীটিও যথন তিনি বিক্রম করিতে চাহিয়াছিলেন, তথন তিনি তাঁহার বুকের এক-একধানি অম্বিও ভাতিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না।

অবশেষে বিধবা বারে বারে ভিকা চাহিন্না বেড়াইডে জাগিলেন। একদিন গেল, ছইদিন গেল, ডিনদিন বার, কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্থেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ দেই দহা আগিবে। আজ বদি ভাহার হত্তে অর্থ দিতে না পারেন, তবে বিধবার সংসারের বে একমাত্র বন্ধন আছে ভাহাও ছিল্ল হইবে।

किन वर्ष भारेतन मा। जिन्ना कतितन, बाद्य बाद्य द्यावन कतितन, मन्भरवत्र मयत्र बाहात्रा जीहात्र चायीत्र मायान षष्ट्रहत्त हिन जाहात्वत्र निक्छे खन्न भाजितन— किन्न निविष्ठ व्यर्थत्र व्यर्थक अःभृशीज हरेन ना।

 কথা জিজ্ঞাসা করিড, কিছ কমল ভরে কোনো কথারই উত্তর দিত না, দ্ব্য কাছে সরিয়া বসিলে সে ভরে আড়াই হইয়া ঘাইত। ঐ গুবাটি দ্ব্যপতির পুত্র। সে একবার ক্ষমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বে, দ্ব্যর সহিত বিবাহ করিতে কি ভাহার কোনো আপত্তি আছে। এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দ্বোইত বে, যদি কমল ভাহাকে বিবাহ করে তবে সে ভাহাকে মৃত্যুম্থ হইতে রক্ষা করিবে। কিছ ভীক কমল কোনো কথারই উত্তর দিত না। একদিন গেল ও তুইদিন গেল, বালিকা সভয়ে দেখিল দ্ব্যরা মৃত্যুম্থ করিছে।

এ দিকে বিধবার গৃহে দ্ব্যুদের দৃত প্রবেশ করিল, বিধবাকে বিজ্ঞাসা করিল অর্থ কোথার? বিধবা ভিক্ষা করিয়া বাহা-কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সকলই দ্ব্যুত্র পদতলে রাথিয়া কহিলেন, "আমার আর কিছুই নাই, ষাহা-কিছু ছিল সকলই দিলাম, এখন ভোষাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমার কমলকে আনিয়া দেও।"

म्या तम मूजाश्विम मत्कारिय इष्ट्रांच्या रिक्नम । किंग विषा व्याजन किंग्रा भार भारेति ना, निष्टि वर्ष ना मिल निक्त व्याख राजा क्या एउ रहेरत। उर्द हिम्माय— व्यापाद्य मनभित्र विषय व्यापाद्य व्याप्य व्यापाद्य व्यापाद्य व्यापाद्य व्यापाद्य व्यापाद्य व्यापाद्य

বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দহার পাবাণজ্বদর গলাইতে পারিলেন না। দহা গমনোগত হইলে কহিলেন, "ধাইয়ো না, আর একটু অপেকা করো, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

এই विश्वा वाश्वि श्रेषा गिल्व ।

#### **ठ**जूर्थ भित्रिष्टक

মোহনলালের সহিত কমলের বিবাহের প্রভাব হয়। কিছ তাহা সম্পন্ন না হাওয়াভে যোহন মনে-মনে কিছু ক্রেছ হইয়া আছে। কমলের সম্পন্ন বৃত্তান্ত যোহনলাল প্রাতেই ভানিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুলপুরোহিতকে ভাকাইয়া শীল্ল বিবাহের উত্তর ছিন আছে কি না জিল্লাসা করিলেন।

গ্রামের যথ্য যোহনের স্থায় ধনী আর কেন্ত ছিল না, আরুল বিধ্বা অবশেষে জীনার বাটীতে আসিয়া উপন্থিত চ্ইলেন। যোহন উপন্তাসের স্বয়ে হাসিয়া কঢ়িলেন, "এ কী অপূর্ব ব্যাপার! এত দিনের গ্রন্থ দরিন্তের কৃটিরে যে পদার্পন চ্ইল ?"

বিধবা। উপহাদ করিয়ো না। আমি দরিস্ত, ভোষার কাছে ভিকা চাহিছে আসিয়াছি।

बाह्म। की हहेबारह।

विधवा जारणां नाज नम्ख वृज्जा कहिरमन।

याध्य किळामा कवित्मव, "छा, **भाषात्क की कवित्छ ह**हेर्य।"

विथवा। क्यामद्र श्रानद्रका कद्रिए इहेरव।

याएन। त्कन, जबब्रिंगः खबात्न नाहे ?

বিধবা উপহাস ব্ঝিতে পারিলেন। কহিলেন, "মোহন, যদি বাসহান অভাবে আয়াকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে সুধার জালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমায় কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিছু আজ যদি বিধবার একষাত্র ভিকা পূর্ণ না করো, তবে ভোষার নিঠুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

ষোহন। আইস, তবে ভোষাকে একটি কথা বলি। কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর তো কোনো আপন্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিরা কী করিব, বিনা কারণে ভিকা দিবার মতো আমার অবহা নহে।

विश्वा। व्यक्ति द व्यवदात्र महिल जाहात्र विवाद्य मक्क हहेशा निवाद्य।

याद्य कि ह उसम ना विमा दिनात्वत थाला थ्लिमा निथिए विनातन। स्य त्क्इ चरत नाहे, स्य काहारमा महिल कि ह कथा हम नाहे। ध विस्क नमम विमा माम, वस्र चारह कि विमारह जाहाम कि नाहे। विभव काविमा कहिलान, "त्याहन, चाम चामारक पश्चना विस्ता ना, नमम चलील हहेएलरह।"

(बाह्य। द्यारमा, कास मादिया कि।

किन व्यवाधिनी वामिका अक बन्धात एस इट्टि वात-अक बन्धात हत्स शिक।

কত বংসর গত হইয়া গেল। বৃদ্ধের জন্তি নির্বাপিত ছইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আমিয়াছে ও জন্ত্ব পরিড়াাগ করিয়া একংণ ভূমি কর্মণ করিড়েছে। বিধবা मःवाष भारेत्वन त्व, अविष्ठिमःह हफ ७ अवव कावाक्य हरेवाटि। किष क्यांत्व अ मःवाष खनान नाहे।

মোহনের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেল।

মোহনের ক্রোধ কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না। ভাহার প্রভিহিংসাপ্রবৃত্তি বিবাহ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। সে নির্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ান করিত। কমল মাত্কোড়ের স্থিত্ব স্নেহচ্ছায়া হইতে এই নিষ্ঠুর কারাগৃহে আসিয়া অভ্যন্ত কর পাইভেছে, অভাগিনী কাঁদিভেও পায় না। বিন্দুমাত্র অপ্র নেত্রে দেখা দিলে বোহনের ভংসনার ভরে ত্রন্থ হইয়া মৃছিয়া ফেলিত।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শৈলশিথরের নিছলত্ব ত্যারদর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা ছরে ছরে সঞ্জিত হইল। ঘুমন্ত বিধবা ঘারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। হার খুলিয়া দেখিলেন, দৈনিকবেশে অমরসিংহ দাড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বৃঝিতে পারিলেন না, দাড়াইয়া রহিলেন।

শ্বর তাড়াতাড়ি জিজাসা করিলেন, "ক্ষল, ক্ষল কোথায়।" শুনিলেন, স্বামীর শ্বালয়ে।

মোহন ক্ষলকে তাহার মান্ত-আলরে রাথিয়া বিদেশে চলিরা পেলেন। পঞ্চল বর্ষ বর্ষে ক্ষল-পূস্পকলিকাটি ফুটিরা উঠিল। ইহার মধ্যে ক্ষল এক্দিন বন্ধুলবনে মালা গাঁথিতে পিরাছিল, কিন্তু পারে নাই, চ্রু হইতেই শূক্তমনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর-এক্টির লে বাল্যকালের থেলেনাগুলি বাহির করিয়াছিল— আর থেলিতে পারিল না, নিরাশার নিখাল ফেলিরা লেগুলি তুলিরা রাখিল। অবলা ভাবিরাছিল বে, বিদ অবর কিরিরা আলে ভবে আবার ছুইজনে বালা গাঁথিবে, আবার ছুইজনে থেলা করিবে। কভকাল ভাছার বাল্যকথা অবরকে দেখিতে পার নাই, মর্মপীড়িভা করল এক-একবার বর্ষণার অহির ছুইরা উঠিত। এক-একদিন রাজিকালে গৃহে ক্ষলকে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোখার হারাইরা পিয়াছে— পুঁলিরা পুঁলিরা অবশেষে ভাহার বাল্যের ক্রীড়াছল সেই লৈললিখরের উপর সিরা দেখিত— মানবদনা বালিকা অসংখ্যভারাধচিত অনস্ক আকাশের পানে নেত্র পাতিরা আল্লিভকেলে ভইরা আছে।

कशन माजात कम, समस्तत कम कैंकिंछ विनया यादन वरणारे कहे इरेबाहिन अवः जाराक माज-सामस्त्र भागिरेबा जाविबाहिन स्व, 'विनक्छक स्वर्धाजास कहे भाक्, जारात भरत स्विव कि कारात सम की विद्या भारत।'

মাতৃত্বনে কমল প্ৰাইয়া কাঁছে। নিশীপবাৰ্তে তাহার কত বিষাদের নিশাস মিশাইয়া গিয়াছে, বিজন শ্যায় লে বে কত অঞ্বায়ি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা একদিনও জানিতে পারেন নাই।

একদিন কমল হঠাং শুনিল ভাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাহার কভ দিনকার কভ কী ভাব উপলিয়া উঠিল। অমরসিংহের বাল্যকালের মুখবানি মনে পড়িল। দাক্রণ বন্ত্রণায় কমল কভক্রণ কাঁদিল। অধনেবে অমরের সহিত সাক্ষাং করিবার নিষিম্ভ বাহির হইল।

শেষ শিষ্ঠ শিব্দির উপরে সেই বকুলতক্ষারার বর্মাহত অমর বিদিরা আছেন। '
এক-একটি করিরা ছেলেবেলাকার দকল কথা যনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যাৎলারাত্রি, কড অন্ধনার সন্ধাা, কত বিষদ উবা, অক্ট অপ্রের মতো ওাঁহার মনে একে
একে লাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত ওাঁহার ভবিন্তৎ জীবনের অন্ধনারমর
বল্পথির তুলনা করিরা দেখিলেন— দলী নাই, সহার নাই, আজ্রর নাই, কেহ ডাকিরা
জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাঁহার মর্মের হংগ শুনিরা মমতা প্রকাশ করিবে না— অনম্ভ
আকাশে কক্ষিত্র অলম্ভ গ্রকেত্র ভার, ভরকাকুল অলীম সমুজের মধ্যে ষ্টিকাভাড়িত
একটি ভর ক্রে ভরনীর ভার, একাকী নীরব সংসারে উহাস হইয়া বেড়াইবেন।

क्य एवं श्रीयत्र क्लिश्लित क्कृष्ट स्थित श्रीयत्र क्लिश्लित वात् क्षांशत्र वक्षम् एकत्र वक्ष वर्षत्रिष्ठ कतित्रा विवाद्यत्र वश्लीत वात ग्राहिक। व्यवत्र वात् क्ष्माद्यत्र यथा, व्यवत्र वश्लाक विवाद क्ष्माकी विवाद विवाद विवाद वृद्ध विवाद स्वति, विवाद स्वत्र व দীর্ঘনিশাদের ক্যার সমীরণের ছ-ছ শব্দ, এবং নিশ্বীধের মর্যভেদী একভানবাছী বে-একটি গভীর ধানি আছে, তাহাই শুনিতেছিলেন। ভিনি দেখিতেছিলেন অক্কারের সম্প্রভলে সমস্ত অগং ত্বিয়া গিয়াছে, দ্রন্থ শাশানক্ষেত্রে মুই-একটি চিতানল অলিভেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত নীরন্ত্র স্বন্ধিত মেনে আকাশ অক্কার।

সহসা ভনিলেন উচ্চ্নিত স্বরে কে কহিল, "ভাই অমর"—

এই অনুত্রয়, অহময়, অপ্রময় অর ওনিয়া উাহার শ্বতির সম্প্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া ফেথিলেন — ক্ষল। মৃহুর্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাছপাশে তাঁহার পলদেশ বেটন করিয়া হছে মন্তক রাধিয়া কহিল, "ভাই অমর"—

অচসহাদয় অময়ও অন্ধলারে অঞা বিসর্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের স্থার দ্রে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কী কথা বলিস, অমর কমলকে তৃই-একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে বেরপ উৎফুল্লন্ডদ্যে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল যাইবার সময় সেইরপ মিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

কমল ভাবিয়াছিল সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আলিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল কাল হইতে আবার থেলা করিতে আরম্ভ করিব। বদিও অমর মর্মের গভীরতলে সাংঘাতিক আহত হইরাছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর কিছুই ক্ষুহ্ হন নাই বা অভিযান করেন নাই। তাঁহার জন্তু বিবাহিতা বালিকার কর্তব্যক্ষে বাধা না পড়ে এই নিষিত্ত তিনি তাহার পরদিন কোথায় বে চলিয়া গেলেন ভাহা কেহই ছির করিতে পারিল না।

বালিকার স্ক্মার হৃদয়ে দারণ বক্স পড়িল। অভিমানিনী কডিল ধরিয়া ভাবিথাছে বে, এত দিনের পর সে বালাদথা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন ভাহাকে উপেকা করিল। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন ভাহার মাভাকে ঐ কথা বিজ্ঞানা করিয়াছিল, মাভা ভাহাকে ব্যাইয়া দিয়াছিলেন বে, কিছুকাল য়ালসভার আড়ম্মন্রাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরিসংহ পর্ণকৃটিয়বাদিনী ভিথারিনী ক্স বালিকাটিকে ভূলিয়া যাইবেন ভাহাতে অসম্ভব কী আছে। এই কথায় দয়িক্র বালিকার অভয়ভয় বেশে শেল বি ধিয়াছিল। অমরিসংহ ভাহার প্রভি নির্চুয়াচয়ণ করিল মনে করিয়া ক্ষল কর পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, 'আমি দয়িক্র, আমায় কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বৃদ্ধিহীনা ক্ষর বালিকা, ভাহার চয়পরেপ্রও ঘোগ্য নহি, ভবে ভাহাকে ভাই বলিব কোন্ অধিকারে। ভাহাকে ভালোবাদিব কোন্ অধিকায়ে। আমি দয়িক্র কমল, আমি কে বে ভাঁহার স্কেছ প্রার্থনা করিব।'

সমন্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিরা বার, প্রভাত হইলেই সেই শৈলশিপরে উঠিয়া ত্রিরাণ বালিকা কত কী ভাবিতে থাকে, তাহার মর্মের নিভূত তলে বে বাব বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মর্মেই সুকাইয়া রাখিরাছিল— পৃথিবীর কাহাকেও দেখার নাই— তথাপি ঐ মর্মে-সুকারিত বাব ধীরে ধীরে তাহার ক্রমন্ত্রের শোণিত কর করিতে লাগিল।

বালিকা আর কাহারো দহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া দমন্তবিদ দমন্তরাজি ভাবিত। কাহারো দহিত মিশিত না। হাসিত না, কাঁদিত না। এক-একদিন সভ্যা হইলেও দেখা ঘাইত পথপ্রান্তের বৃক্তলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মূখ ঝাঁপিয়া দীনহীন কমল বিদিয়া আছে। বালিকা ক্রমে ত্র্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। আর উঠিতে পারে না— বাভারনে একাকিনী বসিন্না থাকিত, দেখিত দ্র শৈলশিখরের উপর বক্লপত্র বায়্তরে কাঁপিতেছে। দেখিত রাধালেরা সন্ধার সমন্ন উদাস-ভাবোদীপক ইরে মৃত্ মৃত্ গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ ব্রিতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কষল নিজেই ব্রিতে পারিত বে, সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার আর কোনো বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত বে 'মারবার সময় বেন অমরকে দেখিতে পাই'।

কমলের পীড়া শুক্লভর হইল। মূর্চার পর মূর্চা হইতে লাগিল। লিররে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য সন্ধিনী বালিকারা চারি ধার দিরিয়া গাঁড়াইয়া আছে। য়িরস্ত বিধবার অর্থ নাই বে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন কেশে নাই এবং দেশে থাকিলেও ভাহার নিকট হইতে কিছু আলা করিতে পারিভেন না। তিনি দিবারাজি পরিশ্রম করিয়া সর্বন্ধ বিক্রেয় করিয়া কমলের পথ্যাদি জ্যোগাইভেন। চিকিৎসকদের বারে বারে ত্রমণ করিয়া ভিন্দা চাহিভেন বে, ভাহারা কমলকে একবার দেখিতে আহ্রম। অনেক মিনভিতে চিকিৎসক কমলকে আম্ম রাজে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

শব্দার রাজের ভারাঞ্জন খোর নিবিড় যেখে ড্বিয়া সিয়াছে, বজ্রের খোরতর গর্জন শৈলের প্রভাক গুহার গুহার প্রভিধ্বনিত হইতেছে এবং শবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ চকিডজ্ঞটা শৈলের প্রভাকে শৃক্ষে শৃক্ষে আঘাত করিতেছে। মৃষলধারার বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রচণ্ড বেগে বাটকা বহিতেছে। শৈলবাসীরা জনেক দিন এরপ বড় দেখেন নাই। দরিস্র বিধবার ক্ষে কৃষ্টির টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ডেল করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে এবং গৃহপার্থে নিজ্ঞত প্রদীপশিধা ইভক্ষত কাপিতেছে। বিধবা এই বড়ে চিকিৎসকের আসিবার আশা পল্পিত্যাগ করিয়াছেন।

হতভাগিনী নিরাশহরত্বে নিরাশাব্যক্ষক ছিন্ন দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশান্ত চকিত হইয়া বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মুহা ভাঙিল, মুহা ভাঙিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল। অনেক দিনের পর কমলের চক্ষে অল দেখা দিল— বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল।

সহসা অধ্যের পদধ্বনি শুনা গেল, বিধবা শশব্যক্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। ছার উদ্ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আপাদমন্তক বসনে আর্ড, রৃষ্টিধারায় সিস্ক বসন হইতে বারিবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণশ্যার সন্মুখে পিয়া দাড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেজ চিকিৎসক মুখের পানে তৃলিয়া ক্ষল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌমাগজীরমৃতি অমরসিংহ।

বিহবলা বালিকা প্রেমপূর্ণ ছির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্র গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশাস্ত হাস্তে কমলের বিবর্ণ মুখনী উজ্জল হইয়া উঠিল।

শোক্বিহ্বলা বিধবা সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া ডিকা ক্রিয়া বেড়াইডেন এবং সন্থ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভয়াবশিষ্ট কুটিয়ে একাকিনী বসিদ্ধা কাঁছিডেন।

শ্ৰাবণ-ভাজ ১২৮৪

# ककुन

## ভূষিকা

গ্রামের যথা অন্পত্যারের স্থার ধনবান আর কেছই ছিল না। অতিধিণালানির্যাণ, দেবালয়প্রতিষ্ঠা, পৃষ্ণরিশীখনন প্রভৃতি নানা সংকর্মে ডিনি ধনবার করিছেন। উাহার দিব্ন-পূর্ণ টাকা ছিল, দেশবিখ্যাত ষশ ছিল ও রূপবতী কল্পা ছিল। সমস্ত বৌবনকাল ধন উপার্জন করিয়া অনুপ বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম করিডেছিলেন। এখন কেবল উাহার একমাত্র ভাবনা ছিল বে, কল্পার বিবাহ দিবেন কোথার। সংপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র আশ্রয়স্থল কল্পাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই— তজ্জ্বও আল কাল করিয়া আর উাহার ত্হিতার বিবাহ হইতেছে না।

দিন্দনী-জভাবে করণার কিছুমাত্র কট হইত না। সে এমন কার্রনিক ছিল, করনার অপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন হবে কাটাইরা দিত যে, মৃহুর্ভযাত্রও ভাহাকে কট অভ্যন্তর করিতে হর নাই। তাহার একটি পাধি ছিল, সেই পাধিটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের প্রনিটার পাড়ে করনার রাজ্য নির্মাণ করিত। কাঠবিড়ালির পশ্চতে পশ্চতে ছুটাছুটি করিয়া, অলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত টাইয়া দিত। এক-একটি গাছকে আপনার সন্ধিনী ভরী কল্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া ভাহাদের সত্য-সভাই সেইয়প যত্ন করিত ভাহাদিগকে থাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদর করিত এবং ভাদের পাতা ওকাইলে, ফুল করিয়া। পড়িলে, অভিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট বা-কিছু গল্প ভনিত, বাগানে পাথিটিকে ভাহাই ওনানো হইত। এইয়পে কল্পা ভাহার জীবনের প্রত্যুয়কাল অভিশয় হথে আরম্ভ করিয়াছিল। ভাহার পিতা ও প্রভিষাসীয়া মনে করিতেন বে, চিরকালই বৃধি ইহার এইয়পে কটিয়া ঘাইবে।

कि कि नित नित कक्नात এकि नको मिनिन। चन्त्न चन्न उपाय अक्षेत विकास कि तुक्त वाचन विवास नवत्र कि वाचन विकास कि नित कि नित

কিছ আমি তথনই বলিয়াছিলাম বে, 'নরেন্দ্র, তুমি বড়ো ডালো ছেলে নও।' কে জানে নরেন্দ্রের মৃথত্রী আমার কোনোমতে ভালো লাগিত না। আসল কথা এই, অমন বাল্যবৃদ্ধ গন্তীর স্ববাধ শাস্ত বালক আমার ভালো লাগে না।

অনৃপক্ষারের স্থাপিত পাঠশালায় রখুনাথ সার্বভৌষ নামে এক গুরুষস্থাপয় ছিলেন।
তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভালোবাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া
বাইতেন এবং অনৃপের নিকট তাহার ষথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেক্রই করুণার সঙ্গী। করুণা নরেক্রের সহিত সেই পৃষ্টিনীর পাছে পিয়া কাদার ঘর নির্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত এবং পিতার কাছে যে-সকল গল্প শুনিয়াছিল তাহাই নরেক্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার ঘত কল্পনা সব নরেক্রের উপর ক্রন্ত হইল। করুণা নরেক্রকে এত ভালোবাসিত যে কিছুক্পণ ভাহাকে না দেখিতে পাইলে ভালো থাকিত না, নরেক্র পাঠশালে গেলে সে সেই পাথিটি হাতে করিয়া গৃহঘারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দ্র হইতে নরেক্রকে দেখিলে ভাড়াভাড়ি ভাহার হাত ধরিয়া সেই পৃষ্টিণীর পাড়ে সেই নারিকেল গাছের তলায় ভাসিত, ও ভাহার কল্পনারচিত কত কী অতুত কথা শুনাইত।

নরেক্স ক্রমে কিছু বড়ো হইলে কলিকাভার ইংরাজি বিভালয়ে প্রেরিড হইল।
কলিকাভার বাতাদ লাগিয়া পদ্ধীগ্রামের বালকের কডকগুলি উৎকট রোগ অন্মিল।
ভনিয়াছি ক্লের বেতন ও পুত্তকাদি ক্রয় করিবার বার বাহাকিছু পাইত ভাহাতে
নেরেক্রের তামাকের বর্তটা বেল চলিত। প্রতি লনিবারে দেশে বাইবার নিরম আছে।
কিন্তু নরেক্রে তাহার দলীদের মূথে গুনিল বে, শনিবারে বদি কলিকাভা ছাড়িয়া বাওয়া
হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কী মন্দ। বালক বাটাতে সিয়া অনুপকে ব্যাইয়া
দিল বে, সপ্তাহের মধ্যে হই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে
না। অনুপ নরেক্রের বিভাজানে অনুরাগ দেখিয়া মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন বে,
বড়ো হইলে সে ডিপুটি মাজিস্টর হইবে।

उथन इहे-अक मान जाइत नरतस राष्ट्रिक जानिक। किन अ जात राज मरतस मरह। भारत भिर्क छोधत थ्राविक कतिया, माथाय ठाएत वैधिया, इहे भारत इहे जानीय जाना जानाह मार्थित हो जानीय जाना जानाह थिए छोधत थ्राविक करिया अधिक कर्मिक क्षाविक मार्थित विकास कर्मिक क्षाविक मार्थित विकास विकास कर्मिक क्षाविक मार्थित विकास विकास कर्मिक क्षाविक कर्मिक क्षाविक क्

যভো আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ দে নরেম্র নহে— অভি নিরীহ, আসিয়াই অন্পকে টীপ্ করিয়া প্রণায় করে। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৃত্ত্বরে, নতম্বে, অতি দীনভাবে উদ্ভয় দের এবং বে পথে অন্প সর্বদা যাভান্নত করেন সেইখানে একটি ওয়েব স্টার ভিক্সনারী বা তৎসদৃশ অক্স কোনো দীর্ঘকান্ন প্রক ধ্লিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বছদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎকুল হইয়া উঠিত।
নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কভ কী গল ভনাইত। বালিকা গল ভনাইতে বত উৎস্কৃ,
ভনিতে ডত নহে। কাহারো কাছে কোনো নৃতন কথা ভনিলেই বতক্ষণ না নরেন্দ্রকে
ভনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা ভাহার নিকট বোঝা-স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু
করুণার এইরূপ ছেলেয়াছবিতে নরেন্দ্রের বড়োই হাসি পাইত, কখনো কখনো সে
বিরক্ত হইয়া পলাইবার উড়োগ করিত। নরেন্দ্র সন্ধীবের নিকটে করুণার কথাপ্রসক্ষে

নরেন্দ্র বাড়ি আদিলে পণ্ডিভষহাশয় সর্বাপেক্ষা অধিক বাগ্র হইয়া পড়েন। এয়নকি, সেদিন সন্ধার সময়েও গৃহ হইডে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়য়য় পদীপথ দিয়া রামনাম অপিতে অপিতে নয়েন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নয়েন্দ্রকে বাড়িতে
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানাবিধ কুশলসংবাদ লইডেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া তৃইএকজন সন্ধী নয়েন্দ্রকে তাঁহার টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এ বিষয় লইয়া গন্তীর
ভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক বড়য়য় চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নয়েন্দ্রের ডেমন দোর্দও
প্রতাপ ছিল না বলিয়া পণ্ডিভয়হাশয়ের টিকিটি নিবিম্নে ছিল।

এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আযোদ পাইরা নরেন্দ্র বাঞ্চিতে লাগিল। নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত চ্ইল।

অন্প এখন অভিশন্ন বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শদ্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মৃত্তিও কক্ষণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না। অন্পের জীবনের দিন ফুরাইয়া আদিয়াছে; ভিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, অস্কিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিভয়হাণয়কে ডাকাইয়া ডাঁহালের হতে কক্ষাকে সম্বর্পণ করিয়া গেলেন।

षन्(পর युष्टात পর সার্বভৌষমহাশর নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেজের সহিত করণার বিবাহ দিলেন।

#### क्षथ्य श्रीतिष्ट्रम

আমি বাহা মনে করিয়াছিলাম ভাহাই হইয়াছে। নরেজ বে কিরপ লোক তাহা এডদিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল, আরু হড ভাগিনী কলণাকে বে কট পাইডে হইবে তাহা এডদিনে তাহারা বৃধিতে পারিল। কিছ পণ্ডিতমহাশন্ন ছয়ের কোনো-টাই বৃধিলেন না।

করণা আজকাল কিছু যনের কটে আছে। মনের উল্লাসে বিন্ধন কাননে দে খেলা করিবে, বন্দে করিয়া লইয়া পাথির দলে কড কী কথা কহিবে, কোজের উপর রাশি রাশি ফুল রাথিয়া পাছটি ছড়াইয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইডে গাইডে মালা গাঁথিবে, বাহাকে ভালোবাসে ভাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অভূট আহলাদে বিহুলে ও অভূট ভাবে ভোর হইয়া বাইবে— সেই বালিকা বড়ো কট পাইয়াছে। ভাহার মনের মড়ো কিছুই হয় না। অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসে— বাহাকে দেখিলে খেলা ভূলিয়া বার, মালা ফেলিয়া দেয়, পাথি রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন কন্ধণাকে দেখিলে বেন বিরক্ত হয়। কন্ধণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া ভাহাকে কী বলিতে আসে, সে কেন ক্রুক্তিত করিয়া মুথ ভার করিয়া থাকে। কন্ধণা ভাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোনো ছল করিয়া চলিয়া বায়। নরেন্দ্র ভাহার সহিত এমন নির্কাবভাবে এমন নীরসভাবে কথাবার্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্তভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভূভাবে আদেশ করে যে, বালিকার খেলা ব্রিয়া বায় ও মালা গাঁথা সাক্ষ হয় ব্রি — বালিকার আর ব্রি পাথির সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না।

प्त कथां विश्व ति स्व क कक्षां कथां विश्व विश्व

একদিন নরেন্দ্রকে বেশ পরিবর্তন করিতে দেখিয়া কন্ধণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোধায় ধাইতেছ।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কলিকাতার।" করুণা। কলিকাভার কেন বাইবে।

नत्त्रस अकृषिण कतिया मियालय पित्क म्थ कियाहेया कित, "काक ना शांकिता कथरमा गांहेणाय ना।"

नत्त्रक कैं। इट्टेंट होड किंवा किया किंवा किंवा, "मत्त्रा, प्रत्या एकि, जात अक्ट्रें हर्लरे डिकान्टें। इंटि छाडिया क्लिट जात कि।"

কলণা। দেখো, তুষি কলিকাভার বাইরো না। পঞ্জিতমহাশর ভোমাকে বাইভে দিতে নিষেধ করেন।

नरत्रस किहूर छेखत्र ना पित्रा निम् पिछ पिछ हुन कांठणारेख नानिता क्यानिता क्यानिता प्रतिता प्रतिका प्रतिका पर्व क्षेत्र विश्व क्षेत्र विश्व क्षेत्र विश्व क्षेत्र क्षे

ভ নরেন্দ্র কলিকাতার চলিয়া গেলেন। কঙ্গণা দুই একবার বারণ করিল, কিছু হাঁ হ না দিয়া লক্ষ্ণে ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ নরেজকে দেখা যায় কঞ্চণা চাহিয়া রহিল। নরেজ চলিয়া গেলে পর সে বালিশে মুখ পুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ংক্ষণ কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত হইতেই চোখের জল মৃছিয়া ফেলিয়া পাখিটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বিলিল।

বালিকা শভাবত এমন প্রাক্তরন্থ বে, বিবাদ অধিকঞ্চণ তাহার মনে তির্ছিতে পারে না। হাসির লাবণ্যে তাহার বিশাল নেজ হুটি এমন মর্ম বে রোদনের সময়ও অলম রেখা তেল করিয়া হাসির কিরণ জালিতে থাকে। যাহা হউক, করণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়েমহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়োই অখ্যাতি জারায়াছিল— 'ব্ড়াধাড়ি মেরে'র অতটা বাড়াবাড়ি ভাহারের ভালো লাগিত না। এ-সকল নিলার কথা করণা বাড়ির পুরাতন লাসী তবির কাছে সব শুনিতে পাইত। কিন্তু তাহাতে তাহার আইল গেল কী । শে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখির কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল করিত। কিছু এই প্রফুল রুদ্র একবার বঢ়ি বিবাদের আঘাতে ভাতিয়া বায়, এই হাল্ডময় অজ্ঞান শিশুর মতো চিন্তাব্রু পরল মুখনী একবার বঢ়ি হুথের অভ্নারে মলিন হইয়া বায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লভাটির জায় জন্মের মতো ব্রিয়মাণ ও অবসর হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিলগেক— বসন্তের বায়ুবীজনে আর বেধি হয় লে মাখা ভূলিতে পারে না।

বরেজ অন্পের যে অর্থ পাইরাছিলেন, ভাছাতে পরিগ্রামে বেশ স্থাধ সক্ষে
থাকিতে পারিফেন। অনুপের জীবদশার থেডের ধান, পুক্রের যাছ ও বাগানের শাক-

সজি ফলম্লে দৈনিক আহারব্যর বংসামান্ত ছিল। বটা করিয়া ত্র্ণোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা-মর্চনা দানধ্যান ও আডিধ্যের ব্যয় ভিয় আর কোনো ব্যয়ই ছিল না। অন্পের মৃত্যুর পর অতিধিশালাটি বার্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। বান্ধণগুলার আলার গোটা চারেক দরোয়ান রাখিতে হইল, তাহায়া প্রত্যেক ভট্টাচার্যকে রীতিমত অর্থচন্দ্রের ব্যবহা করিত এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্চিয় ঘাইবার ব্যবহা করিয়া ঘাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিম্ন ব্যয়ে একটি ডিস্পেন্সরি হাপন করিলেন। ভনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রাপ্তি কিনিবার অন্ত কোনো হ্রবিধা ছিল না। গবর্নমেন্টের সন্তা দোকান হইতে রায়বাহাত্রের ধেলানা কিনিবার জন্ত ঘোড়দৌড়ের চাঁদা পুত্তকে হাজার টাকা সই করিয়াছিলেন এবং এমন আরো অনেক সৎকার্য করিয়াছিলেন যাহা লইয়া অয়তবাজারের একজন পত্রপ্রেরক ভারি ধুমধাম করিয়া এক পত্র লেখে। তাহার প্রতিবাদ ও তাহার প্ন:প্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভন্তলোকের অকর্তব্য ইহা লইয়া অনেক ভর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পদ্ধীর লোকেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাওও করিলেন না। নরেন্দ্রের একজন সমাজসংস্থারক বন্ধু তাঁহার 'মরাল করেন্দ্র' লইয়া সভার তুম্ল আন্দোলন করিলেন।

নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও কাশীপুরে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। একদিন বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র চা খাইতেছেন।—
নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকালে অনেক তফাত, সেদিন শনিবারে কুঠি ঘাইবার সময় দেখিয়া আদিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। ছুইটার সময় দিরিয়া আদিবার কালে দেখি চোথ রগড়াইতেছেন, তথনো আন্তরিক ইচ্ছা আর-এক ঘুম দেন। বাহাই হউক নরেন্দ্র চা থাইতেছেন এমন সময়ে সমাজসংস্কারক গদাধরবার, কবিতাকুস্ময়য়য়ী-প্রণতা কবিবর সর্বাচন্দ্রবার, আদিয়া উপন্থিত হইলেন। প্রথম অভ্যর্থনা সমাপ্ত হইলেন চল্লারে উপবিষ্ট হইলেন।

नानाविध कर्षापकथन्तत्र पत्र गमाधववान् किर्लान, "म्पून मनाव, काषामित्र मिणव जीमाकम्बद्ध मना वर्षा माठनीय।"

এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অর্থ জিল্ঞাসা করিলেন, অরপচন্দ্রবার্ কহিলেন—'deplorable'। নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র এই প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থ টা বেন অল ব্বিয়া গেলেন। গলাধরবার্ কহিলেন, "এখন আমাধিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাতিয়া দেওয়া।"

व्यानि नात्रस शकीत जात्व कहित्वन, "किन्न वहां क्छमूत्र हाछ लात्त्र छाहे स्था

वाक। एकत क्विशा भारेल चन्नः भूरतत श्राहीत चरमक ममत्र छाछिता क्विए देखां करत वर्षे, किन्न भूमिरमत लारकता छाहाएछ वर्ष्णाहे चाशिष्ठ कतिरव। छाछिता रक्षां हरत थाक, धकवात चात्र चन्नः भूरतत श्राहीत मञ्चन कतिरछ शिताहिमान, ग्रामिरक्षें छाएछ चात्रात छेशत वर्षा मन्नहे हत्र नाहे।"

অবেক তর্কের পর গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে ব্রাইয়া দিল বে, সত্যসত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাভিয়া কেলিবার প্রভাব হইভেছে না— ভাহার ভাৎপর্ব এই বে, স্থীলোকদের অন্তঃপুর হইভে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধরবার্ কহিলেন, "কড বিধবা একাদশীর ষম্রণায় রোধন করিতেছে, কড কুলীন-পত্নী স্বামী জীবিত-সম্বেও বৈধবাজালা সহু করিতেছে।"

यद्भगेवाव् कहिलान, "এ विवाद आयात आत्म कविका आहि, कांगकक दानाया कांत्र वाका कांग्रा नियाना ने दिल्ला। एए वा नियान कांग्रा ने वा नियाना कांग्रा क्ष्म कांग्रा क्ष्म कांग्रा कां

নরেন্দ্রের সন্মৃথে এডগুলি প্রশ্ন একে একে থাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিরা আঙুল। অনেককণের পর কহিলেন, "আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সম্পেহ নাই।"

नमाधवरात् कहित्नन, "এখন कथा हत्स्य त्व, श्वीत्माकत्मव कहेत्याहत्न चायवा पि मृष्टाच ना त्मथारे जत्य त्क त्मथारेत । अत्मा, चान त्थत्करे अ विषयव तहा कवा वाक।"

নরেক্তর তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি মনে-মনে কেবল তাবিতে লাগিলেন, এখন কাহার অন্ত:পুরের প্রাচীর ভাঙিতে হইবে। গদাধরবার কহিলেন, "মরণ থাকতে পারে মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সেদিন বলেছিলুন, আমাদের প্রথম পরীকা তাহার উপর দিয়াই চলুক। এ বিষয়ে বা-কিছু বাধা আছে তা আলোচনা করে দেখা যাক। যেমন এক একটা পোষা পাধি পৃথ্জমৃক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতার সহপ্র উপায় থাকিতেও অন্ত:পুরের কারাগার হইতে মৃক্ত হইতে চায় না। ক্তরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য তাহাকে স্বাধীনতার প্রমিষ্ট আসাদ আনাইয়া দেওয়া।"

नदाश कृष्टिकन मक्न विक छाविया क्षिक अ विवस्त काष्ट्राद्वा दकात्वाक्षकात्र

আগন্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণপোষণ বাসস্থান ইড্যান্থি সমূলর বন্দোবন্তের ভার নরেন্দ্র নিজ ক্ষতে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভক্তক্র বিশ্বভর ও জন্মেজয়বাব্ আসিলেন, ক্রমে সন্থ্যাও হইল, প্রেট আসিল, বোতল আসিল। গদাধরবাব্ স্থানিক্রা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপবাব্ ক্যোৎস্থা-য়াত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতামন্ত উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া ভইয়া পঞ্চিলেন, ত্রিভক্তক্র ও বিশ্বভন্নবাব্ স্থালিত স্বরে গান জ্ডিয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জন্মেজর কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন ব্রা গেল না।

#### विजीय भितरम्ब

#### भर्द्य

মহেক্র এতদিন বেশ ভালোছিল। ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে, কলেকে এলে, বি.এ. পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বংসর পড়িয়াছে, আর কিছুদিন পড়িলেই পাস হইত— किन्न विवाह र अग्नांत भन्न रहेराउँ **स्थान रहेन्। स्थानारह**न সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভালো করিয়া কথা কয় না— এ-সব তো ভালো नक्ष्म नम्र। महमा এরপ পরিবর্তন বে কেন হইল আমরা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, ক্সাকণ্ডাদিগের নিকট ছইডে অর্থ জইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কপ্তার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন ভাহা মহেন্দ্রের वर्षा मतानी उर्द्र नारे। मतानी उना रहेवाबरे क्या वर्ष। छाराब नाम ब्रह्मनी ছিল, বর্ণও রজনীর স্থায় অন্ধকার; তাহার পঠনও বে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল ভাহা নয়; কিন্তু মুখ দেখিলে ভাহাকে অভিশয় ভালো যাহ্ৰ বলিয়া বোধ হয়। বেচায়ি कथाना काशादा कारक जावत भाग नाहे, निखानाय जिनम छैत्निक हहेबाहिन। বিশেষত তাহার রূপের দোবে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহার তাহায় কাছে তাহাকে নিগ্ৰহ দহিতে হইত। কখনো কাহারো দহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে माध्म करत्र नारे। अकिमन भावना भूमिया क्लारम हिन नित्र किम विमा कछ লোকে কভ রক্ষ ঠাট্ট। বিদ্রূপ করিয়াছিল; দেই অবধি উপহাদের ভরে বেচারি क्थाना भाष्रना ७ थूल नारे, क्थाना त्यम्या ७ कत्त्र नारे। भाषी-भाषात्र भाषित । मिथात यात्रीत निकर रहेल अक म्हूर्छत निविष्ठ जामन भाष्ट्रम ना, विवाहनात्मन পরদিন হইতে মহেন্দ্র ভাহার কাছে শুইড না। এ দিকে মহেন্দ্র এখন বিধান, এখন मृत्यकार, अवन मन्यम् हिन, अवन व्यायाम्याप्त महत्त्र हिन, अवन महत्त्र हिन

(य, সেও সকলকে ভালোবাসিভ, ভাহাকেও সকলে ভালোবাসিভ। রজনীর কপাল-লোবে সে মহেজ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেজ্র পিডাকে কথনো অভজ্ঞি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিডাকে যাহা বলিবার নর ভাহাই বলিয়া ভিরন্থার করিয়াছে। পিডা ভাবিলেন ভাহারই বুরিবার ভূল, কলেকে পড়িলেই ছেলেরা বে অবাধ্য হইয়া যাইবে ইহা ডো কথাই আছে।

রজনীর সম্পদ্ধ বৃদ্ধান্ত শুনিদ্ধা আমার অভিশন্ন কট হইয়াছিল। আমি মহেন্দ্রফে পিয়া বৃধাইলাম। আমি বলিলাম, 'রজনীর ইহাতে কী দোষ আছে। ভাহার কুরপের জন্ত সে কিছু দোষী নহে, বিভীয়ত ভাহার বিবাহের জন্ত ভোষার পিতাই দোষী। তবে বিনা অপরাধে বেচারিকে কেন কট দাও।' মহেন্দ্র কিছুই বৃবিদ্ধানা বা আমাকেও বৃধাইল না, কেবল বলিল ভাহার অবস্থায় যদি পড়িভাম ভবে আমিও ঐকপ ব্যবহার করিভাম। এ কথা বে মহেন্দ্র অভি অ্ল বৃথিয়াছিল ভাহা বৃথাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গরের অভি অল্লই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেক্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওরাটা ভালো হর নাই। পোড়ো জমিতে কাটাগাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লোহে মরিচা পড়ে, মহেক্র এমন অবস্থায় কাজকর্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কৃষ্ণল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেক্রের কাছে পেলাম, সকল কথা ব্রাইয়া বলিলাম, মহেক্র বিরক্ত হইল, আমি আতে আতে চলিয়া আসিলাম।

একটা-কিছু আহোদ নহিলে কি যাহ্ব বাঁচিতে পারে। যহেন্দ্র বেরপ কুতবিছ, লেখাপড়ার সে তো অনেক আয়োদ পাইতে পারে। কিন্তু পরীকা দিয়া দিয়া বইওলার উপর মহেন্দ্রের এমন একটা অফচি জয়িয়াছে বে, কলেল হইতে টাটকা বাহির হইয়াই আর-একটা কিছু নৃতন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে তালো হইত। মহেন্দ্র এখন একট্-আবট্ট করিয়া শেরী খায়। কিন্তু তাহাতে কী হানি হইল। কিন্তু হইল বৈকি। মহেন্দ্র ও তাহা বৃষিত— এক-একবার বড়ো ভর হইত, এক-একবার অহতাপ করিত, এক-একবার প্রতিক্রা করিত, আবার এক-একদিন খাইয়াও ফেলিত এবং খাইবার পক্ষে নানাবিধ ঘৃত্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধাপতির গছবরে এক-এক গোপান করিয়া নাবিতে লাগিলেন। যভটা মহেন্দ্রের এখন খ্ব অভ্যন্ত হইয়াছে। আমি কথনো আনিতাম না এমন-সকল সামান্ত বিষয় হইতে এমন ওক্লতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্রেও ভাবি নাই বে সেই ভালো রাজ্য মহেন্দ্র, স্থলে বে ধীরে ধীরে করা কছিত, মৃত্ব মৃত্ব মৃত্ব হালিত, অভি সন্তর্পকে চলাকিয়া করিত, সে আন্ধ মাডাল

হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, দে অমন বৃদ্ধ পিতার ম্থের উপর উন্তর প্রত্যুক্তর করিবে। দর্বাপেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম বে, ছেলেবেলা আমার সন্দে মহেক্তের এত ভাব ছিল, দে আন্ধ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভর করিবে বে 'বৃষি ঐ আবার লেক্চার দিতে আসিরাছে'। কিছু আমি আর তাহাকে কিছু বৃষাইতে যাইতাম না। কাল কী। কথা মানিবে না যথন, কেবল বিরক্ত হইবে যাত্র, তখন তাহাকে বৃষাইয়া আর কী করিব। কিছু তাহাও বলি, মহেক্ত হাজার মাতাল হউক তাহার অন্ত কোনো দোব ছিল না, আপনার ঘরে বসিয়াই যাতাল হইত, কথনো ঘরের বাহির হইত না। কিছু আরু দিন হইল মহেক্তের চাকর শভু আসিরা আমাকে কহিল বে, বাবু বিকাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাজি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আলেন। এই কথা শুনিয়া আমার বড়ো কট হইল, থোঁজ লইলাম, দেখিলাম দ্যা কিছু নয়— মহেক্ত তাহাদের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে। কিছু তাহার কারণ কী। এখনো তো বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্থারক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেজের বাড়িত্র পাশেই থাকিত। মহেজের বাড়িও আসিত, মহেজেও রোগ-বিপদে সাহাষ্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভালো ছিল—কেমন উজ্জল চক্ষ্, কেমন প্রফুল্ল ওঠাধর, সমস্ত মৃথের মধ্যে কেমন একটি মিষ্ট ভাব ছিল, ভাহা বলিবার নয়।

বাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে আনিবার জন্ত নানাবিধ বড়যন্ত্র চলিতেছে। মোহিনীকে একাদশী করিতে হর, মোহিনী মাছ থাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই-সকল অন্তায় অত্যাচার দেখিয়া গদাধরবাব অত্যন্ত কাতর আছেন। অরপবাব মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদপত্ত্রে ও মাসিক পত্রিকায় নানাবিধ প্রেষের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাংলা সমাজকে ও দেশাচারকে আনেক গালি দিলেন ও অবশেবে সমন্ত মানবজাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিক্রে মড়ো বিষম হইয়া পেলেন ও সমন্ত দিন রাজ্রি অনেক নিশাস ফেলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের কানীপুরস্থ বাগানের পানেই মোহিনীর বাড়ি। বে ঘাটে মোহিনী অল
আনিতে যাইত, নরেন্দ্র দেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এইসকল দেখিয়া মোহিনী বড়ো ভালো বুবিল না, দে আর সে ঘাটে অল আনিছে
যাইত না। সে তথন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে অল তুলিতে ও স্থান করিতে
যাইত।

# **ज्**जीय भवित्व्य

#### याहिनीत ७ मरहरखन यतन कथा

'अपन कतिएन शारिया छैठी यात्र ना। यरहरक्ष वाणि छाणिया विनाय छाविनाय मृत रहाक् रन, ७ निरक चात्र यन निव ना। यरहरक्ष चायार वाणिरछ चानिरन चायि वाजायर निया मृकाहे छाय, किछ चाक्र चान यरहरक्ष चायात्र पार्ट निया विनया थारक, की नार्यह शिंक्षाम्, छाहात्र कछ सन चाना यह हहेरव नाकि। चाक्र्या, नाह्य वार्ट है विनया थाकिन, किछ चयन कविया छाकाहेया थारक रक्त्य। त्नारक की विनाय। चायात्र वर्षण नच्चा करत्र। यरन कित्र पार्ट चात्र यहिंच ना, किछ ना यहिंदा की कित्र। चायात्र वर्षण नच्चा करत्र। यरन कित्र पार्ट चात्र यहिंच ना, किछ ना यहिंदा की कित्र। चात्र रक्ति वा ना यहिंदा। मछा कथा विनर्धिह, यरहर्क्तरक रहिंचल चायात्र नामात्र छावना चारिया चारिया चार्ट करत्र ना। विकास रवना अक्यात्र यहि यरहर्क्तरक रहिंचल नाहे छाहारछ हानि की। हानि हम्न हफेक रन, चाित राजा विनय ना। किछ यरहर्क्तरक चाितरक किया वा खात्र अन्यक्त छात्नावानि, छाहा हहेरल रन चायात्र क्रिया विहास कि यहार क्रिया। चात्र अन्यकल छात्नावाना वानित्र कथा बाह्ने हथा। किछ महा वृत्ति छाहार क्रिया। चात्र अन्यकल छात्नावाना वानित्र कथा बाह्ने हथा। किछ महा वृत्ति छाहार क्रिया। चात्र अन्यकल छात्नावाना वानित्र कथा बाह्ने हथा। किछ महा वृत्ति छाहार क्रिया। चात्र अन्यकल छात्नावाना वानित्र कथा बाह्ने हथा। किछ महा वृत्ति छाहार क्रिया। चात्र अन्यत्र कथा।

মহেন্দ্র ভাবে— 'আমি ভা রোজ ঘাটে বিদিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী ভো একদিনও আমার দিকে ফিরিয়া চাম না। আমি বেছিকে থাকি, সেদিক দিয়াও যাম না, আমাকে দেখিলে শশবান্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে আমাকে দেখিলে প্রান্তভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে পেলে কোথায় পলাইয়া যায়— এয়ন করিলে বড়ো কট হয়। আগে জানিভাম মোহিনী আমাকে ভালোবাঙ্গে। ভালো না বাহ্মক, বদ্ম করে। কিন্তু আজকাল অমন করে কেন। এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাদা করিতে হইবে। জিজ্ঞাদা করিতে কী দোব আছে। মোহিনীকে তো আমি কভ কথা ভিজ্ঞাদা করিয়াছি। মোহিনীয় বাড়িয় সকলে আমাকে এভ ভালোবাদে যে, মোহিনীয় সহিত কথাবার্তা কহিলে কেহ তো কিছু মনে করে না।'

थिकिछ, एछयिन यिकाल खाहिनी कन छूनिए जानिन। बरहस रवयन वार्ट यित्रा थिकिछ, एछयिन यित्रा जाहि। योगाय जात एक लाक नाहे। योहिनी जन छिना हिना वाह। बरहस किलाछ चरत वीरत थीरत छाकिन, 'याहिनी!' याहिनी एवन छिनए लाहेन ना, हिना राम। बरहस कित्रिया जात छाकिए नाहम कित्र ना। जात-अकिन याहिनी वाफि कित्रिया वाहेरछह, बरहस मधुर्य विद्या वाछोहिनन; योहिनी छाकाछि रवाहो होनिया विन। बरहस बीरत बीरत व्याक्रमां हहेया

क्छ कथा किश्न, क्छ कथा याथिया भिन, क्लामा कथाई जाला कित्रया व्याहरणा विलिख भाषिन मा।

भाहिनी ननवार कहिन, "नित्र वान, जाबि बन नहेशा शहराहि।"

সেইদিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কী সামান্ত কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দোষী রঞ্জনীকে অকারণ অনেকক্ষণ ধরিয়া তিরয়ার করিল, শভু চাকরটাকে ছই-তিন বার মারিতে উন্তত হইল ও মদের মাত্রা আরো থানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে অরপবাব্র সহিত সব্যতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ থানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

# ठजूर्ब পরিচ্ছেদ

#### পণ্ডিতমহাশয়ের দিতীয় পক্ষের বিবাহ

পূর্বে রঘ্নাথ সার্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে আল দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের বধিষ্ণু জমিদার অন্পক্ষার যে পাঠশালা স্থাপন করেন, আল বেতনে তিনি তাহার গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু গুরুমহাশয়ের পদে আসীন হইয়া তাঁহার শাস্তপ্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়দ দবে চলিশ বৎসর। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা বায় তাঁহার বয়দ আটচলিশ বৎসরের ন্যন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোনো বিষয় মিল ছিল না— তিনি পুর টন্টদে রসিক পুরুষ ছিলেন না বা থট্ থটে ঘট-পট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রাম্ভ করিতেন না, শাস্থের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদার-আদারের কোনো আশাই রাখিতেন না। কেবল মিল ছিল প্রশন্ত উদরটিতে, নস্তের ভিবাটিতে, ক্ত টিকিটিতে ও শাশ্রবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেয়া প্রায় চব্বিশ ঘটা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের অল্প তাঁহার অনেক সন্দেশ বয়চ হইড; সন্দেশের লোভ শাইয়া বালকেয়া ছিনা আঁকেয় মতো তাঁহার বাড়িয় য়াট কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমশাই বড়োই ভালোমান্ত্র্য ছিলেন এবং ভূই বালকেয়া ভাঁহার উপর বড়োই অভ্যাচার করিছ। পণ্ডিতমহাশয়েয় নিয়াটি এমন অভ্যন্ত ছিল

বে, তিনি শুইলেই খুমাইতেন, বনিলেই চুলিডেন ও গাঁড়াইলেই হাই তুলিডেন। এই হ্বিধা পাইরা বালকেরা উাহার নন্তের ডিবা, চটিজ্তা ও চশমার ঠুডিটি চুরি করিয়া লইড। একে তো পণ্ডিতমহাশয় অভিশয় আলগা লোক, তাহাডে পাঠশালার হুই বালকেরা উাহার বাটাডে কিছুমাত্র শৃত্রলা রাখিত না। পাঠশালার বাইবার সময় কোনোমডে তাঁহার চটিজ্তা গুঁলিয়া পাইতেন না, অবশেবে শৃত্রপদেই বাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিডে পাইলেন তাঁহার শয়নগৃহে বোলতায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিত্রত হইয়া লে বয়ই পরিভাগে কয়িলেন; সে বয়ে ভিন পরিবার বোলতায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইহুয়ে গর্ভ করিল, মাকড্সা প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং লক্ষ ক্ষুত্র পিপীলিকা দার বাঁধিয়া গৃহময় রাজপথ বসাইয়া দিল। বালীর পক্ষে গর্মণ্ পর্বত যেরপ, পণ্ডিতমহাশয়ের পক্ষে এই য়য়ট সেরপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গয়নে অনিছেক কোনো বালক বদি সেই গৃহে ল্কাইড ভবে আর পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহিনীর চিন্তায় আছেন। পূর্বকার গৃহিনীটি বড়ো প্রচণ্ড স্থীলোক ছিলেন। নিরীহ-প্রকৃতি সার্বভৌম মহাশর দিলীখরের ন্তায় তাঁহার আঞ্জা পালন করিতেন। স্থী নিকটে থাকিলে অন্ত স্থীলোক দেখিয়া চক্ষ্ মৃদিয়া থাকিতেন। একবার একটি অইমবর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পদ্মী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রণিতামহের নামোল্লেথ করিয়া বথেষ্ট গালি বর্ষণ করেন ও সার্বভৌম মহাশয়ের মৃথের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃখরে বলিলেন, 'তৃমি মরো, তৃমি মরো, তৃমি মরো!' পণ্ডিতমহালয় মরণকে বড়ো তম্ম করিতেন, মরণের কথা শুনিয়া তাঁহার বৃক্ধ মড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইদ্বা অভ্যাসদোবে দিনকতক বড়ো কট অস্থভব করিতেন।

যাহা হউক, অনেক কারণে পণ্ডিত্যহাশয় বিবাহের চেষ্টার আছেন। পণ্ডিত্যহাশয় একটা কেমন অভ্যাদ ছিল বে, ভিনি সহস্রমিষ্টারের লোভ পাইকেও কাহারো বিবাহেরভার উপন্থিত থাকিতেন না। কাহারো বিবাহের সংবাদ ভনিলে সমন্ত দিন মন থারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিত্যহাশয়ের এক ভট্টাচার্যবন্ধ ছিলেন; ভাঁহার মনে থারণা ছিল বে ভিনি বভােই রসিক, বে ব্যক্তি ভাঁহার কথা ভনিয়া না হাসিত তাহার উপরে ভিনি আভারিক চটিয়া যাইডেন। এই রসিক বন্ধু মাবে মাঝে আসিয়া ভটাচার্যীয় ভলি ও অয়ে সার্যভৌষ মহাশয়কে কহিতেন, "ওছে ভায়া, শালে আছে—

# যাবন্ন বিন্দতে জান্নাং তাবদর্ধোভবেৎ পুমান্। যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্গৃহম্।

কিছ ভোষাতে তদ্বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে। কারণ কিনা, যথন ভোষার বান্ধণী বিশ্বমান ছিলেন তথন তুমি ভয়ে আশকায় অর্থেক হয়ে গিয়েছিলে, স্থীবিয়োগের পর আবার দেখতে দেখতে শরীর বিশুণ হয়ে উঠল। অপরস্ক শাস্ত্রে যে লিখছে বালকের বারা পরিবৃত না হইলে গৃহ খাশানসমান হয়, কিছু বালক-কর্তৃক পরিবৃত হওয়া প্রযুক্তই ভোষার গৃহ খাশানসমান হয়েছে।"

এই বলিয়া সমীপত্ব সকলকে চোধ পিতেন ও সকলে উচ্চৈ: বরে হাসিলে পর তিনি সস্তোষের সহিত মৃহর্ম্ভ নক্ত লইতেন।

ওপারের একটি যেয়ের সঙ্গে সার্বভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এ কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় বড়ো মনের ফৃতিতে আছেন। পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। আৰু পাত্র দেখিতে আসিবে, পাড়ার কোনো হুষ্ট লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিভমহাশয় নয়েজের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল যোজা, জরির পোশাক ও পাগড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার হুষ্ট লোকেরা এই-সকল বেশ পরাইয়া তাঁহাকে সঙ সাজাইয়া দিল। স্কুলপরিসর পাগড়িট পণ্ডিতমহাশয়ের বিশাল মন্তকের টিকির অংশটুকু অধিকার করিয়া রহিল যাত্র, চার পাঁচটা বোতাম ছি ড়িয়া কষ্টে-সষ্টে পণ্ডিতমহাশয়ের উষরের বেড়ে চাপকান कूनारेन। व्यत्नकक्षात्र भन्न त्यम्या ममाश्च रहेत्न भन्न मार्वर्षीय मरानम् पर्भाव একবার মুথ দেখিলেন। জরির পোশাকের চাকচিকা দেখিয়া তাঁহার মন বড়ো ভ্র হইল। কিন্তু সেই চলচলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পারেন না, জড়ভরতের মতো এক ছানে বসিয়াই রহিলেন। মাথা এक रू बिह् कति ति यान इटेर उर्फ भागिष वृद्धि अभिष्ठा भिष्ठित । चाष-रायना इहेब्रा উঠिन, उथानि यथामाधा याथा उँठू कविषा व्राथितन। पछाथात्मक अरेक्नन विष् थाकिया छाराव याथा धविया छिठिन, मूथ एकारेया त्रम, अनर्गन पर्य खराष्ट्रिक रहेएक मानिन, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পলীর ভত্রলোকেরা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া-স্ঝাইয়া ভাঁছার বেশ পরিবর্তন করাইল।

ভট্টাচার্যহাশর উহার অব্যবহিত গৃহ পরিষ্কৃত ও সক্ষিত করিবার নিষিম্ব নানা থোশামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পত্তিত্বহাশরের অভিরিক্ত ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, গার্হহ্য ব্যাপার অ্চাক্তরণে সম্পর করিতে নিধি ভাঁহার প্রাতন গৃহিণীর সমান, মকক্ষার নানাবিধ আটল ভর্কে লে অরং মেজেন্টোর সায়েবকেও গোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ য়াৰিতে ও চতুয়তাপূৰ্যক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেজের ছেলেরে স্থানই হউক বা কিছু কমই হউক।

**ठजूब**ङाङियांनी लात्कदा चालनांत च्छार बहेगा भर्व कवित्रा बात्क। त्व राजि गाईका रावकात ठजूवला कानाहरल ठाव तम काननात काविला महेवा भर्व करत, व्यर्गार 'चर्षित्र चडाव मरचन काक्रकाक मामार्यत्र मुध्यमा मन्नामन कतिरछि । विधि छांशात्र पूर्वजा महेत्रा भवं कतिएक। भन्नवात्रीम लाक प्राट्यहे भिक्रवशामात्रत्र श्रीक वर्षा चश्कृत। कावन, नीवर्त नकत श्रकार्वत्र नव अनिवा बाहरे । विचान कविर्ध नद्रीए निश्चित्रशानरतत्र या चात्र क्ष्ये हिन ना। अहे अप वनीपूछ हरेत्रा निश्चि भारतत्र भर्था श्रीत घुरे भछ वात्र कतिया छीहात এक विवाद्दत अल खनारेखन। श्रालत **जानभाना है। हिया- कृ** हिया किला मात्रभर्य এই क्रम के का मात्रभ मिन्न निविद्याम छ है वर्षभित्र हम परिस् विशिष्ठाहै जिथा ने एक मित्राहित्वम, किन्न हानाकित काद्र विशाद वर्णाद वर्णाद वर्णाद কবিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এমন শশুর পৃথিবীতে নাই ৰে निधित मर्छ। भागूर्थरक बानिया छनिया कका मध्यमान करता। व्यत्नक रकोमरन छ পরিশ্রমে পাত্রী ছির হইল। আৰু ঝায়াডাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অবিভীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পালকি আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া শুটিকতক কাপজের ভাড়া হাতে করিয়া কল্পা-কর্তাদিপের সন্মুখেই পালকিতে **ठि**ष्टिन । काका किहिलन, 'अ निवि, जाक रि रहाशांक रिवर्ड अख्रितन।' निवि कहिएमन, 'ना मामा, चाक मारहर मकान-मकान चामर्य, राम काक राम स्वर्ध वाक राम वाक वाक बात शक्त मा।' कमाक जीता बानिया तम त्व, निधि काक कर्य करत, जिथानका व खान । जाहां व नद्रित्व विवाह इहेबा त्मल । निधि हेहां प्र यथा अकि कथा ठानिया যায়, আহরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি — পাড়ার একটি এন্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে वित्रा मित्राहिम त्य, 'याम जाबात्क किलामा करत कान् करमत् भए, उत्व विष्त्रा विमान म करमाखा' देवतकर्य विवाहम जान ये दान कतान निधि भन्नीत जात छन्नत मिश्राहिन विवाक कालात । जाता कन्नाक जाता निधित पूर्व जातक त्रिक करता **जाहे त्म बाखान्न तम बात्म बात्म ब्रक्स शान्न ।** 

निधि चानित्राहे यहा (भानरवांग वांबाहेंद्रा वित्न । 'श्रद्ध श्र'— 'श्रद्ध छा'— अ पद्ध अक्यात्र, श्र चर्स अक्यात्र— अहा श्रम्होहेंद्रा, श्रह्म भान्होहेंद्रा— कृष्टे-अक्हा वांमन छाडित्रा, कृष्टे-अक्हा श्र्रीच क्रिका— भाषा-कृष्ट रणानभाष्ट्र कृतित्रा कृतित्वत । रणात्ना कांबाहे कृतिरखरक्तन ना चश्रह यहा (भान, यहा वाख । हिष्क्षा हहे हहे कृतित्रा अ पद्म श्र चन्न, अ वाण्वि श्र वाण्वि, अ भाष्ट्रा श्र भाष्ट्र। कृतिरखरक्त— रकारनाथात्नहें নাড়াইতেছেন না, উর্ধান্ত ইহাকে ত্ব-একটি উহাকে ত্ই-একটি কথা বলিয়া আবার সটু সটু করিয়া গুরুষহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিডেছেন। ফলটা এই সন্ধায় সময় গিয়া দেখিব— সার্বভৌম মহাশয়ের বাড়ি বে-কে-সেই, ভবে পূর্বে এক দিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক, গৃহ পরিকার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল— ঝাঁটার আঘাতে, লোকজনের কোলাহলে, তিন-ঘর বোলতা বিজ্ঞোহী হইয়া উঠিল। নিধরামের নাক মৃথ ফুলিয়া উঠিল— চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে পা অড়াইতে জড়াইডে, চৌকাটে হু চুট থাইতে থাইতে, পণ্ডিতমশায়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাপ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃত্তল বোলতার দল উড়িয়া বেড়াইত। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় দশ দিন আর অরক্ষিত গৃহে বোলতার ভরে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাদীর বাটীতে আত্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আদিলেন ও যাইবার সময় ঘটা ঘড়া ইত্যাদি যে-সকল প্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আদিবার সময় ঘটা ঘড়া ইত্যাদি যে-সকল প্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আদিবার সময় ঘটা আর দেখিতে পাইলেন না।

অন্ত বিবাহ হইবে। পণ্ডিভমহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বছকালের পুরানো সেই ঝাঁটাগাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি জীহার গুড লক্ষণ বলিয়া यत्व रहेन। रामिष्ठ रामिष्ठ अञ्चारवरे नगा रहेए गाँखाचान कविवादिन। চেলীর জ্বোড় পরিয়া চন্দনচটিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন। থাকিয়া थाकिया महमा পণ্ডिতমহাশয়ের মনে একটি হুর্ভাবনার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, मकनरे তো रहेन, এখন নৌকায় উঠিবেন की कविया। अत्नक्कन धविया छानिए लागिलन ; विभ-वारेभ छिनिय छात्रकृष्ठे जन्म रहेल ७ घ्रे-धक फिवा नच्छ इत्राहेमा গেলে পর একটা সত্পায় নির্ধারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে নিধিয়ামকে সঙ্গে नरेरान। छाराद्र विचान हिन निधिताय माम शाकिरन नोका पुविवाद स्वाता मञ्चारनारे नारे। निधित्र व्यवस्थ ठिनित्न। त्मिनिकात्र पूर्यरेनात्र शरत निधि 'व्यान পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়িম্থা হইব না' বলিয়া ছির করিয়াছিল, অনেক খোলাযোগে স্বীকৃত হইল। এইবার নৌকার উঠিতে হইবে। সার্বভৌষমহাশয় ভীরে দাড়াইয়া नच करेरा नाशितन। **सामामित्र निधित्राम् कोकारक राष्ट्रा कम सम समिर**स्म না, যদি কন্তাকর্তাদের বাড়িতে আহারের প্রলোভন না থাকিত ভাহা হইলে প্রাণাত্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কটে পাচ-ছয়-জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া উাছাদিপকে क्लात्नाक्रय का तोका प्रक्रिश क्रिश क्रिश क्रिश क्रिश वर्ष्ट्र वर्ष्ट्र वर्ष्ट्र পণ্ডিতমহাশয় ততই ছট্ফট্ করেন, পণ্ডিতমহাশয় যতই ছট্ফট্ করেন নৌকা ভতই

টল্মল্ করে; ষহা হাজাম, মাঝিরা বিরত, পণ্ডিতমহালয় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন ও মাঝিজিগকে বিশেষ করিয়া অন্ধরোধ করিলেন ধে, বদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধার ধার দিয়া দেওরা হয়। নিধিরামের মুধে কথাটি নাই। ভিনি এমন অবছায় আছেন দে, একটু বাভাল উঠিলে বা একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাজলটা লইরা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিতমহালয় আকুল ভাবে নিধির মুখেয় দিকে চাহিয়া আছেন। তুই-এক জায়গায় তয়লবেগে নৌকা একটু টল্মল্ করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিতমহালয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তথনো ভাহায় বিশাস ছিল নিধিকে আজয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোনো সন্তাবনা নাই। নিধি সার্বভৌমমহালয়ের বাহণাল ছাড়াইবার জল্প ষ্থাসাধ্য চেটা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতমহালয় ততই প্রাণপণে আটয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণকায় নিধি দারুণ নিম্পেবণ কছখাল হইয়া বায় আর-কি, রোঘে বিরক্তিতে বছণায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইয়প গোলখোগ করিতে করিতে নৌকা তীরে লাগিল। মাঝিরা এয়শ নৌকায়াজা আর কথনো দেখে নাই। ভাহায়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কঠাগডপ্রাণ নিধি নিখাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিতমহালয় এক ঘটা জল থাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধা উপন্থিত। পণ্ডিভমহালয় টিকিযুক্ত লিরে টোপর পরিয়া পদির উপর বসিয়া আছেন। জনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও জভ্যাসদোবে দারুপ ঢ়লিতেছেন। মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর থসিয়া পড়িতেছে। পার্থবর্তী নিধি মাৰে মাৰে এক-একটি ভাঁতা মারিভেছে; সে এমন ভাঁতা যে তাহাতে মুভ ব্যক্তিরও চৈতন্ত্র হয়, সেই ওঁতা ধাইয়া পণ্ডিত্যহাশয় আবার ধড়্কড়িয়া উঠিতেছেন ও শিরচ্যত টোপরটি যাথায় পরিয়া যাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে চারি দিক অবলোকন क्रिएड्स्न, म्हायम हाथ-दिनारहेनि क्रिया हानि हनिएड्स्। नम्र देनस्ड हरेन, विवार्द्य बद्धांन बाव्रड इड्न। भिउठम्हामद्र रिश्विन, भूत्राहि छ। छ। इत्रहे টোল-আউট শিশ্ব। শিশ্ব মহা লজ্জার পড়িয়া গেল। পণ্ডিডমহাশর কানে কানে किश्लिन, ভাষাতে আह जन्म की। अदर जन्म कित्रवाह रि काला अहा कन नारे ध कथा जिनि सम्म ७ कविभूतान हरेए उमाहदन श्रात्रांभ कविद्रा श्राप्त कविद्रान । मार्व छोममहानम विवाद-चामत्न छेनविष्ठे इहेरजन। भूरत्राहिक यस विज्ञात ममन একটা ভূল করিল। সংস্কৃতে ভূল পণ্ডিতমহাশয়ের সহু চ্ইল না, অমনি মুম্ববোধ ও भागिनि एहेए कथा चारहेक एक चाथफारेबा थ जारा गाथा कवित्रा भूरवारिए व स्व नः (माधन कविवा किरमन। भूरवाहिष बक्षक हरेवा ও क्वारहका शाहेवा बारवा কতকপ্তলি ভূল করিল। পণ্ডিভয়হাশয় দেখিলেল বে, ডিলি টোলে তাহাকে বাহা

শিধাইয়াছিলেন পুরোহিত বাবাজি চাল-কলার সহিত তাহা নিংশেষে হজৰ করিয়া-ছেন। বিবাহ হইয়া গেল। উঠিবার সময় সার্বভৌমমহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায়ে পা অভাইয়া তাঁছার শশুরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহসভায় ভূমিসাৎ হইলেন। वरत्रत कान्य हि भिन्ना राम, टोन्स जिहा राम। चलरत्र म्नरमन हिम, সুলকায় ভট্টাচার্যমহাশয় উচ্চার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সাত-মাট জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাতত লোক হাসিতে नाशिन, পণ্ডিভষহাশর মর্যাম্ভিক অপ্রস্তুত হইলেন ও ছুই-একটি কী কথা বলিলেন তাহার অর্থ বুরা গেল না। একবার দৈবাং অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অন্ত:পুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার শাভড়ির পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাশুড়ি 'নাঃ— কিছু হয় নাই' বলিলেন ও অন্দরে গিয়া সিক্ত বস্ত্রপত্ত তাঁহার পায়ের আঙ্লে বাঁধিয়া আসিলেন। আহার করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধদন্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অঞ্চল্পলে ভরিয়া গেল। বাসর-মরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা আরহুলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া विनन। अपनि नाकारेपा बौलारेपा, राज ला इड़ारेपा, प्य विकरोकां क्रिया छौरात्र मानीएत पाएत छे पत्र शिया पिएलन। जातात प्रेषि-ठातिष कान-यमा थारेया ठिक श्वात जानियां विनालन। এकটা कथा जूनिया गियाहि, जी जाहात कविवात नयस পণ্ডিতমহাশয় এমন উপযুপিরি হাঁচিতে লাগিলেন যে চারি দিক্ষের মেয়েরা বিত্রত হুইয়া পজিল। বাসর-ঘরের বিপদ হইতে কী করিয়া উদ্ধার হইবেন এ বিষয়ে পণ্ডিভমহাশন্ত व्यत्नक ভाविग्राहित्नन ; महमा निधित्क यत्न পড़िग्राहिन, किन्न निधित्र वामन-भरत्र ষাইবার কোনো উপায় ছিল না। যাহা হউক, ভালোমামুষ বেচারি অভিশয় গোলে পড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি ছটি-একটি কী কথার উত্তর দিতে গিয়া শ্বতি ও বেদাভুশুত্রের পীড়াপীড়ির পর গাহিয়াছিলেন 'কোথায় তারিণী মা গো বিপদে তারহ হুতে'। এই তিনি মনের দক্ষে গাহিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্যমহাশয় রাগিণীর मित्क वर्षा अको नकत करतन नारे, ए ऋत डिनि भूँ छि পिष्ठिक तमरे ऋत्त्रहे গানটি গাহিয়াছিলেন। বাহা হউক, অনেক কটে বিবাহরাত্রি অভিবাহিত হইল।

#### পঞ্ম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র নরেন্দ্রনের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো মহেন্দ্রের আচায়-ব্যবহারে এমন একটি মহন্ব অভিত ছিল বে, নরেন্দ্র তাহার সহিত ভালো করিয়া কবা কহিতে লাহ্ন করিত না। এমন-কি, সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অস্থ অস্তব করিত, সে চলিয়া পেলে কেমন একট্ট শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনীশক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড়ো মৃত্সভাব লোক— ছাসিবার সময় মৃচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মৃত্সরে কথা কহে, আবার অধিক লোকজন থাকিলে মৃলেই কথা কহে না। সে কাহারো কথায় সায় দিতে হইলে 'হা' বলিত বটে, কিন্তু সায় দিবার ইচ্ছা না থাকিলে 'হা'ও বলিত না, 'না'ও বলিত না। এ মহেন্দ্র নরেন্দ্রের মনের উপর বে অমন আধিপতা ছাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বটে।

ষহেশ্রের সহিত গদাধরের বড়ো ভাব হইয়াছিল। বরে বসিয়া উভরে মিলিয়া দেশাচারের বিক্তমে নিদারণ কাল্লনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীনবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্থারকমহাশরের সহিত উৎসাহের সহিত বোগ দিতেন, কিন্তু বছবিবাহনিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এ ভাবের তাৎপর্ব বৃদ্ধিত পারেন নাই, কিন্তু আমরা এক রক্ষ বৃদ্ধিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও শ্বরপের সঙ্গে মহেন্দ্রের বেষন বনিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের দহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহার ত্ই-একটি করিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়ের কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাব্ অত্যক্ত উন্মন্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাহার প্রণয়ের অক্যায় প্রতিষ্কী হইয়াছেন; অনেক ত্থে করিয়া অনেক কবিতা লিগিলেন এবং আপনাকে একজন উপকাস নাটকের নায়ক করনা করিয়া মনে-মনে একটু তৃপ্ত হইলেন।

পদাধর কোনো প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতাপৃথাল ভর করিয়া তাহাকে মৃক্ত বার্তে আনমন করিবার জন্ত মহেন্দ্রকে অহরোধ করিলেন। তিনি কহেন, পৃহ হইতে আমাদের অধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মৃক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমণ আমরা আধীনতাপথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংরাজি শাস্ত্রে লেখে: Charity begins at home। তেমনি গৃহ হইতে আধীনতার ভক। সংকারকমহাশম্ব নিজে বালাকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন। বারো বৎসর বন্ধদে শিক্তবের সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিক্ষেণ হন, বোলো বৎসর বন্ধদে শিক্তবের সহিত বিবাদ করিয়া লাস ছাড়িয়া আসেন, কৃতি বৎসর বন্ধদে তাহার শ্রীর সহিত মনান্তর হন্ধ এবং তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিত্ব ছন এবং এইরপে আধীনভার সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ

বংশর বন্ধদে নিজে সমন্ত কুসংস্থার ও প্রেজ্ভিসের অধীনতা হইতে মৃক্ত হইরা অসভা বন্ধদেশের নির্দির দেশাচারসমূহকে বক্তার ঝটিকার ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টার আছেন। কিন্তু গদাধরের সহিত মহেক্রের মতের ঐক্য হইল না, এমন-কি, মহেক্র মনে-মনে একটু অসম্ভষ্ট হইল। গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না; ভাবিল, 'আরো দিনকতক যাক, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।'

আরো দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নরেন্দ্রদের দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছে। মহেন্দ্রের মনে আর মহয়াত্বের কিছুমাত্র অবলিষ্ট নাই। গদাধর আর-একবার পূর্বকার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র ছইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদরে এডটুকু লোকলজা অবশিষ্ট ছিল না যে, এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।

মহেদ্রের ভগিনী পিতা ও অক্সান্ত আত্মীয়ের। ইহাতে কিছু কট পাইল বটে, কিছু হত ভাগিনী রন্ধনীর হৃদ্ধে দেমন আঘাত লাগিল এমন আরু কাহারো নয়। যথন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো বকিতে থাকে তথন রন্ধনীর কী মর্মান্তিক ইচ্ছা হয় যে, আরু কেহু দেখানে না আসে। যথন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে আইদে রন্ধনী তাহাকে কোনো ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরন্ধা বন্ধ করিয়া দেয়, তথন তাহার কতই-না ভর হয় পাছে আরু কেহু দেখিতে পার। অভাগিনী মহেন্দ্রকে কোনো কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার বতদ্র সাধ্য কোনোমতে মহেন্দ্রের দোয আরু কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রের অসম্ভূত অবস্থার রন্ধনীর ইন্ছা করিত তাহাকে বৃক্ দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আরু কেহু দেখিতে না পার। কেহু তাহার সান্ধাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আরু কোনো উপার ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্ম দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্ধু মহেন্দ্র তাহার মন্ত অবস্থার রন্ধনীর মরে তাহার মর্বান তির বিছুই প্রার্থনা করে নাই। রন্ধনী মনে মনে কহিত, 'রন্ধনীর মরিতে কতক্ষণ, কিন্ধু রন্ধনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে।'

ट्यादात ममत्र महिला खानिता छेठिन; भाषा मृद्र हूँ फिन्ना ट्यानिता कहिन, 'ब्यादा की कितिएक। स्माप्त रण ना!' तकनी ज्या थ्याय थारेना छेठिना रणन। महिला खारात स्मारेना भिना। প্रजारक द्रोस मृक वाणान्न मिना महिलान छेन्न भफिन, तकनी चारक चारक कानाना वह कितिना मिन।

রন্ধনী মহেন্দ্রকে বন্ধ করিত, কিন্তু প্রকাশ্বভাবে করিতে সাহস করিত না। সে গোপনে মহেন্দ্রের থাবার গুছাইরা দিত, বিছানা বিছাইরা দিত এবং সে অল্পন্ধ বাহা-কিছু মানহারা পাইত ভাহা মহেন্দ্রের থাত ও অক্তাক্ত আবশ্বকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যর্থ করিত, কিন্তু এ-সকল কথা কেহু জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে নির্দোষী রন্ধনীরই প্রতি কার্যে দোষারোপ করিত, এমন-কি, বাড়ির দাসীরাও মাঝে মাঝে তাহাকে চ্ই-এক কথা শুনাইতে ক্রটি করিত না, কিন্তু রন্ধনী ভাহাতে একটি কথাও কহিত না— বদি কহিতে পারিত ভবে অভ্যক্ষা শুনিতেও হইত না।

রাত্রি প্রায় ছই প্রহর হইবে। মেন্ব করিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতার পাতার হাজার হাজার জোনাকি-পোকা মিট্ মিট্ করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মাহুব আর জাগিয়া নাই, এমন সময়ে তাহাদের বিড়কির দরজা প্রিরা হুইজন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে গাড়াইয়া রহিলে, আর-একজন গৃহে প্রবেশ করিল। বিনি বৃক্ষতলে গাড়াইয়া রহিলেন তিনি গঢ়ায়র, বিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। ছুইজনেরই অবস্থা বড়ো ভালো নহে, গঢ়ায়ের এমন বফুতা করিবার ইচ্ছা হুইতেছে বে তাহা বলিবার নহে এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শর্মন করিবার ইচ্ছা হুইতেছে বে কী বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হুইল, গঢ়ায়র গাড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন। পরোপকারের জন্ত কী কট না মন্ত করা যায়, এমন-কি, এখনই বিদি বন্ধ পড়ে গদায়র ভাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রম্ভ আছেন। কিন্তু এই ক্যাটা আনেক ক্ষ্ম ভাবিয়া দেখিলেন বে, এখনই তাহাতে তিনি প্রম্ভ নহেন; বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বৃষ্টিবজ্লেয় সময় বৃক্ষতলে গাড়ানো ভালো নয় জানিয়া একটি গাকা জারগায় গিয়া বিনলেন, বৃষ্টি বিশুণ বেগে গড়িতে লাগিল।

ध कित्य सरहता था विभिन्न विभिन्न त्याहिनीत परत्र कित्य कित्य गण्डे गायशन हरेगा किल उन्हें बम् बम् चया हन्न। परत्र मण्ड्र भिन्ना चारक चारक कारक क्रमान शका गातिल, जिन्न क्रेटिक क्रिया विभन्न क्रिया क्रिया विभन्न क

দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াভাড়ি সরিবার চেটা দেখিলেন। সরিতে পিয়া
একরাশি হাঁড়ি-কলসির উপর সিয়া পড়িলেন। হাঁড়ির উপর কলসি পড়িল, কলসির
উপর হাঁড়ি পড়িল এবং কলসি হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল। হাঁড়িতে কলসিতে,
থালায় ঘটিতে দাকণ ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল এবং কলসি হইতে ঘড় ঘড় শব্দে অল
গড়াইতে লাগিল। বাড়ির ঘরে ঘরে 'কী হইল' 'কী হইল' শব্দ উপস্থিত হইল।
মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, থোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদিমা বিদ্ধানায়
পড়িয়া পড়িয়া উঠিত: য়রে পোড়ারম্থা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—
মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল। দেখিল মহেন্দ্র; ভাড়াভাড়ি কাছে পিয়া
কহিল, "পালাও! পালাও!"

মহেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিল ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইরা ফেলিল। দিদিয়া চক্ষে কম দেখিতেন বটে, কিন্তু কানে বড়ো ঠিক ছিলেন। মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কাহাকে পলাইতে বলিতেছিদ মোহিনী।"

দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধূপ্ধাপ্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বাড়িহন্ধ লোক ক্ষা হইল।

মহেন্দ্র তো অন্ত পথ দিয়া পলায়ন করিল। এ দিকে পদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছিলেন, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্ত্রা আসিতেই ভইয়া পড়িলেন। ব্যাইয়া ব্যাইয়া বপ্র দেখিতে লাগিলেন খেন তিনি বক্তা করিতেছেন, আর হাততালির ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সভায় গভর্র কেনেরাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তা-অস্তে পরম তৃষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া শেক্হ্যান্ত্র করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল। ধড় ফড়িয়া উঠিলেন; একজন তাঁহাকে ক্স্তাসা করিল, "এখানে কী করিতেছিন। কে তৃই।"

গদাধর জড়িত খরে কহিলেন, "দেশ ও সমাজ -সংশ্বারের জন্ত প্রাণ দেওয়া সকল মহন্তেরই কর্তব্য। ভাল ও ভাত সঞ্চয় করাই বাহাদের জীবনের উদ্দেশ্ত, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোনো অনিট হয় না। দেশ-সংশ্বারের জন্ত রাজি নাই, দিবা নাই, আপনার বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সম্বন্ধে সর্বজ্ঞই কোনো বাধা মানিবে না, কোনো বিদ্ব মানিবে না— কেবল ঐ উদ্দেশ্ত-সাধনের জন্ত প্রাণপথে চেটা করিবে। বে না করে সে পশু, সে পশু, সে পশু! অতএব"—

আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না; প্রহারের চোটে তাঁহার এবল অবস্থা ছইজ বে, আর অল্পণ থাকিলে শরীর-গংসারের আবস্থকতা হইত। অভিশন্ন বাড়াবাড়ি দেখিয়া গদাধর বক্তা-ছন্দ পরিত্যাপ করিয়া গোঙানিচ্ছন্দে উচ্চার মৃত পিতা, রাতা, কনেস্টেবল, পুলিস ও দেশের লোককে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। ভাচারা বৃষিল বে, অধিক গোলবোগ করিলে তাচাদেরই বাড়ির নিন্দা চ্ইবে, এইজস্ত আন্তে আন্তে উচ্চাকে বিদার করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে ভাহার বাড়িস্থছ লোকের বড়োই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির করিয়া লইবার জল্প ভাহার প্রতি দারণ নিপ্রহ আরম্ভ হইল, কিন্তু সে কোনোরতে কহিল না। কিন্তু এক কথা ছাপা থাকিবার নহে। মহেন্দ্র পলাইবার সময় ভাহার চাদর ও কৃতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, ভাহাতে সকলে বৃক্তিতে পারিল বে মহেন্দ্রেরই এই কাল। এই ভো পাড়াময় টী টী পজিয়া গেল! পুকুরের ঘাটে, গ্রামের পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃন্তবের চত্তীমগুপে এই এক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীর দর হইতে বাহির হওয়া দায় হইল, সকলেই ভাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়। না কহিলেও মনে হয় ভাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারো হাক্তম্ব দেখিলে ভাহার মনে হইত ভাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি ভাষাদা চলিতেছে। অথচ মোহিনীর ইহাতে কোনো দোব ছিল না।

# यष्ठे भदिराक्ष

মহেন্দ্র বধন বাড়ি আসিয়া পৌছিলেন তথনো অনেক রাত আছে। নেশা অনেক কণ ছুটিয়া পেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে লাকণ অহতাণ উপন্থিত হইয়াছে। ত্বণায় লক্ষায় বিরক্তিতে ফ্রিয়মাণ হইয়া শুইয়া পাড়ল। একে একে কত কী কথা মনে পড়িতে । লাগিল; শৈশবের এক-একটি দ্বতি বল্লের স্তায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হৃইতে লাগিল। যৌবনের নবোম্মেষের সময় ভবিয়ৎ-জীবনের কী মধুময় চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঞ্চিত ছিল— কত ষহান আশা, কত উলার কল্পনা তাঁহার উদ্বীপ্ত হৃদয়ের শিরায় শিরায় ভড়িত বিজ্ঞান্ত ছিল। বৌবনের ভ্রম্মেরে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম মাতৃভ্যির ইতিহালে গৌরবের অক্ষম অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাঁহার লীবন তাঁহার মনেকরিয় তাঁহার আগান্ধর আলাক্ষরণ হইবে এবং ভবিস্তংকাল আলরে তাঁহার যশ বক্ষে পোষণ করিছে থাকিবে। কিছু লে হৃদয়ের, লে আশার, লে কল্পনার আল কী পরিণাম হইল। তাঁহার মশ কলজিত হইয়াছে, চয়িত্র সম্পূর্ণ নই হইয়াছে, হৃদয় লাকণ বিক্ত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে উাহাকে দেখিলে প্রায়ের ক্লবন্ধণ সংকাচে সরিয়া ঘাইবে, বল্পনা কল্পায় নভাশিয় হউবে, শক্রিরা ঘাইবে, বল্পনা লালায় নভাশিয় হউবে,

বৃদ্ধের। তাঁছার শৈশবের এই অনপেন্ধিত পরিণায়ে তৃঃধ করিবে, যুবকেরা অন্তরাজে তাঁছার নামে তীত্র উপহাস বিদ্রাপ করিবে— সর্বাপেন্ধা, তিনি বে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিলেন তাহার আর মুখ রাখিবার ছান থাকিবে না। মহেন্দ্র মুর্যভেদী কট্টে শ্যায় পড়িয়া বালকের লায় কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের রোদন দেখিরা রজনীর কী কট হইতে লাগিল, রজনীই তাহা জানে।
মনে-মনে কহিল, 'তোমার কী হইয়াছে বলো, যদি আমার প্রাণ দিলেও ভাহার
প্রতিকার হয় তবে আমি তাহাও দিব।' রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে
ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল। কত বার মনে করিল যে, পারে ধরিরা
জিজ্ঞাসা করিবে যে, কী হইয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মৃথের কথা মৃথেই
রহিয়া গেল।

মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শ্যা হইতে উঠিয়া গেল। রজনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বৃঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না; কাতর স্বরে কহিল, "আমি চলিয়া ঘাইতেছি, তুমি শোও!"

মহেন্দ্র ভাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্তমনে চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তথন মেদম্ক চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎসা বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিমে পুষ্রিণী। পুষ্রিণীর ধারের পরস্পরশংলগ্ন অস্ক্রার নারিকেলকৃঞ্জের মন্তকে অকৃট জ্যোৎসার রজতরেখা পড়িয়াছে। অকৃট জ্যোৎসায় পুছরিণীতীরের ছায়াময় অন্ধকার গন্ধীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্পাময় গ্রাম যভদুর দেখা ষাইতেছে, এমন শাস্ত, এমন পবিত্র, এমন বুমস্ত হে মনে হয় এখানে পাপ ভাপ • নাই, তুঃখ ষয়ণা নাই— এক শ্লেহহাস্তময় জননীর কোলে বেন কডকগুলি শিশু এক দক্ষে चूमारेषा त्रियाछ। यरराख्यत यन पात छेगान रहेया नियाह। तम छाविन 'मकानरे क्यन प्राहेएएছ, काहारता कारना इः व नाहे, कहे नाहे। काम नकारम धावान নিশ্চিক্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম করিবে। কেহ এবন কাজ করে नारे राशांख পृथिवी विमीर्प रहेल तम मूच मूकारेमा वाह, असम कांक करम नारे বাহাতে প্রতি মৃহুর্তে তীব্রতম অমুতাপে তাহার মর্মে মর্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও বদি এইরূপ নিশিক্ষভাবে খুমাইতে পারিতাম, নিশিক্ষভাবে আগিতে পারিতাম ! चाबात्र विम बत्नत्र मरणा विवाह हहेज, शृहरदत्र मरणा विना कृत्व मरमात्रवाचा निर्वाह ক্রিতে পারিতাষ, স্থীকে কত ভালোবাসিডাষ, সংসারের কড উপকার করিভাষ! क्यन महत्क मित्नत्र शत्र त्राजि, त्रात्वत्र शत्र मिन कार्षित्र। बाहेक, मयक साजि काशित्रा ও ममण पिन प्रारेषा এই विविक्तियत्र भीवन वहन कवित्छ हहेन मा। जाहा- त्यमन

त्वगारचा, त्वमन वाजि, त्वमन शृथियो। चाथात्र नात्रित्वनवृक्त कि माथात्र अकर् अकर् । त्वगारचा माथिता चाछाच शृक्षीत्रकात्व शृथ्यात्रत्व मृथ-ठाख्या-ठाख्य कित्रत्रा चारह; त्वम काहात्वत्र वृत्कत्र किकत्र की अकिंग कथा नृकात्वा विश्वाह्य। काहात्वत्र चाथात्र कात्रा चाथात्र व्याधात्र क्षात्रा चाथात्र शृक्षतिभीत्र करमत्र वर्धा निजिक।'

মহেন্দ্র ক ভক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশাস কেলিয়া ভাবিল — 'আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভালো করিয়া ভোগ করা হইল না।'

মহেল্ল সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিতে মনম্ব করিল, ভাবিল পৃথিবীতে মাহাকে ভালোবাসিরাছে সকলকেই ভূলিয়া ঘাইবে। ভাবিল সে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের জন্ম তাহার স্বাধীন জীবন উৎসর্গ করিবে। কিন্তু গৃহে রজনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে নিরপরাধিনী বে কট পাইবে, তাহার প্রায়ন্তিত কিসে হইবে। এ কথা ভাবিলে অনেককণ ভাবা ঘাইত, কিন্তু মহেল্লের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না — ভাবিল না।

ষহেন্দ্র তাহার নিজ দোবের ষত-কিছু অপবাদ-বন্ত্রণা সমূদর অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বারু গুভিড, গ্রায়পথ আঁধার করিয়া তুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী গুড-পন্তীর-বিষয়ভাবে দাড়াইয়া আছে। সেই আধার পথ দিয়া বটিকাষরী নিশীধিনীতে বার্তাড়িত ভুত্র একথানি ষেবথণ্ডের ভার মহেন্দ্র বে দিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

রজনী ভাবিল বে, দে কাছে আসাতেই বৃত্তি মহেন্দ্র অক্সন্ত চলিয়া গেল। বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্থাস্থ্য পুড়বিশীর জলের পানে চাহিয়া কাছিতে লাগিল।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

कन्न जात अभी हात हरेन, नरतक राष्ट्रिका चात्म ना किन। चरीत रहेवा राष्ट्रित भूताखन ठाकतानी खितत कार्फ निवा किन्नामा कतिन, नरतक किन चामिर्डिक ना। तम हामित्रा कहिन, तम छाहात्र की खातन।

कक्रवा किहन, "बा, जूरे जाबिन।"

**खिय कहिल, "अवा, खाबि की क**तिया गिलय।"

कर्मा क्यांत्र कर्मणंड कतिम वा। छितत्र विलिख इरेप नातक क्यां योगिएए वा। किन्न वातक मैज़ानीफ़िएड ७ छितत कारक वित्यव कारवा उन्नत বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেক দিন দেশে আসে নাই। কিছু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যথনই দেশে আসে তথনই গোটা ছই-তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিজনক গোটা ছই-চার দলী তাহার দক্ষে থাকে। তাহারা ছই-তিন দিনের মধ্যে পাড়াহ্ম্ব বিব্রত করিয়া তুলে। আমাদের পণ্ডিভমহাশয় এই কুকুরগুলা দেখিলে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

ষাহা হউক, পণ্ডিতমহাপয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড়ো হাসিতামানা
চলিতেছে। কিন্তু ভট্টাচার্যমহাশের বিশ বাইশ ছিলিম ডামাকের ধুঁয়ায়, গোটাকডক
নভ্যের টিপে এবং নবগৃহিণীর অভিমানকৃঞ্চিত ক্রমেঘনিক্ষিপ্ত ছই-একটি বিদ্যাভালোকের
আঘাতে সকল কথা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিরাম ব্যতীত পণ্ডিতমহাশয়কে
বাটা হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আককাল একখানি
দর্পন ক্রয় করিয়াছেন, চশমাটি সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দ্রদেশ হইতে শ্বরুত্ত উপবীত আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদের কাছে পয়
করিয়াছে ধে, মিন্সা নাকি আজকাল মৃদ্র হাসি হাসিয়া উদরে হাত ব্লাইতে
ব্লাইতে রমিকতা করিতে প্রাণপণে চেন্টা করেন। কিছ পণ্ডিতমশায়ের নামে পূর্বে
কথনো এরপ কথা উঠে নাই। আময়া পণ্ডিতমহাশয়ের রসিকভার বে ছুই-একটা
নিদর্শন পাইয়াছি তাহার মর্মার্থ ব্রা আমাদের সাধ্য নহে। তাহার মধ্যে প্রকৃতি,
পুক্র, মহৎ, অহংকার, প্রমা, অবিভা, রজ্জ্তে সর্পত্রম, পর্বভোবহিমান ধুমাৎ ইভ্যাদি
নানাবিধ দার্শনিক হালামা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বেদাক্ষত্তে ও সাংখ্যের উপর
মাকড্সায় জাল বিভার করিয়াছে, আজকাল ক্রমেবের স্বীতগোবিক্ষ লইয়া পণ্ডিতমহাশয় ভাবে তরপুর হইয়া আছেন। এই তো গেল পণ্ডিতমহাশয়ের অবছা।

আর আমাদের কাত্যায়নী ঠাক্রানীট দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়েয়হল
একেবারে সরপরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতো গল্পজ্ব করিছে পাড়ায় আর
কাহারো সামর্থ্য নাই। হাত-পা নাড়িয়া চোধ-মুথ ব্রাইয়া চতুর্দশ অ্বনের সংবাদ
দিতেন। একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা শহরটা কী প্রকার ভাহায়ই সংবাদ লইডে
গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে ব্রাইয়া দেন বে, সেথানে বড়ো বড়ো য়াঠ, সায়েয়য়া

চাব করে, রাত্মার ত্ ধার দিপাছি শান্তিরি গোরার পাহারা, ধরে ধরে পোরু কাটে ইত্যাদি। আরো অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আবার বনেও নাই। কাত্যায়নীর পতিভক্তি অভিরিক্ত ছিল এবং এই পতিভক্তি-সংক্রান্ত নিন্দার কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইব এমন আর কাহারো কাছে নয়। পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ীনকত পর্যন্ত অবগত ছিলেন। তাঁহার আর-একটি শভাব ছিল যে, তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছামিছি পরের চর্চা তাঁর কোনোমতে ভালো লাগে না আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড়োবউ বেষন বিশ্বনিন্দ্র এমন আর কেহ নয়। কিছু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুয়ানীকে দেখিতে মন্দ ছিল না— তবে চলিবার, বলিবার, চাহিবার ভাবগুলি কেমন এক প্রকারের। ভা হউক গে, অমন এক-একজনের শান্তাবিক হইয়া থাকে।

# खडेम পরিচ্ছেদ

নরেশ্রের অনেক ওলি দোষ কৃটিয়াছে সত্য, কিছু করুণাকে সে-সকল কথা কে বলে বলো দেখি। সে বেচারি কেমন বিশ্বস্তুচিন্তে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সে স্বপ্ন ভাঙাইবার প্রয়োজন কী। কিছু সে অভ শত বুরেও না, অত কথার কানও দেয় না। কিছু রাত দিন ভনিতে ভনিতে ভই-একটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈকি। করুণার অমন প্রকৃষ্ণ মূখ, সেও চ্ই-একবার মলিন হইয়া যায়— নয় ভো কী! কিছু নরেশ্রেকে পাইলেই সে সকল কথা ভূলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না, অবসরই পায় না। তাহার অলাম্ভ এভ কথা কহিবার আছে দে, তাহাই স্কুয়াইয়া উঠিতে পারে না, ভো, অম্ব কথা! কিছু করুণার এ ভাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা বলিয়া য়াখিতেছি। নয়েশ্র বেরপ অলাম্ব আরম্ভ করিয়াছে ভাহা আর বলিবার নছে। নরেশ্র এখন আরু কলিকাভার বড়ো একটা যাভায়াভ করে না। করুণাকে ভালোবাসিয়া বে যায় না, সে শ্রম যেন কাহারো না হয়। কলিকাভার সে যথেই থণ করিয়াছে, পাওনাদারদের ভরে লে কলিকাভা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

पित पित क्याना प्रश्नि शिवा हरेया चानिएएए। नात्रस यथन कनिकाणाय शिकिए, दिन खाला। हिना पिता हिना कात्रस चका हिना कात्रस चका क्यान क्यान क्यान विके स्वाप क्यान क्या

নিকট আনে, তথন দে সহসা এমন বিয়ক্ত হইয়া উঠে বে কলপায় মন একেবারে দ্বিয়া বায়। নয়েক্স স্বহাই এমন কট থাকে যে কলপা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস্ব করে না, সকল সময় তাহার কাছে ঘাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তির্বার করিয়া উঠে। তদ্ভির সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারো ঘেঁষিবার ক্ষো ছিল না, দে মাতাল হইয়া বাহা ইচ্ছা তাই করিত। যাহা হউক, কলপার মূখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। অলীক কল্পনা বা সামান্ত অভিমান ব্যতীত অল্প কোনো কারণে কলপার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই— এইবার ঐ অভাগিনী আন্তরিক মনের কটে কাঁছিল। ছেলেবেলা হইতেই সে কথনো অনাধর উপেক্ষা সহু করে নাই, আন্তর্ভার করিয়া তাহার অভিমানের অশ্র মূহাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রশ্রে করিয়া তাহার অভিমানের অশ্র মূহাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহু করিতে হয়। যাহা হউক, কলপা আর বড়ো একটা থেলা করে না, বেড়ায় না, সেই পাথিটি লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া থাকে। নরেক্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি এক-একদিন কলপা সমন্ত জ্যোৎস্বারাত্রি বাগানের সেই বাধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কত কী ভাবিতেছে জ্যানি না— ক্রমে তাহার নিপ্রাহীন নেত্রের সন্মুধ দিয়া সমন্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

# नवम পরিচ্ছে

নরেন্দ্র বেষন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও সঞ্চয় করিতে লাগিল। সেনিজে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহার তেষন যায়াও জয়ে নাই, তবে এক— পরিবারের মৃথ চাহিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, ভা নরেন্দ্রের সে-সকল থেয়ালই আসে নাই। একট্ট-আধট্ট করিয়া যথেষ্ট ঝণ সঞ্চিত হইল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে ত্টা-একটা জিনিস বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

কলণার শরীর অহন হইয়াছে। অনর্থক কডকগুলা অনিয়ন করিয়া তাহার পীড়া উপছিত হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল সে দিবারাত্র এক পীড়া নইয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতার চলিয়া গেল। এ দিকে কলপার ভত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই; পণ্ডিতমহাশয় বধাসাধ্য করিতে লাগিলেন, কিছু ভাহাতেই বা কী হইবে। কলণা কোনো প্রকার উবধ থাইতে চার না, কোনো নিয়ম্ব পালন করে না। কলপার পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল; পণ্ডিভন্নহাশয় মহা বিশ্রম্ক

হইয়া নয়েজ্ৰকে আসিবার অন্ত এক চিঠি লিখিলেন। নয়েজ আসিল, কিন্ত কলপার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া নয়, কলিকাভায় পিয়া ভাছায় এড অবরৃদ্ধি হইয়াছে যে চারি দিক হইভে পাওনাদারেয়া ভাছায় নামে নালিশ আরম্ভ করিয়াছে, গভিক ভালো নয় দেখিয়া নয়েজ সেধান হইভে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু তর হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া বরে ঘার রুদ্ধ করিয়া বিসিয়া আছে। এবং মদের পাজের মধ্যে মনের সম্বর্ধ আশঙ্কা ত্বাইয়া রাখিবার চেটা করিতেছে। আর কাহারো সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা কহে নাই, ভাহার সে ঘরটিতে কাহারো প্রবেশ করিবার জো নাই। নরেন্দ্র যেরপ রুষ্ট ও যেরপ কথার কথার বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চাকর-বাকরেরা তাহার কাছে ঘেঁ বিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাছাদি গুছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল; নরেন্দ্র মহা রুক্ত হইয়া তাহাকে জিজাসা করিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল। এ কথার উত্তর আর কী হইতে পায়ে। তাহার পরে পিশাচ যাহা করিল ভাহা কয়না করিতেও কট বোধ হয়— পীড়িতা করুণাকে এমন নির্ভূর পদাঘাত করে যে, সে সেইখানেই মৃষ্টিত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র সে ঘর হইতে অক্তর্জ চলিয়া গেল।

আর দিনের যথ্য করুণার এমন আকার পরিবর্তন হইরা পিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার সে শীর্ণ বিবর্ণ বিষণ্ধ মৃথগানি দেখিলে এমন মায়া হয় যে, কী বলিব! নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরলা সমস্তই নীরবে সক্ষ করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মৃহুর্তের জন্ম রোদনও করে নাই। একদিন কেবল অত্যন্ত কট পাইয়া অনেক কণ নরেন্দ্রের মৃথের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিল্লাসা করিয়াভিল, "আমি তোমায় কী করিয়াছি।"

নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অক্তত্ত চলিয়া যায়।

## प्रथम श्रीतिक्ष

একবার খণের আবর্ড যথো পড়িলে আর রক্ষা নাই। বখনই কেছ নালিশের ভয় দেখাইড, নরেন্দ্র ভথনই ভাড়াডাড়ি অন্তের নিকট ছইডে অপরিমিত হুদে খণ করিয়া পরিশোধ করিছে। এইরূপে আসল অপেক্ষা হুদ্ধ বাড়িয়া উঠিল। নরেন্দ্র এবার অভ্যন্ত বিত্রত ছইয়া পড়িল। নালিশ হায়ের ছইল, সমনও বাহির ছইল। একহিন প্রাভঃকালে উভ মৃহুর্তে নরেন্দ্রের নিজা ভল ছইল ও বীরে বীরে শ্রীরে শ্রীপরে বাস করিতে চলিলেন।

र्वात्रि कक्ष्मा ना था ध्या, ना माध्या, का निया-कांग्रिया धकाकांत्र क्षिया मिन। की कतिए इम्र कि हूरे कारन ना, अधीत हरेगा विकारित मानित। পश्चित्रशासम् এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যন্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কী করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁর कक्षा व्यापका व्यक्ति क्षानियांत्र कथा नरह। व्यत्नक छाविद्या-हिस्तिद्या निधिक छाकिद्या পাঠাইলেন; নিধি জিনিদপত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পরামর্শ দিল। এখন বিক্রয় करत कि। तम स्राः जाशांत जांत नहेंन। कक्रगांत जांत क्रा किन- भूर्वहें নরেক্র তাহার অধিকাংশ বদ্ধক দিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে, ধাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলংকার ও অক্তান্ত গার্হছা দ্রব্য অধিকাংশ निष्क षरमायां पूर्वा, कार्या कार्याचा वा विना पूर्वाहे शहन कविन ७ व्यवनिष्ठ বিক্রম্ব করিল। পণ্ডিতমহাশয় তো কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কটে ককণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রম করিয়া যাহা-কিছু পাওয়া গেল ভাহাতে পণ্ডিতমহাশম নিক্রের দক্ষিত व्यर्थत व्यक्षिकाः न मिद्रा मित्र-व्यर्थ कार्ता श्रकात्त्र भूत्र कतिया मित्नन । नतिक कांत्रांगांत्र रहेर्ड युक्त रहेन, किन्छ अन रहेर्ड युक्त रहेन ना। एन्डिझ এই परेनाम डाराम किছूमां विकास रहेन ना। यहक्य कतियारे रूडेक-ना रकन, এখन यह निर्दात छारात व्यात का । कक्षांत প्रकि किছूमां अन्य र्य नारे, कक्षा गार्श्या अवामि स्व व्ययन कत्रिया विक्रम कतिन छारारे नरेम्रा नतिस कक्नां क स्थिष्ठे भीएन किम्राहि।

গদাধর ও শ্বরণ এখানে আদিয়াও জ্টিয়াছে। দেবারকার প্রহারের পরও গদাধরের অন্ত:প্রসংস্কার প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধেখানেই যাউক-না কেন দেখানেই তাহার ঐ চিন্তা, নরেন্দ্রের দেশেও তাহার সেই উদ্দেশ্তেই আগমন। ইচ্ছা আছে এখানেও ত্ই-একটি সং উদাহরণ রাধিয়া ঘাইবেন। প্রবাদিরিতি বন্ধুদের পাইয়া নরেন্দ্র বিদক্ষণ আমোদ করিতে লাগিলেন। শ্বরণ ও গদাধরের নিকট আরো জনেক ঝণ করিলেন। তাহারা জানিত না যে নয়েন্দ্র লক্ষ্মী-ভাই হইয়াছে, স্থতরাং বিশ্বত্তিতে কিঞ্চিং স্থদের আশা করিয়া ধার দিল।

গদাধরের হতে এইবার একটি কাজ পড়িয়াছে। নরেজের মুধে দে কাডাায়নী ঠাকুরানীর সমৃদয় বৃত্তান্ত ভনিতে পাইয়াছে, ভনিয়া দে মহা জলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত ত্রী-পুরুষের মধ্যে এত বয়দের তারতয়া কোনো হৃদয়সম্পন্ন মন্থ্য সহ্ম করিছে পারে না— বিশেষত সমাজসংকারই বাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত, ফুল্য়ের প্রধান জাশা, জবকাশের প্রধান ভাবনা, কার্যক্ষেত্রের প্রধান কার্য, তাহারা সমাজের এ-সকল জন্তার জবিচার কোনোমতেই সহ্ম করিতে পারে না। ইহা সংশোধনের জন্তা, প্রপ্রকার জন্তার জন্তাররপ্রিবাহিত ত্রীলোক্ষেদিগের কট্ট নিবারণের জন্তা সংস্কারক্ষিণগের সকল

প্রকার ত্যাগ খীকার করা কর্তবা, এবং আমাদের কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধারের কল্প গদাধর দকল প্রকার ত্যাগ খীকার করিডেই প্রস্তুত আছেন। আর, বখন সরপবার্ উচ্চার দ্ব্র কবিতাবলী পৃত্তকাকারে মৃত্রিত করেন, তাহার মধ্যে 'রাহ্রাসে চন্দ্র' নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে, বে বিধাতা কুমুমে কীট, চন্দ্রে কলক, কোকিলে কুমুপ দিয়াছেন, তাহাকে ধপেই নিন্দা করিয়া একটি বিবাহবর্ণনা লিখিত ছিল; আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম বে, ভাহা কাত্যায়নী ঠারুরানীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়। অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রসম্বর্গ করিতে পারেন নাই।

#### একাদশ পরিচ্ছেদ

শমত দিন মেশ্ব-মেশ করিয়া আছে, বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়িভেছে, বাদলার আর্দ্র বাভাস বহিতেছে। আজ ককণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে পিয়াছে। কাঁদিয়া-কাটিয়া প্রার্থনা করিল— যেন ভাহাকে আর অধিক দিন এরপ কইভোগ করিতে না হয়; এবার ভাহার যে সম্ভান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কলা না হয়; নারীজন্মের যহণা যেন আর কেহ ভোগ না করে। কঞ্জণা প্রার্থনা করিল— ভাহার মরণ হউক, ভাহা হইলে নরেন্দ্র স্বেদ্ধামতে অকউকে স্বর্থ ভোগ করিতে পাইবে।

এই তৃ:খের সময় নরেন্দ্রের এক প্ত জন্মিল। অর্থের জনটনে সমন্ত থরচপত্র চলিবে কী করিয়া ভাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই। দেই সন্ধাাকালে গদাধর ও স্বরূপের সহিত বিদিয়া ভেমনি মদটি থাওরা আছে— ভেমনি ঘড়িট, ঘড়ির চেনটি, ফিন্ফিনে গুভিটি, এসেন্দটুক্, আভরটুক্, সমন্তই আছে— কেবল নাই অর্থ। করুপার গার্হহাপটুডা কিছুমাত্র নাই; ভাহার সকলই উন্টাপান্টা, গোলমাল। গুছাইরা কী করিয়া থরচপত্র করিতে হয় ভাহার কিছুই জানে না, হিসাব-পত্রের কোনো সম্পর্কই নাই, কী করিছে বে কী করে ভাহার ঠিক নাই। করুপা বে কী গোলে পঞ্চিরাছে ভাহা সেই জানে। নরেন্দ্র ভাহাকে কোনো সাহায্য করে না, কেবল মাঝে গালাগালি দের মাত্র— নিজে বে কী দরকার, কী অদরকার, কী করিছে ছইবে, কী না করিছে হইবে, ভাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুপা রাভ দিন ছেলেটি লইরা থাকে বটে, কিছু কী করিয়া সন্ধান পালন করিছে হয় ভাহার কিছু বিদ্বি আনে।

ভবি বলিয়া বাভিয় বে পুরাভন দাসী ছিল নে করণার এই হুর্দণায় বড়ো কট পাইভেছে। করণাকে সে নিজহত্তে যাত্মৰ করিয়াছে, এই জন্ধ ভাচাকে সে অভ্যন্ত ভালোঁখালে। নরেজের মন্তায়াচরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেজকে পুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া বাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেজ মহা কট হইয়া কহিত, "তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা!"

সে কহিত, "তোমার মতো পিশাচের হত্তে করণাকে সমর্পণ করিয়া কোন্ প্রাণে চলিয়া বাই )"

ব্দিতে বকিতে কথনো বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেধান হইতে চলিয়া ধাইড।

ভবিই বাড়ির গিরি, সেই বাড়ির সমন্ত কাজকর্ম করিত, করুণাকে কোনো কাজ করিতে দিত না। করুণার এই অসময়ে সে বাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না। বাহা-কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমন্ত করুণার জন্ম ব্যব্ত করিত। করুণা বখন একলা পড়িরা পড়িরা কাঁদিত তখন সে তাহাকে সাজনা দিবার জন্ম বণাসাধ্য চেটা করিত। করুণাও ভবিকে বড়ো ভালোবাসিত; বখন মনের কটের উচ্ছাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন হই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ম্থের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত বে, ভবিও আর অঞ্চসম্বরণ করিতে পারিত না, সে শিশুর মতো কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেজ্রের কী হইত বলিতে পারি না।

#### चानम পরিচ্ছেদ

শব্দবাব কহেন যে, পৃথিবী তাঁহাকে ক্রমাগতই জালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মাহ্যকে তিনি পিশাচ জ্ঞান করেন। কিন্তু আমন্ত্রা ঘতদূর জানি ভাহাতে তিনিই দেশের লোককে জালাতন করিয়া আসিতেছেন। তিনি যাহার সহিত জোনো সংশ্রবে আসিয়াছেন তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কী বলিব।

শরণবাব্ দর্বদা এমন কবিছচিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, অনেক ডাকাডাকিডেও তাঁচার উত্তর পাওয়া বায় না ও সহসা 'কাঁা' বলিয়া চমকিরা উঠেন। হরডো অনেক সময়ে কোনো প্রবিশীর বাঁধা ঘাটে বসিরা আকাশের দিকে চাহিরা আছেন, অথচ যে সমুখে পশ্চাতে পার্লে মান্ত্র্য আছে তাহা টেরও পান নাই, অথবা বাহারা দাড়াইয়া আছে তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিরা আছেন এমন সময়ে হরতো থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া বান। বিজ্ঞাসা করিলে বলেন, আনালার ভিতর দিয়া তিনি এক থণ্ড মেন দেখিতে পাইয়াছিলেন, ভেমন স্থায় যেখ

কথনো দেখেন নাই। কথনো কথনো তিনি বেখানে বিদিয়া থাকেন, তুলিয়া গুই-এক থণ্ড ভাঁহার কবিতা-লিখা কাগল কেলিয়া যান, নিকটছ কেহ সে কাগল ভাঁহার হাডে তুলিয়া দিলে তিনি 'ও! এ কিছুই নহে' বলিয়া টুকরা টুকরা করিয়া হি দিয়া কেলেন। বোধ হয় ভাঁহার কাছে ভাহার আর একথানা নকল থাকে। কিছ লোকে বলে বে, না, অনেক বড়ো বড়ো কবির ঐরণ অভ্যাস আছে। বনের ভুল এবন আর কাহারো দেখি নাই। কাগলপত্র কোথায় বে কী কেলেন ভাহার ঠিক নাই, এইরপ কাগলপত্র যে কভ হারাইয়া কেলিয়াছেন ভাহা কে বলিতে পারে! কিছ কথের বিষয়, ঘড়ি টাকা বা অল্প কোনো বহুমূল্য ক্রব্য কথনো হারান নাই। অরপবাব্র আর-একটি রোগ আছে, ভিনি বে-কোনো কবিভা লিখেন ভাহার উপরে বছনীচিছের মধ্যে 'বিজন কাননে' বা 'গভীর নিশীকে লিখিড' বলিয়া লিখা থাকে। কিছ আমি বেশ লানি বে, ভাহা ভাহার ছত্র ছত্র সন্তানগণ -যারা পরিবৃত গৃহে দিবা ছিগ্রহরের সময় লিখিড হইয়াছে। যাহা হউক, আমানের অরপবাব্ বড়ো প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি বভ শীল্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এড আর কেহ নয়; ইহাডে তিনিও কট পান আর অনেককেই কট দেন।

শরণবাব দিবারাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে শাছেন। সাবে যাবে শাড়ানেআবডানে কফণাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাহাতে বড়ো গোলবােগ বাধিরাছে।
তাঁহার মন শত্যন্ত ধারাশ হইয়া নিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিখাস পড়িতেছে ও রাত্রে ধুম
হইতেছে না। ভিনি ঘার উনবিংশ শতানীতে জিয়য়াছেন— স্থতরাং এখন তাঁহাকে
কোকিলেও ঠোকরায় না, চন্দ্রকিরণও দম্ভ করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কী— পৃথিবী
তাঁহার চন্দে শরণা, শ্বণান হইয়া নিয়াছে। ফুল ওলাইতেছে আবার ফুটিতেছে,
হর্ষ শন্ত খাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মায়্ম ওইতেছে
ও থাইতেছে, সকলই বেমন ছিল ডেমনি আছে, কিন্তু হায়! তাঁহার মন্বরে আর
শান্তি নাই, দেহে বল নাই, নয়নে নিজা নাই, মন্বরে স্থা নাই— এক কথার, বাহাতে
বাহা ছিল তাহাতে আর তাহা নাই! শ্বনশ কভকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল,
তাহাতে যাহা লিখিবার সম্বন্তই লিখিল। তাহাতে ইন্ধিতে ককণার নাম পর্যন্ত গাঁধিয়া
দিল। এবং সম্বন্ত ঠিকুঠাক্ করিয়া মধ্যন্থ-নামক কাপকে পাঠাইয়া দিল।

### जरबाक्य शतिराक्षक

निधि सदारखा वाफिए बार्स बार्स आहेरन। किछ आयता रव घटनात एख अवनयन कतिया आमिए हि रम एरखन यस्म कथरना भए साहे, এই यात्र भणिनाह। उद्गितान की हान अक्षामाञ्चारत हेक्डाभूयक वा देवस्करबहे हुए के, अक वश्च कानस प्रत ফেলিয়া নিয়াছেন, নিষি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে ঋটিছয়েক কবিতা লিখা আছে। অন্ত লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি ব্রিয়া পড়িত ও নিশ্চিত্ত থাকিত, কিছু বৃদ্ধিমান নিষি দেরপ লোকই নহে। যদি বা তাহার কোনো গৃঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিষি তাহা বাহিয় করিতে পারিত। তবু ইহাতে তো কিছু ছিল। নিষির সে কবিতাগুলি বড়ো ভালো ঠেকিল না। টাাকে অভিয়া য়াখিল ও ভাবিল ইহার নিগৃঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বৃদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইলিতে সকলই বৃদ্ধিয়া লইল। চতুরভাডিমানী লোকেয়া নিজবৃদ্ধির উপর অসন্দিশ্বরূপে নির্ভর করিয়া এক-এক সময়ে যেমন সর্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেছই নহে।

'দিদি, কেমন আছ দেখিতে আসিয়াছি' বলিয়া নিধি কঞ্লার নিকট গিরা উপন্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইডেই অন্পের অন্তঃপ্রে ঘাইড ও কঞ্লার মাকে মা বলিয়া ডাকিড। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই কঞ্লা কেমন আছে দেখিতে আইনে। একদিন নরেন্দ্র কলিকাতার গিয়াছে। নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইডে ফিরিয়া আসিবে, কঞ্লণা স্বরূপবাব্র নিকট ভবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি আড়াল হইডে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল 'হঁছঁ— ব্ঝিয়াছি, এড লোক পাকিতে স্কুপবাব্কে জিল্লাসা করিতে পাঠানো কেন! গদাধরবাব্কে জিল্লাসা করিলেও ভো চলিত।'

একদিন করণা ভবিকে কী কথা বলিতেছিল, দ্র হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, ''' কিন্তু মনে হইল করণা যেন একবার 'শ্বরপবার' বলিরাছিল— আর-একটি প্রমাণ ফুটিল। আর একদিন নরেন্দ্র শ্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা আনালা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি পাট ব্রিতে পারিল বে করুণা শ্বরপেরই দিকে চাহিয়াছিল। নিধি এই তো ভিনটি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অন্ত লোকের নিকট বাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সম্ভই পরিদার প্রমাণ। শুন্ত ইহাই যথেট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ বিষয় রূপণ হইয়া ঘাইভেছে, নিধি পাট ব্রিতে পারিল ভাহার কারণ আর কিন্তুই নয়— শ্বরপের ভাবনা।

এখন স্বরূপের নিকট কথা আলায় করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিবি ধীরে ধীরে জাহার নিকট পিয়া উপন্থিত হইল। হঠাৎ পিয়া কহিল, "করুণা ভো, ভাই, ভোষার জন্ধ একেবারে পাপল।"

স্ক্রপ একেবারে চমকিয়া উঠিল। আহলাদে উৎমুক্ত হইয়া জিজালা করিল, "ভূষি কী করিয়া জানিলে।" निधि यदन यदन कहिन, 'हं-हं, जाबि ट्यांबाएत जिल्हात कथा की कतिया नकान भारेनाय जाविता जत्र भारेट्ड १ भारेट देकि, किन्न निधित्राद्यत काट्ट किन्न्रे अज्ञारेट भार ना।' कहिन, "जानिनाय, अक तक्य कतिया।"

বলিয়া চোথ টিপিছে টিপিছে চলিয়া পেল। ভাছার পর্যনি সিয়া আবার সরণকে কহিল, "ক্রুণার সহিভ ভূষি বে সোপনে গোপনে ক্যোসাকাৎ করিভেছ ইহা নরেন্দ্র বেন টের না পায়।"

সরণ কহিল, "লেকি! কমণার দহিত একবারও তো আয়ার দেখাসাকাৎ কথা-বার্তা হয় নাই।"

নিধি মনে মনে কহিল, 'নিশ্চর দেখাসাক্ষাৎ হইরাছিল, নহিলে এভ করিয়া ভাঁড়াইবার চেটা করিবে কেন।' ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিছু আবার স্বরুপ যদি বলিত বে 'হা দেখাসাক্ষাৎ হইরাছিল' তবে ভাহাও একটি প্রমাণ হইত।

বাহা হউক, নিধিয় মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটি নিপ্চ বার্তা নিধি আপনার বৃদ্ধিকৌশলে জানিতে পারিয়াছে, এ কথা কি সে আর গোপনে রাথে। তাহার বৃদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কী। 'তৃষি বাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিডয়কার কথা সকল জানি'— চতুরতাভিমানী লোকেরা ইহা বৃঝাইতে পারিলে বড়োই সন্ধুই হয়। নিধিয় কাছে ধদি বল বে, 'রামহরিবাবু বড়ো সংলোক' অমনি নিধি চমকিয়া উয়য়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'কী বলিতেছ। কে সংলোক। রামহরিবাবু পূ ও'— এমন করিয়া বলিবে বে তৃমি মনে করিবে, এ বৃদ্ধি রামহরিবাবুর ভিতয়কার কী একটা দোব জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, 'সে অনেক কথা।' নিধি সম্প্রতি বে গুপ্ত থবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেক্রকে বলিবে, এইয়প মনে মনে হিয় করিল।

# **ठ**ष्ट्रक्ष भित्रदक्ष

क्षिम धित्रहा क्रिक्ति (क्रिक्ति निष्ण हरेत्राक्ति । जांका हरेत ना त्जा की । क्रिक्स रे त्जा निष्ण नाहे । क्ष्मण प्राच्णात प्राचाहित्रा प्राचालित, प्राच्णात प्राचालित निष्ण निष्ण क्षित्र । क्ष्मण त्जा क्षित्र वालित प्राचालित क्षित्र । त्रीप्रा वालित क्षित्र । त्रीप्रा वालित क्ष्मण क्षित्र क्षाणित क्ष्मण क्षित्र क्षाणित नाहित्र । वालित क्षित्र क्षाणित क्षित्र क्षाणित क्षित्र । वालित क्षित्र क्षाणित क्षित्र क्षाणित क्षित्र क्षाणित क्षित्र क्षाणित क्षित्र । वालित क्षित्र क्षाणित क्षित्र वालित क्षाणित क्षाणि ডাক্তারটি বৃঝি ফি লইতে রাজি নহেন। ছুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, ডিনিও অয়ানবদনে আসিলেন।

নরেজ একণে বাড়িতে নাই। ও পাড়ার পিতৃমাতৃহীন নাবালক অমিলারটি সম্প্রতি সাবালক হইয়া উঠিয়া জমিলারি হাতে লইয়াছেন, নরেজ তাঁহাকেই পাইয়া বিদয়াছেন। তাঁহারই ক্ষে চাপিয়া নরেজ দিব্য আরামে আমোদ করিতেছেন এবং গদাধর ও ক্ষরপকে তাঁহারই হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিত্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিছ গদাধর ও ক্ষরপকে যে শীল্ল তাঁহার ক্ষর হইতে নড়াইবেন, তাহার জো নাই— গদাধরের একটি উদেশ্য আছে, ক্রপেরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটর পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাজার ডাকিতে একজন লোক পাঠানো হইল। ডাজারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার হ্ বেলার যাতায়াতের দক্ষন যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া ভাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সকল কর্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অভিশয় কীণ হইয়া আদিয়াছে। আকুলহদয়ে সকলেই ডাজারের কন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আদিল। সকলেই সমস্বরে জিক্সাসা করিল, 'ডাজার কই ?' দে দেই বিল হাজির করিল। সকলেই তো অবাক। মুখ চোখ গুকাইয়া পণ্ডিভমহালয় তো ঘামিতে লাগিলেন; নিধির হাড ধরিয়া কহিলেন, "এখন উপায় কী।"

निधि करिन, "ढे। कात्र खागा ए कदा रहेक।"

সহসা টাকা কোথায় পাওয়া ঘাইবে। এ দিকে পীড়ার অবস্থা ভালো নহে, যড় কালবিনদ হয় ততই থারাপ হইবে। মহা গোলখোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারি কাদিতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় বিত্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আদিলেন, হাতে ঘাহাকিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বিভার কাকৃতি মিন্ডি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। ভবি তাহার শেব সমল বাহির করিয়া দিল।

অনেক কটে অবশেষে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন রোগীর মৃযুষু
অবস্থা। ডাক্তারটি অয়ান বদনে কহিলেন, "ছেলে বাঁচিবে না।"

धवन नमम हेनिए हेनिए नरम्स परम पानिमा श्रास्त करिया। परम हिम्मा परम करिया। परम हिम्मा परम करिया करिया। परम करिया। करिया व्याप्त करिया। करिया व्याप्त करिया। किष्मुक्ष प्रमान करिया विकास करिया। करिया विकास करिया। करिया विकास करिया। विकास करि

পণ্ডিত্বহাশন্ত্রকে অড়াইরা ধরিরা বারিতে আরম্ভ করিল— পণ্ডিত্বহাশরও বহা গোলবোগে পড়িয়া পেলেন। ডাক্টার ছাড়াইতে পেলেন, ডাহার হাতে এমন একটি কামড় দিল বে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ গোলবোগ করিয়া সেইখানে শুইরা পড়িল।

करम निश्व म्थ नीन इरेबा जानिन। कक्ष्मा नयस मान्याल जर्ब-रखकान रहेबा रानित्न ठिन निबा পण्डिका काम जिल्हा मुक्ता रहेन, किन्न क्ष्ममा उथन এक्सार्व जक्षान रहेबा পण्डिकारह।

## शक्षमं श्रीतिष्ठम

আহা, বিষণ্ণ কঞ্চণাকে দেখিলে এমন কট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যমণা দূর করি। কভিনিন ভাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভালো করিয়া আহার করে না, স্থান করে না, ব্যায় না; মলিন, বিবর্ণ, দ্রিয়মাণ, শীর্ণ; জ্যোতিহীন চন্দু বসিয়া পিয়াছে; মৃথপ্রী এমন দীন কঞ্চণ হইয়া পিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে এ বালিক। কখনো হাসিতে জানিত। ভবির হত্তে যাহা-কিছু স্বর্ণ ছিল সমস্ত প্রায় ফ্রাইয়া পিয়াছে, কী করিয়া সংসার চলিবে ভাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিভমহালয়ের সাহাধ্যে কোনোমতে দিন চলিতেছে।

নিধি শক্ষপের উল্লেখ করিয়া নরেজকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে বাব্টি কী করে বলিতে পারো।"

महत्रसा क्या व्या विश्व

ৰিধি। ও লোকটিকে আষার তো বড়ো ভালো ঠেকে না।

नात्रा । एकन, की श्रेत्राहि।

निधि। बा, किङ्क्ष्टे इब बाहे, खरा किना— त्म कथा थाक् — वाव्छित्र वाष्ट्रि काथाव । नरबक्ष । किनकाका।

निवि। व्याविक जाराहे ठीक्त्राहेबाहिनाय, निर्देश अयन वकार रहेरद स्कन।

न(त्रुख। त्कन, की श्हेत्राह्म, वत्नाहे-ना।

নিধি। আমি দে কথা বলিতে চাহি না। কিছ উহাকে বাজি হইতে বাহির করিয়া দেও।

नत्त्रक व्यशेत हरेता छेडिया कहिन, "की कथा विना हरेत।"

नरत्रक । त्मिक कथा, कक्षण त्या वाष्ट्रित किख्दत्र वात्र नार्दे ।

নিধি। সে কি ভোষাকে বলিয়া গিয়াছে।

नत्त्रक खराक रहेशा निधित मूर्थन फिल्क ठाहिया इहिन। निधि कहिन, "बाबि रखा खारे, बाबा कांक कत्रिनाम, अथन रखामान पादा कर्खरा हम करता।"

नरब्रम ভাবিল, এ-সঞ্চল ভো বড়ো ভালো লক্ষণ নম।

সক্রপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে ধে, কঞ্চণা তাহার অন্ত একেবারে পাগল এ কথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল; বুঝিল, নিশ্চয় কঞ্চণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। সক্রপ ভাবিল, 'তবে আমিও তাহার প্রেষে পাগল এ কথাও তো ভাহাকে জানানো উচিত।' দ্বির করিল, স্বিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

শ্যেৎসা রাজি। ছেলেবেলা ককণা বেধানে দিন-রাজি থেলা করিয়া বেড়াইড সেই বাগানের ঘাটের উপর দে শুইরা আছে, অতি ধীরে ধীরে বাডাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎসারাজির সঙ্গে, সেই মৃত্ বাডাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেল-বন্টির সঙ্গে তাহার ছেলেবেলাকার কথা এমন অভিত ছিল, ষেত্র তাহারা ভার ছেলেবেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্রশানে বায়্-উজ্লোদের স্থায় ককণার প্রাণের ভিতর গিয়া হ হ করিতে লাগিল। বয়ধার ককণার বুক ফাটিয়া, বুকের বীধন ধেন ছি ভিয়া অক্রর লোত উজ্লুসিত হইরা উঠিল।

বাগানে আর ছইজন লোক পৃকাইয়া আছে, নরেজ্র ও স্বরূপ। নরেজ্র চুপিচুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কী করে।

कर्मना महमा दिवन अकवन लाक चानिएएए। চমकिया उठिन, विकामा कतिन, "क्छ।"

স্বরণ কহিল, "আমি স্বরণচন্দ্র। নিধিকে দিয়া বে কথা বলিয়া পাঠানো হইয়াছিল তাহা কি স্বরণ নাই।"

ককণা ভাড়াভাড়ি বোষটা টানিয়া চলিয়া বাইভেছে, এমন সময়ে নয়েন্দ্র আরু না থাকিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ককণা ভাড়াভাড়ি অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল ভাহাকে দেখিতে পাইয়াই ককণা ভরে পলাইয়া পেল মুঝি।

# বোড়ল পরিচ্ছেদ

नत्त्रक करिन, "रुज्जिनिनी, वारित रहेशा था।" करूना किछूरे करिन ना। "अथनरे सूत्र रहेशा था।" क्यन। बर्यास म्र्यस पिर्क ठाष्ट्रिया त्रिक । बर्यस वहा क्षे हरेन, ज्ञानम रहेमां कर्त्वात जारव क्यनान हन्न धन्नि । क्यना कहिन, "स्काथान बाहेय।"

मरत्रस कस्नात क्षणक धतिया निष्ट्रेत छार्व श्रहात करिए जानिन ; करिन, "এখনই वृत एहेवा या।"

ভবি ছুটিয়া আসিয়া কৃছিল, "কোথায় ঘূর হইয়া বাইবে।" এবং শ্বরণ কয়াইয়া দিল যে, ইহা ভাহার পিভার বাটা নহে। নয়েন্দ্র ভাহাকে উচ্চভয় শবে কহিল, "ভূই কী করিতে আইলি।"

ভবি যাবে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইন ও কহিল, "আযার প্রাণ থাকিতে কেষন ভূমি করুণাকে অনুপের বাটী হইতে বাহির করিতে পারো দেখি!"

नरबक्त खिरक चछन्त्र श्रष्टात कत्रियात कत्रिक ७ ज्वरणस्य मामाहेश राज स्व, "পूजित्म थयत मार्गाहेश मिहे राज ।"

**ভবি कहिन, "हेहा (छा जांद्र बर्गद्र मृन्क नरह।**"

नत्त्रक्ष ठिनेषा त्याल पद कक्ष्मा छविद्र यमा कड़ाईषा धित्रषा कांपिए कहिन, "छवि, व्यायाक द्राक्षा व्यारहेषा दम, व्यापि ठिनेष्ठा याहे।"

ভবি কলপাকে বৃকে টানিয়া লইয়া কছিল, "সেকি যা, কোধায় বাইবে। আষি বতদিন বাঁচিয়া আছি ভতদিন আর ভোষাকে কোনো ভাবনা ভাবিতে হইবে না।"

বলিতে বলিতে ভবি কাঁদিয়া ফেলিল। কলণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহতে মূব ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন কলণা কিছু ধাইল না, ভবি আদিয়া কত সাধাসাধনা করিল, কিছু কোনোমতে তাহাকে বাওয়াইতে পারিল না।

সমন্ত থিন ভো কোনো প্রকারে কাটিয়া গেল। সন্ত্যা হইল, পলীর ক্টারে ক্টারে ক্টারে ক্টারে ক্টারে প্রায় প্রদীপ জালা হইয়াছে, প্লার বাড়িতে শব্দ ঘণ্টা বাজিতেছে। সমন্ত দিন ককণা তাঁহার সেই শব্যাতেই পড়িয়া আছে, রাজি হইলে পর সে থীরে ধীরে উঠিয়া অন্ত:প্রের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেধানে কভক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল, রাজি আরো গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীকে ব্যু পাড়াইয়া নিশীধের বায়্ অতি ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে; এমন শাল্ত ব্যুক্ত প্রায় বে মনে হয় না এ গ্রারে এমন কেহ আছে বে এমন রাজে মর্মভেদী বয়্লায় অধীর হইয়া মরণকে আজ্বান করিতেছে!

কক্ষণায় বিজন ভাষনায় সহসা ব্যাখাত পড়িজ। কক্ষণা সহসা দেখিল নয়েন্দ্র আসিতেছে। বেচারি ভয়ে গড়ষভ থাইয়া উঠিয়া বসিল। নয়েন্দ্র আসিয়া অভি কর্মণ খরে কহিল, "আমি উহাকে প্রতি ঘরে খুঁ জিয়া বেড়াইডেছি, উনি কিনা বাগানে আসিয়া বিসয়া আছেন! আজ রাজে যে বড়ো বাগানে আসিয়া বদা হইয়াছে। 
স্বরূপ তো এখানে নাই।"

করণা মনে করিল এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল— জিজ্ঞাসা করিবে— কিন্তু কী কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

নরেন্দ্র কহিল, "আয়, বাড়িতে আর এক মৃহুর্তও থাকিতে পাইবি না।"

করণা একটি কথাও কহিল না, কিদের অলক্ষিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার দে মনে করিল বলিবে 'ভবির সহিত দেখা করিয়াই ষাই', কিছ একটি কথাও বলিতে পারিল না। গৃহের ছার পর্যন্ত গিয়া পৌছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল সম্মুখে দিগম্বপ্রসারিত মাঠে জনপ্রাণী নাই। মনে করিল— সে নরেক্রের পারে ধরিয়া বলিবে তাহার বড়ো ভয় হইতেছে, সে ঘাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না। কিছু মুখে কথা সরিল না। ধীরে ধীরে ছারের বাহিরে গেল। নরেক্র কহিল, "কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই ভবে পুলিসের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।"

ষার ক্ষ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তালা বন্ধ করিল। ক্ষণার মাধা ঘূরিতে লাগিল, কৃষণা আর দাড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইন্না প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কতক্ষণের পর উঠিল। মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না ? কতক্ষণ পর্যন্ত শৃন্ত নয়নে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইরা দেখিল— ভাহার সেই বাগানের গাছপালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল— বিভীম্ম তলের যে গৃহে ভাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে ভাহার পিতার সহিত কভদিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের ঘার সম্পূর্ণ উন্মৃক্ত, ভিতরে একটি ভগ্ন খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মূর্থে নিজেজ একটি প্রদীপ জনিতেছে। কতক্ষণের পর নিশাস কেলিয়া করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দ্ব গিয়া আয় একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটিমাত্র মৃষ্র্র্ প্রদীপ জনিতেছে। ছেলেবেলা যাহারা করুণাকে হথে খেলা করিতে দেখিয়াছে ভাহারা সকলেই আপন স্টীরে নিশ্চিত্ব হইয়া ঘুমাইতেছে। ভাহাদের সেই কুটীরের সম্মূর্থ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল ভাহার পিভার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জনিতেছে।

म्हें मछीत्र नीत्रव निमीश जगःथा छात्रका निरम्बहीय चित्र निष्त्र निष्त्र निष्त्र निष्त्र निष्त्र निष्त्र निष्ठि । विश्व अपनिष्ठ जनम्य जन्मत्र मार्टित मधा पित्रा अकि त्रमी अकिमी किमा गाँहिएएक ।

#### मश्रम পরিচ্ছেদ

পতিত্যহাশর সকালে উঠিয়া দেখিলেন কাডাারনী ঠাকুরানী গৃহে নাই। ভাবিলেন গৃহিণী বৃধি পাড়ার কোনো মেরেমহলে গল্প ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, ভণাপি ভাহার দেখা নাই। তা, মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরপ করিয়া থাকেন। কিছ পতিত্যহাশর আর বেশিক্ষণ ছির থাকিতে পারিলেন না, বেথানে বেখানে ঠাকুরানীর যাইবার সভাবনা ছিল থোঁক লইতে গেলেন। মেয়েরা চোখ-টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল; কহিল, 'মিন্সা এক দণ্ড আর কাড্যারনী-পিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না! কোথার গিয়াছে বৃধি, ভাই খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। কিছ প্রক্ষমাছবের অভটা ভালো দেখায় না।' ভাহার মানে, ভাহাদের স্বায়ীরা অভটা করেন না, কিছ ধিদ করিতেন ভবে বড়ো স্থের হইত।

त्यथात काणावनीत यादेवात मछावना हिल त्यथात छा পश्चित्रहाणव थूँ बिद्रा भारेत्वन ना, त्यथात मछावना हिल ना त्यथात छ यूँ बिद्ध शित्व— त्यथात छ भारेत्वन ना। এই তো পश्चित्रहाणत गाकूल हहेगा मृहत्यूह नच्छ नहेल जानित्वन। উर्ध्यात्म निधित्वत वाष्ट्रि निशा পश्चित्व।

নিধি কিজাসা করিল, বোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন ? মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন ? দত্তদের বাড়ি খোঁল লইরাছেন ? এইরপে ম্থ্নেল চাট্নেল বাড় লেল ইত্যাদি বত বাড়ি আনিত প্রায় সকলগুলিরই উল্লেখ করিল, কিছ সকল-ভাতেই অষকল উল্লেখ পাইয়া কিয়ংক্ষণের জন্ম ভাবিতে লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেজের বাড়ি গিয়া উপন্থিত হইল। শৃক্ত গৃহ বেন হাঁ হাঁ করিতেছে। বিষয় বাড়ির চারি দিক বেন ক্ষেন অন্ধনার হইয়া আছে, একটা কথা কহিলে দশ্টা প্রতিধানি বেন ধ্যক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর কল্প ভারের সম্পূথে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া বুরাইতেছিল, নিধি ভাহাকে জাগাইয়া কিজাসা করিল, "গ্রাধ্ববাব্ কোথায়।"

সে কহিল, "কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আৰুও আদেন নাই— বোৰ হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।"

निधि कित्रिया व्यानिया পश्चिष्यशावासक कहिल, "यह प्रेक्टिए इस एका कनिकाणात्र निया (वीट्या (१) ।" পণ্ডিতমহাপয় তো এ কথার ভাবই বৃক্তিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, "গদাধর নামে একটি বাব্ আসিয়াছেন, দেখিয়াছ ?"

পণ্ডিত্যহাশয় শৃক্তগর্ভ একটি হা দিয়া গেলেন। নিধি কহিল, "সেই ভত্তলোকটিয় সঙ্গে কাড্যায়নীপিদি কলিকাভা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।"

পণ্ডিতমহাপয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু তিনি এ কথা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করিছে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভালো করিয়া দেখেন নাই, সেধানেই নিশ্চয় আছেন। এই বলিয়া নন্দী আছি করিয়া আর-একবার সমন্ত বাড়ি শুন্বেণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। মানবদনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

নিধি কহিল, "আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম ষে, এরপ ঘটবে।" কিন্তু তিনি পূর্বে কোনোদিন এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই।

সিন্দুক পুলিতে গিয়া পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুয়ানী শুদ্ধ যে নিজে পিয়াছেন এমন নহে, যত-কিছু গহনাপত্ত টাকাকড়ি ছিল তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেন। ছার কদ্ধ করিয়া পণ্ডিতমহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন।

নিধি কহিল, "এ সমন্তই নরেন্দ্রের যড়যন্তে ঘটিয়াছে, তাহার নামে নাজিশ করা হউক, আমি সাক্ষী তৈয়ার করিয়া দিব।"

নিধি এরপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিভমহাশয় কহিলেন, যাহা তাঁহার ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, ভাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিশ করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিতমহাপয় কলিকাভায় আদিলেন। একদিন গুই প্রহরের রৌত্রে পণ্ডিতমহাপয়ের আন্ধ স্থল দেহ কালীবাটের ভিড়ের তরকে হাবৃত্ব খাইতেছে, এমন সময়ে সম্প্রে একটি সেকেন্ড ক্লাদের গাড়ি আদিয়া গাড়াইল। পণ্ডিতমহাপয়ের মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীবাট হইতে চলিয়া বাইবেন ভাহার চেটা করিভেছেন। গাড়ি দেখিয়া ভাহা অধিকার করিবার আশায় কোনোপ্রকায়ে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া দেই দিকে উপন্থিত হইলেন। দেখিলেন গাড়ি হইতে প্রথমে একটি বাব্ ও তাঁহার পরে একটি রমণী হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিডে-ছলিতে মন্দিরাভিম্বে চলিলেন। পণ্ডিতমহাপয় সে রমণীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সে রমণীটি তাঁহাবই কাত্যায়নী ঠাকুবানী!

ভাড়াভাড়ি ছুটিয়া ভাহার পার্ধে আসিয়া উপছিত হইজেন— কাডাায়নী ভাহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, "কে রে মিন্সে। গায়ের উপর আসিয়া পড়িস যে। মর্থ আয়-জি।" এইরপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা পালাপালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিতবহাশয় তাঁহার 'চোধের মাতা' থাইয়াছেন কি না ও বৃড়া বয়সে এরপ অসদাচরণ করিতে লক্ষা কয়েন কি না কিজালা কয়িলেন। পণ্ডিতবহাশয় ছইটি প্রশ্নের কোনোটির উত্তর না দিয়া হা করিয়া দাড়াইয়া য়হিলেন, তাঁহায় মাথা বৃয়িতে লাপিল, য়নে হইল যেন এখনি মৃহিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীয় সকে যে বাবু ছিলেন তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহায় স্টীকেয় বাড়ি পণ্ডিতমহাশয়কে হুই একটা গোঁজা মায়িয়া ও বিজাতীয় ভাবায় যথেট যিট সভাবণ কয়িয়া, ইংয়াজি অর্থজ্ট ময়ে 'পাহায়াওয়ালা পাহারাওয়ালা' কয়িয়া ভাবায় আকাডাফি কয়িতে লাগিলেন।

পাহারাওরালা আসিল ও পত্তিত্বহাশরকে বিরিয়া দশ সহল লোক ভ্যা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি ভাঁহার পকেট হইতে টাকা ভূলিয়া লইয়াছে।

পণ্ডিতমহাশয় ভয়ে আকৃল হইলেন ও কাঁদো-কাঁদো পরে কছিলেন, "না বাবা, আমি লই নাই। তবে ভোষার শ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।"

'চোর চোর' বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল, চারি দিকে কভক এলা হোঁড়া অষিল, কেহ ভাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ ভাঁহাকে চিষটি কাটিতে লাগিল— পণ্ডিভষহাশন্ন বভষভ থাইয়া কাঁদিয়া কেলিলেন। ভাঁহার টাঁাকে বভ টাকা ছিল সমন্ত লইয়া বাব্টিকে কহিলেন, "বাবা, ভোষার টাকা হারাইয়া থাকে বদি, ভবে এই লও। আষি আন্ধণের ছেলে, ভোষার পারে পড়িভেছি— আষাকে রক্ষা করো।"

ইহাতে ওাঁহার হোব অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওরালা ওাঁহার হাত ধরিল।

এখন সমরে নিধি চোও মৃথ রাঙাইরা ভিড় ঠেলিরা আসিরা উপরিত হইল।

নিধির এক-হট চাপকান পেন্টুল্ন ছিল, কলিকাতার সে চাপকান-পেন্টুল্ন ব্যতীত

বর হইতে বাহির হইত না। চাপকান-পেন্টুল্ন-পরা নিধি আসিরা বধন গভীর অরে

কহিল 'কোন্ হ্যায় রে!' তখন অধনি চারি দিক তত্ত্ব হইরা পেল। নিধি প্রেট

হইতে এক টুকরা কাগল ও পেন্সিল বাহির করিরা পাহারাওরালাকে জিল্লাসা করিল

তাহার নম্বর কত ও সে কোন্ থানার থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্বর্ধ

হ্যাকরা গাজির কোচনাানকে জিল্লাসা করিল, "লালদিবির এণ্ডু-সাহেবের বাড়ি

আমো 

ত্বা

नाहाबाखबाज। छाविज ना जानि এशुनार्ट्य एक एरेट्स ७ गाँछ ठूनकारेट्ड ठूनकारेट्ड 'वाद् वाद्' कविट्ड जानिज। विधि छ९क्ना९ किविवा गाँकारेबा मिर् वाद्किक जिळाना कविज, "बहानब, जाननाब वाकि काथाब। नाम की।" বার্টি গোলমালে সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং সে পাহারাওয়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল।

ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিভষহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল এবং সেই রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারি পণ্ডিভমহাশয় লক্ষায় তুংখে কষ্টে বালকের ক্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধি কহিল, কাত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা-চুরির নালিশ করা বাক। পণ্ডিড-মহাশর কোনোয়তে সমত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয় করুণার সমৃদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। ডিনি কহিলেন, "এ গ্রামে থাকিয়া আর কী করিব। শৃষ্ণ গৃহ ত্যাগ করে কানী চলিলাম। বিশেশরের চরণে এ প্রাণ বিসর্জন করিব।"

এই বলিয়া পণ্ডিত্যহাশন্ন ঘর ত্যার সমস্ত বিক্রন্ধ করিয়া কানী চলিলেন। পাড়ার সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাড়াইল, অপ্রপূর্ণনিয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিল না যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই।

এইরপে কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভালোমামুষ আর দেখিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িগর সমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে কে জ্ঞানে।

## व्यष्टोपम পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে করিল, 'আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবার কারণ!'

মহেদ্রের মাতা মনে করিলেন ধে, রজনী বৃঝি মহেদ্রের উপর কোনো কর্মশ ব্যবহার করিয়াছে; আদিয়া কহিলেন, "পোড়ারম্থী ভালো এক ভাকিনীকে ধরে আনিয়াছিলাম!"

রজনীর শশুর আসিয়া কহিলেন, "রাক্ষনী, তুই এ দংসার ছারধার করিয়া দিলি !" রজনীর ননদ আসিয়া কহিলেন, "হতভাগিনীর সহিত দাদার কী কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল!"

तसनी এकिए कथा उपनिन ना। तसनीत निरमत दि जाननात व्यक्ति मानन वृथा स्त्रिमाहिन, राहे वृथात रक्षणाम राम महन कतिन— वृक्ति हेहान अकिए स्थाप स्थाप महन শে মনে করিল, বে তির্কার ভাহাকে করা হইতেছে সে তির্কার বৃঝি ভাহার বধার্থ ই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কাঁদিলও না। এ কর্মন ভাহার মুখনী অভিশয় গভীয়— অভিশয় শান্ত— বেন মনে-মনে কী একটি প্রতিক্রা বাধিয়াছে।

এই চুই মাস চ্ইল মহেক্স বিদেশে পিয়াছে— এই চুই মাস ধরিয়া রজনী দেন কী একটা ভাবিভেছিল, এত দিনে সে ভাবনা দেন শেষ চ্ইল, তাই রজনীর মূধ অতি পঞ্জীর অতি শাস্ত দেধাইতেছে।

त्रक्रमी अरम अरम शीरत शीरत कहिन, "शिवि, व्यामात्र এकि कथा ताथर इरव।"
त्याहिमी व्याधारहत्र मरक कहिन, "की कथा वरना।"

রন্ধনী কডবার 'না বলি' 'না বলি' করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আন্তে আন্তে কহিল মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে। মহেন্দ্রকে। কী লিখিতে হইবে। না, তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আহ্বন, তাঁহাকে আর অধিক দিন যথাা ভোগ-করিতে হবে না। রন্ধনী ভাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রন্ধনী কাঁদিয়া কেলিল।

## **উनिविः** शबिरुष

कां बार्मत वशाह। तोज की की कतिराह । तानि तानि वृजि छेड़िका जारबद नथ विद्या बारब बारब छहे-अको शाक्तत गाफि बच्दत भवत्व वाहेर्छ । छहे-अक्षत बाज नथिक निष्ठ नथि हन् हन् कतिवा हिनदाह । छह बशास्त्र करन अकि जाया नैनित चत्र छना वाहेर्छ ह, ताथ हत्र कात्ना ताथान बार्फ शाक्त हिन्ना गाहित हान्ना विन्ना वालाहेर्छ ह ।

कम्मा ममस द्वांक हिनद्वा हिनद्वा खांख इहेद्वा माह्द्व छमात्र मिएदा चाह्ह । कम्मा त्य व्याद्वा कृतित चािल्या महेत्व, काहात्वा काह्य कात्वा कृतित चािल्या महेत्व, काहात्वा काह्य व्याद्वा क्षेत्र महेत्व कि इहेत्व, की विमाल हम, की कहित्क हम, खाहाद्वा कि द्वांवा काव्या काव

काछ जामित्व, रेहात्र वृत्ति कात्ना इविज्ञिष्ठ जाहाः तमा थाव जिन ध्रेरव एरेत्व, ध्रमा भर्षे कक्ष्मा कि ज्ञू जाहात कर्त्र नारे। भर्माय, ध्रमात्र, जिनावात्र, ज्ञानात्र कक्ष्मा ध्रमात्र व्याप्त कर्त्र नारे। भर्माय, ध्रमात्र, ज्ञानात्र, ज्ञानात्र कक्ष्मा ध्रमात्र व्याप्त व्याप्त भर्मा ध्रमात्र व्याप्त विवर्ष विवर्य विवर्ष विवर्ष विवर्य विवर्ष विवर्ष विवर्ष विवर्य विवर्य विवर्ष विवर्य विवर्य विवर्य विवर

ঐ একজন পথিক আসিতেছে। দেখিরা ভালো মনে হইল না। করুণার দিকে তার ভারি নজর— বিদ্যাহ্মনরের মালিনী-মাসির সম্পর্কের একটা গান ধরিল— কিছু এই জার্চ মাসের দ্বিপ্রহর রসিকতা করিবার ভালো অবসর নয় ব্রিয়া সে তো গান গাইতে গাইতে পিছনে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর-একজন, আর-একজন, আর-একজন, এইরপ এক এক করিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এ পর্যস্থ করুণা ভদ্র পথিক একজনও দেখিতে পায় নাই। কিছু কী সর্বনাশ। ঐ একজন প্যাণ্টল্ন-চাপকান-ধারী আসিতেছে। অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থ বেরূপে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরও নয়। ঐ দেখো, করুণা বে গাছের তলায় বিসমাছিল সেই দিক্ষেই আসিতেছে। করুণা তো ভয়ে আকৃয়, মাটির দিকে চাহিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটি তো, বলা নয় কহা নয়, অতি শাস্ত ভাবে আসিয়া, সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন। বসিডে কি আয় জায়ণা ছিল না। পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না।

পথিকটি স্বরূপবার্। স্বরূপবার্র খ্রীলোকদিগের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না বে করুণাকে দেখানে দেখিতে পাইবেন। কিছু বখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তথন তাঁহার বিশ্বরের ও আনন্দের অবধি রহিল না। করুণা দেখে নাই পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, দেখান হইতে উঠিয়া যাইবে-যাইবে যনে করিতেছে, কিছু পারিতেছে না। কিছুক্প ভো বিশ্বর ও আনন্দের ভোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি বধুর গন্গদ স্বরে কহিলেন, "করুণা!"

কলণা এই সংখাধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাছিল, দেখিল স্বরূপবার্! ভাহার চেয়ে একটা দাপ বদি দেখিত কলণা কম ভন্ন পাইভ।

কঙ্গণ কিছুই উত্তর দিল না। স্বরপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কর রাজি সে কন্ধণার জন্তে কত কট পাইয়াছিল তাহার সমন্ত বর্ণনা করিল। সেই স্থারাজে ভাহাদের প্রেমালাপের বর্থন সবে স্ত্রেপাত হইরাছিল, এমন সমরে ভল হওরাডে অনেক হংশ করিল। সে অভি হতভাগ্য, বিধাভা ভাহাকে চিরজীবন হংজ করিবার জন্তই বৃদ্ধি স্পষ্ট করিয়াছেন— ভাহাম কোনো আশাই সমল হয় না। অবশেষে, कक्ष्म। नर्त्राख्यत्र वाणि हरेएछ र वाशित्र हरेता चानित्राह, रेश मरेत्रा चर्निक चानिक खन्न कित्र । किश्व — चारता छात्मारे हरेत्राह, छाशायत्र हरेकरत्रत्र र ध्यात, र चनित्र छाश निक्केरक छान कित्रित । चारता ध्यान चर्निक कथा विक्रित, छाश विष्या भक्षत्र वालेश छाश हरेल चर्निक वर्षा वर्षा नर्ध्यत्र त्रांचम् छ छाश हरेल चर्निक वर्षा वर्षा नर्ध्यत्र त्रांचम् छ छाश वर्षा वर्

শ্বরণ এলাহাবাদে ঘাইবে, ভাই স্টেশনে ঘাইভেছিল। প্রের মধ্যে এই-সকল ঘটনা। শ্বরণ প্রস্তাব করিল কল্পা ভাহার সঙ্গে পশ্চিষে চলুক, ভাহা হইলে আর কোনো ভাবনা ভাবিতে হবে না।

ক্ষণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতেছিল কোধার ঘাইবে, কী করিবে। কিছুই ভাবিয়া পার নাই। আজিলার দিন তো প্রায় বায়-যায়— রাত্রি আসিবে, তথন কী করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া বাওয়া-আসা করিতেছে, এই-সকল নানান ভাবনার সময় এ প্রতাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলেবেলা ইইতে বে চিরকাল গৃহের বাহিরে কথনো ঘায় নাই, সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কী করিয়া সহিবে বলো। সে একটা আশ্রর পাইলে, লোকের চোথের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে। ভার মনে হইতেছে, বেন সকলেই ভাহার মুবের দিকে চাহিরা আছে। ভাহা ছাড়া করুণা এমন শ্রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে বে আর সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রতাবে সায় দিয়া ঘাইবে। কিছু স্বরূপের উপর ভাহার এমন একটা ভয় আছে বে পা আর উঠিতে চায় না। করুণা ভাবিল, 'এই গাছের ভলায় নিশ্চেট হইয়া পড়িয়া থাকি, না থাইয়া না দাইয়া মরিয়া ঘাইব।' কিছু রক্ষয়াসের শরীরে কত সহিবে বলো— এ ভাবনা আর বেশিক্ষণ ছান পাইল না। স্বরূপের প্রভাবে সম্বত হইল। সন্ধ্যা হইল।

कक्षा ७ चक्रम अधन द्वित्वस मध्या।

# विश्य भन्निराक्ष

यद्भ ७ कन्न । कानीएक चाहि। कन्न ना प्रवाह विनाद नरह। नर्वहा करत था किया तम एवं कार्य । यद्भ करत स्व विमाद किया तम एवं कार्य । यद्भ स्व स्व विमाद किया कार्य कार्य । यद्भ स्व स्व विमाद किया कार्य कार

এতদিন কবিতার বাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনার চিত্র করিয়াছে, আলু সেই প্রেমের স্থা উপভোগ করিবে। কিন্তু সে কাছে আসিলে কলণা ভয়ে জড়োসড়ো আড়াই হইয়া বিরয়া বায়, ভাহার সলে কথাই কহে না। কলপ ভাবিল, 'একি উৎপাড! এ গলগ্রহা বিশার করিতে পারিলে যে বাঁচি।' ভাবিল দিন-কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভালোবাসা হইবে। কলপ তো ভাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু কলণার ভালোবাসার কোনো চিহ্ন দেখিল না।

ক্ষণা বেচারির তো আরাম বিশ্রাম নাই। এক তো সর্বন্ধণ পরের বাড়িতে আচনা প্রকরে সঙ্গে আছে বলিয়া সর্বদাই আত্মানিতে দ্বা হইতেছে। ভাহা ছাড়া স্বরূপের ভাব-গতিক দেখিয়া সে তো ভয়ে আকুল— সে কাছে বসিয়া পান পার, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের হু:খ নিবেদন করে, অবশেষে মহা ক্ষণভাবে গাড়িভাড়ার টাকার জন্ত নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষণা যে কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না, ভয়ে বেচারি সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিটু খিটু করে, এমন-কি, ক্ষণাকে মাঝে মাঝে ধম্কাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষণার কিছু বলিবার ম্থ নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে।

এইরপে কড দিন যায়, স্বরূপের এলাহাবাদে বাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে, 'এখন করণাকে লইয়া কী করি। এইখানে কি ফেলিয়া বাইব। না, এড করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এডদিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া বাইব। আরো দিন-কতক দেখা বাক।'

অনেক ভাবিয়া-সাবিয়া করুণাকে তো ডাকিল। করুণা ভাবিল, 'ঘাইব কি না। কিন্তু না বাইয়াই বা কী করি। এথানে কোথায় থাকিব। এত দূর দেশে অচেনা ভায়গায় কার কাছে যাইব। দেশে থাকিতায় তবু কথা থাকিত।'

ককণা চলিল। উভয়ে দেইখনে গিয়া উপন্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এথনো দেরি আছে। জিনিসপত্র পুঁটুলি-বোঁচকা লইয়া যাত্রিগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে-কলম-গোঁজা রেলওয়ে ক্লাক্ গণ ভারি উচ্ চালে ব্যক্তভাবে ইভন্তত ফর্ ফর্ করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানাপ্রকার মিষ্টান্তের বোঝা লইয়া কেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্ত অপেকা করিতেছে। এইরূপ ভো অবস্থা। এমন সময়ে একজন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আলিয়া বিদিল।

কর্মণা উঠিয়া যাইবে-যাইবে করিতেছে, এমন সময়ে ভাছায় পার্দ্ম প্রশ্নম বিশ্বয়ের শয়ে কহিয়া উঠিল, "মা, তুমি যে এখানে!"

कक्षणा पश्चिष्ठवराणरत्रत्र चत्र धनिया व्यक्तिया छेठिन। चात्रक्षण किष्ट् विनास

भातिम मां। चार्यक्षम निर्मन नम्रत्न हारिया हारिया, कारिया किम। कारिक कारिक करिन, "नार्वक्षित्रमराभय, चाराय छार्या की छिन।"

পণ্ডিতমহাশন্ন তো আর অশ্রুসন্থরণ করিতে পারেন না। সদ্সদ স্বরে কহিলেন, "যা, বাহা হইবার ভাহা হইরাছে, ভাহার জন্ত আর ভাবিরো না। আমি প্রয়াগে ঘাইভেছি, আমার সন্ধে আইস। পৃথিবাতে আর আযার কেহই নাই— বে কর্মটা দিন বাঁচিরা আছি তভদিন আমার কাছে থাকো, ভভদিন আর ভোষার কোনো ভাবনা নাই।"

কঞ্চণা অধীর উচ্ছাসে কাঁদিতে লাগিল। এয়ন সময়ে নিধি আসিয়া উপন্থিত হইল। নিধি পণ্ডিতমহাশয়ের ধরতে কানী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয় তত্ত্বক নিধির কাছে অত্যন্ত কৃতক্ত আছেন। তিনি বলেন, নিধির ধণ তিনি এ অন্যেশোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল; কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, একটা কথা আছে।"

পণ্ডিতমহাশয় শশবাতে উঠিয়া পেলেন। নিধি কহিল, "ঐ বাব্টিকে দেখিতেছেন।"
পণ্ডিতমহাশয় চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন— স্বরূপ। নিধি কহিল, "দেখিলেন।
কর্মণার বাবহারটা একবার দেখিলেন। ছি-ছি, স্বর্গীয় কর্ডায় নামটা একেবারে
ডুবাইল।"

পণ্ডিতমহাশম অনেকক্ষণ হা করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে হাত উল্টাইয়া আত্তে আত্তে কহিলেন—

> "স্মিয়াভরিত্রং পুরুষক্ত ভাগ্যং দেবা ন জানস্কি কুতো মন্ত্র্যাঃ।"

निधि कहिन, "बाहा, नरबस धमन ভाলा। लाक हिन। ये ब्राक्नीहे रखा खाहारक नहे कविद्यारह।"

निधि जान हरेशा कहिल, "राज्य राज्य स्वापास, भाभाष्ट्र क प्रियास जात कि हान नाहै। आहे कामीरा ।" এ কথা পণ্ডিভষহাশয় এতকণ ভাবেন নাই। শুনিয়া তিনি কিয়ংকণ একদৃষ্টে আবাক হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; ভাবিলেন, 'সতাই তো!'

একটা ঘণ্টা বাজিল, মহা ছুটাছুটি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় বেঞ্চের কাছে বোঁচকা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন। এমন সময় শ্বরণ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল— পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিয়া সট করিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতরন্বরে পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, "সার্বভৌমমহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "মা, অনেক প্রভারণা সহিয়াছি— মনে করিয়াছি
বৃদ্ধবন্ধসে আর কোনো দিকে মন দিব না— দেবসেবায় কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিব।"

করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয়ের পা অড়াইয়া ধরিল; কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না— আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয়ের নেত্রে অশ্রু প্রিয়া আসিল; ভাবিলেন, 'ষাহা অদৃষ্টে আছে হইবে— ইহাকে তো ছাড়িয়া ষাইতে পারিব না।'

निधि क्रूंटिया व्यानिया यहा এक है। धमक निया कहिन, "এখানে है। कब्रिया ने ज़िया क्षेत्र की क्रेट्र । गाफि एक हिन्या बाय !"

এই বলিয়া পশুতমহাশয়ের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে প্রিয়া দিল।

করণা অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মাথা ঘ্রিয়া মৃথচক্ষ বিবর্ণ ছইন্না সেইথানে 
মৃছিত হইনা পড়িল। স্বরূপের দেখাদাকাং নাই, সে গোলেমালে অনেককণ হইল
গাড়িতে উঠিনা পড়িয়াছে। অগ্নিমন্ন অন্ধূপের তাপে আর্তনান্ন করিয়া লোহমন্ন পঞ্জ হন্
হন্ করিয়া অগ্রদর হইল। দেখনে আর বড়ো লোক নাই।

### একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে ষে-দকল পত্র পাইয়াছিলাম, ভাহার একথানি নিমে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ভাই! বে কটে, যে লক্ষায়, যে আত্মানির ষ্প্রণায় পাগল হইয়া দেশ পরিভাগি করিলায় তাহা তোমার কাছে গোপন করি নাই। সেই আধার রাত্রে বিজন পথ দিয়া যখন যাইতেছিলায— কোনো কারণ নাই, কোনো উদ্দেশ্ত নাই, কোনো গমা ছান নাই— তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই। যনে করিয়াছিলায় এ পথের যেন জন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চিয়্লজীবন চলিতে হইবে—

চলিয়া, চলিয়া **ভবু পথ ফুরাইবে না— রাজি পোহাইবে না।** মনের ভিভর क्ष्मिम अक लक्षात्र अक्षात्म्वत्र अक्षकात्र विद्रांक कत्रिएकिन, छाष्ट्रां विनवात्र नरह। - किक ब्राप्तव अक्रमान ये द्वान रहेगा जानिए मानिल, मित्रव कामारम ये विकास हरेया डेडिएड नानिन, उडहे आयात्र मस्मत्र आदिन किया आमिन। उपन डाला ক্রিয়া সম্ভ ভাবিবায় সময় আসিল। কিছ তথনো দেশে ফিরিবার জন্ত এক ডিলও हैका हम नि। कछ प्रम दाधिनाम, कछ मान सम्ब क्रिमाम, कछ मिन कछ यान চলিয়া গেল, किन्न की দেখিলাম की कविलाम किन्नू यनि यन चाह् ! চোকের উপর कछ भर्यछ नहीं जावना प्रसिद्ध जहांनिका श्राप्त छेठिछ, किछ त्र-नकन रवन की। किछूरे নর। ধেন অপ্রের মতো, বেন মারার মতো, বেন মেবের পর্বত-অরণ্যের যতো। চোধের উপর পড়িভ তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এইরপ করিয়া বে কত দিন भाग जाहा विवास भावि ना- आयांत्र यत्न हहेग्राहिन अक वर्गत हहेत्व, किन्न भरत ग्रेना क्षिया एक्शिनाय होत् योग । क्राय क्राय **खायांत्र यन मास्य हरे**या खानियां हि । এখন ভবিশ্বং ও অতীত ভাবিবার অবসর পাইলায়। আমি এখন লাহোরে আসিয়াছি। এখানকার একজন বাঙালিবাবুর বাড়িতে আশ্রম লইলাম, ও অল অল করিয়া ডাকারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মন্দ আর হইতেছে না। কিছ আয়ের জন্ত ভাবি না ভাই, আষার হৃদয়ে বে নৃতন মনন্তাপ উথিত হইয়াছে তাহাতে বে আযাকে की चिष्व कविवा जूनियाह वनिष्ठ भाविना। चामाव निष्कव उभव स्व की घुना श्रियां ए जाश की कवित्रा क्षकान कवित। यथन म्हल हिनाय उथन तकनीत करा একদিনও ভাবি নাই, यथन দেশ ছাড়িয়া আসিকাষ তথনো এক মুহুর্তের অক্ত রজনীর **ভাবনা মনে উদিত হয় নাই, किন্তু দেশ হইতে যত দূরে পিয়াছি— যত দিন চলিয়া** গিয়াছে— হতভাগিনী বজনীর কথা ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই যনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া যনে হইয়াছে। আয়ার ইচ্ছা করে এখনই দেশে ফিরিয়া বাই, ভাহাকে বন্ধ করি, ভাহাকে ভালোবাসি, ভাহার निक्ठे क्या श्रार्थना कति। तम इत्राटा अछितन क्यायात्र कनाइत कथा छनियाटह। षािष जाहात कारक की विनिन्ना मांकाहेव। ना छाहे, षािष जाहा शातिव ना ।…

यरहङ

আমি ছেখিডেছি, যে-সকল বাভ কায়ৰে মহেশ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে-সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেশ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যভই তাহার আপনার মিটুরাচরণ যনে উদিত হইয়াছে ততই ব্যক্তীর উপর মুখতা ভাহার দৃচ্যুল হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না ভাহাকে কেন ভালোদ্রান্ধে নাই—
এমন মৃত্, কোমল, স্বিশ্ব স্বভাব, তাহাকে ভালোবাসে না এমন পিশাচ আছে। কেন,
ভাহাকে দেখিতেই বা কী মন্দ! মন্দ ? কেন, অমন স্থন্মর স্বেহপূর্ণ চক্ষু! অমন
কোমল ভাবব্যক্রক মৃথন্তী! ভাব লইয়া রূপ, না, বর্ণ লইয়া ? রক্তনীর ষাহা-কিছু
ভালো ভাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর ভাহার যাহা-কিছু মন্দ ভাহাও
মহেন্দ্র ভালো বলিয়া দাঁড় করাইতে চেটা করিতে লাগিল। ক্রমে রক্তনীকে যতই
ভালো বলিয়া বৃঝিল, আপনাকে ডতই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

ষহেদ্রের সেথানে বিলক্ষণ পদার হইয়াছে। মাসে প্রায় ছই শত টাকা উপার্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমন্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজের জন্ম এত অল্প টাকা রাথিয়া দিত যে, আমি ভাবিয়া পাই না কী করিয়া তাহার থরচ চলিত।

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়োই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আর ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিঠি পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়োই অন্থির হইয়া পাড়য়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে— 'আপনি ষদি রক্তনীকে নিভান্তই দেখিতে না পারেন, যদি রক্তনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিভান্তই আসিতে না চান তবে আপনার আশকা করিবার বিশেষ কোনো কারণ নাই, সে ভাহার দিদির বাড়ি চলিয়া বাইবে। রক্তনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি ভাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়তো আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।'

ইহার মৃত্ তিরস্থার মহেন্দ্রের মর্যের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে। সে ছিব্র করিয়াছে, ছেলে ফিরিয়া বাইবে।

त्रक्रनीत्र मतीत्र मित्न मित्न की ग्रहित्रा गहिए । मूथ विवर्ग श विषक्ष इहेर एक । अकिमन मक्तार्यमा त्म स्माहिनीत भना श्रिया विनन, "मिनि, जात्र जात्रि स्मिनिन वैक्ति ना।"

(याहिनी कहिन, "मिक दक्ती, ७ कथा विना बाहे।"

রন্ধনী বলিল, "হা দিদি, আমি জানি, আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না। বদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে তাঁকে এই টাকাগুলি দিরো। তিনি আমাকে খাদে মানে টাকা পাঠাইরা দিতেন, কিন্তু আমার ধরচ করিবার দরকার হয় নাই, সম্ভ অমাইরা রাধিয়াছি।" साहिनों चिनित्र प्यारहत महिछ तकनीत्र मूथ छाहात्र वृत्क है। नित्रा महेत्रा विमन, "हुन कर्, अ-तर कथा विनन मि।"

মোহিনী অনেক কটে অপ্রসময়ণ করিয়া মনে মনে কহিল, 'যা ভগবভি, আমি যদি এর হুংখের কারণ হয়ে থাকি, ভবে আমার ভাতে কোনো দোব নাই।'

হাত-অবসর পাইলেই রজনীর শান্তড়ি রজনীকে লইরা পড়িতেন, নানা জন্ধর সহিত তাহার রূপের তুলনা করিতেন, আর বলিতেন বে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন বে এইরূপ একটা হুর্ঘটনা হইবে— তবে জানিয়া শুনিয়া কেন বে বিবাহ দিলেন সে কথা উথাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেজ্রবিয়াপে তাঁহার মাতার অধিকতর কট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই-বে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা ভালো আহে। মহেজ্রের মাতার হুভাব বত দ্ব জানি তাহাতে তো এক-একবার আমার মনে হয়—এই-বে তির্ভ্বার করিবার তিনি স্থবোগ পাইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় মহেজ্রের বিয়োগও তিনি ভাগা বলিয়া মানেন। মহেজ্রের অবহান কালে, রজনী বেধিন কোনো দোব না করিত সেদিন মহেজ্রের মাতা মহা মুশকিলে পড়িয়া বাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া হুই বৎসরের পুরানো কথা লইয়া তাহার মুধের কাছে হাড নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার তিরভাবের ভাগার সর্বহাই যক্ত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়।

ইতিমধ্যে মহেল্লের যা মহেল্লকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইরা দিয়াছেন। তাহাতে তাহার 'বাবা'কে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিরাছেন ও সংবাদ দিয়াছেন বে, তাঁহার দল একটি ক্ষরী কলা অহুসন্ধান করা বাইতেছে। এই চিঠি পাইরা মহেল্লের আপনার উপর বিশুণ লক্ষা উপন্থিত হইয়াছে— 'তবে সকলেই মনে করিয়াছে আমি রূপের কারাল! রন্ধনা দেখিতে ভালো নয় বলিয়াই আমি তাহার উপর নির্নুরাচরণ করিয়াছি । লোকের কাছে মৃথ দেখাইব কোন লক্ষার।'

কিছ রন্ধনীর আন্ধনান অব তির্থারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেকাও দে কেমন ভীত হইরা পড়িরাছে। ভাহার শরীর ঘতই থারাপ হইতেছে ততই দে ভরে ত্রন্ত ও তির্থারে অধিকতর ব্যথিত হইরা পড়িতেছে, ক্রমাগত ভির্থার শুনিয়া শুনিরা আপনাকে সভ্য-সভাই দোধী বলিরা দৃচ বিশাস হইরাছে। যোহিনী প্রভাহ সন্ত্যাবেলা ভাহার কাছে আসিত— প্রভাহ ভাহাকে ব্যাসাধ্য যন্ত্র করিত ও প্রভাহ দেখিত সে বিনে বিনে অধিকতর হুর্বল হইরা পড়িতেছে। এক্বিন রন্ধনী সংবাদ পাইল মহেন্দ্র থাড়ি ফিরিরা আসিতেছে। আঞ্চাবে উৎকৃত্ব হুইরা উঠিল। কিছ তাহার কিসের আহলাদ। মহেন্দ্র তো তাহাকে দেই স্থণাচন্দে দেখিব। তাহা হউক, কিন্তু তাহার জন্ত মহেন্দ্র যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে কট পাইতেছে এ আত্মমানির ষন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল— যে কারণেই হউক, মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কটকর হইয়াছিল।

#### वाविः भ পরিচ্ছেদ

কাশীর সেখনে করুণা-সংক্রাম্ব যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, একজন ভত্রলোক তাহা সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লক্ষিত ও সংকৃচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যথন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মৃছিত হইয়া পড়িল তথন তিনি তাহাকে একটা গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান— তাঁহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল, কিছু যাওয়া হইল না। করুণার ম্থ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে ? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই। বলিতে ভুলিয়া পিয়াছিলাম— সেই ভন্তলোকটি মহেন্দ্র।

লাহোর হইতে আদিবার সময় একবার কাশীতে আদিয়াছিলেন। কলিকাতার টেনের জন্ত অপেকা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই-সমন্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমন্ত বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মৃথে এমন দরার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল বে, করুণা শীব্রই সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমন্ত বৃত্তাস্ত তাঁহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন নরেন্দ্র ভালার উপর অমন রাগ করিল। মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না— কিছু এই প্রশ্ন ভালার চন্দ্রে জল আদিরাছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সম্বত্ত ঘটনা বেশ বৃব্বিতে পারিল। পণ্ডিতমহাশয় যে কেন ভাহাকে অমন করিয়া ফেলিরা পেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া ভাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র ভাহার যথার্থ কারণ বাহা বৃবিয়াছিলেন ভাহা গোপন করিয়া নানারূপে বৃশ্বাইয়া দিলেন।

এখন করণাকে নইয়া বে কী করিবে মহেন্দ্র ভাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে বির হইল তাহাদের বাড়িতেই নইয়া ঘাইবে। মহেন্দ্র কর্মণার নিকট ভাহার বাড়ির বর্ণনা করিল। কহিল— ভাহাদের বাড়ির সামনেই একটি প্রাচীর-ছেওরা বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুত্র প্রারণী আছে, প্রভাগীর উপরে একটি বাধানো খানের

ষাট। কহিল— ভাহাদের বাড়িতে গেলে কলণা ভাহার একটি দিনি পাইবে, ভেষল স্বেহণালিনী— ভেষল কোমলহন্দ্র— ভেষল ক্ষাণীলা (আরো অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োচল) দিনি কেহই কখনো পার নাই। কলণা অমনি ভাড়াভাড়ি জিজাসা করিল সেখানে কি ভবির দেখা পাইবে! মহেন্দ্র ভবির সন্ধান করিবে বিলিয়া খীক্বভ হইলেন। জিজাসা করিলেন কলণা ভাহাকে প্রাভার মভো দেখিবে কি না, কলণার ভাহাভে কোনো আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এভন্নির পরে কলণার মুখ প্রাকৃত্র দেখিলাম, এভনিন পরে সে ভবু আগ্রের পাইল। কিন্তু বারবার কলণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিভমহাশয়ের ভাহার উপর রাগ করিবার কারণ জিজাসা করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা বাইবার অন্য প্রস্তুত হইল। কাশী পরিত্যাপ করিয়া চলিল।
কে কী বলিষে, কে কী করিবে, কখন কী হইবে— এই-সমন্ত ভাবিতে ভাবিতে ও
বদি কেই কিছু বলে তবে তাহার কী উত্তর দিবে, বদি কেই কিছু করে তবে তাহার
কী প্রতিবিধান করিবে, বদি কখনো কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরপ ব্যবহার
করিবে— এই-সমন্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামের রাভায় পিয়া পৌছিল।
লক্ষায় মিয়মাণ হইয়া, সংকোচে অভিতৃত হইয়া, পথিকদিগের চন্ধু এড়াইয়া ও
কোনোমতে পথ পার হইয়া গৃহের যারে গিয়া উপন্থিত হইল।

কতবার সাত-পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাব্কে দেখিরাই বি ঝাঁটা রাথিয়া ছুটিয়া বড়োমা'কে থবর দিতে গেল। বড়োমা তথন রক্তনীর স্থমুখে বসিয়া রক্তনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে থবর পাইলেন বে আর-একটি ন্তন বধ্ লইয়া তাহার 'বাবা' গরে আসিয়াছেন।

यरहासात्र ७ कक्ष्मात महिल मक्तात माकाः हहेन, वथन मक्ता विनिन्ना छेन् विराद छेन्द्रशान क्रिएल्डिन अवन ममस्य महिल क्ष्मां-मःकान्छ ममन्त्र वाभाव भूनिया विन्ना। त्म-ममन्त्र वृज्ञान्छ यरहास्त्र मालात वर्षण लाला नात्न नाहे। यरहास्त्र मण्डल किन्नू विनालन ना, किन्न त्महे बार्ज यरहास्त्र मिलात महिल काहा अक्षा अक्षा भदामर्थ हहेन्ना भिन्नाहिल ७ व्यवस्थार बक्षनी त्माणात्रम्थिहे वर अहे-ममन्त्र विभक्षित्र कात्रम लाहा व्यवसात्रिक हहेन्ना निम्नाहिल। अहे क्षांण नहेन्ना महिलात विकाल विज्ञान विश्व व्यक्ति व्यक्ति। वृद्धित्रा निम्नाहिल, किन्नु व्यक्ति विकाल विकाल विकाल विकाल व्यक्ति। वृद्धिता भिन्नाहिल, किन्नु व्यक्ति विकाल विकाल

दबनी खाश्रत विविध वाकि वाहेवात्र मध्यहे बत्मावक कत्रिवाहिन, धाश्रत पक्त

भाकिषित्र। धरे यत्मांवरक वर्षहे माहाया कतिग्नाहित्मन, किन्न त्रक्षनी वर्षा क्रिया धर्मना करिया धर्मना धर्मना

মহেন্দ্রের মা'ও অবাক, মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইরা চাহিরা রহিলেন—পরে ঠুঙি হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন—বেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান বে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্বকার মহেন্দ্রের কোনো আদল আছে কি না! এ মহেন্দ্র ঝুঁটা মহেন্দ্র কি না! মহেন্দ্র অধিক বাকাব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রন্ধনীর বরে চলিয়া গেলেন ও কর্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুস্ কুস্ করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন।

রজনী মহেদ্রকে দেখিয়া মহা শলবান্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, মহেদ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহার তাড়াতাড়ি বলিবার ইচ্ছা হইল যে, 'আমি এখনই যাইতেছি, আমার সমন্তই প্রস্তুত হইয়াছে।' যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেদ্র ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। কী ভাগ্য! বিষয় শরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আজই দিদির বাড়ি যাবে। কেন রজনী।"

আর কি উত্তর দিবার জো আছে।— "আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কট্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

ওকি মহেজ ! অমন করিয়া বলিয়ো না, রজনীর বৃক ফাটিয়া ঘাইতেছে— "বলো, তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

রজনীর উত্তর দিবার কি ক্ষতা আছে। দে পূর্ণ উচ্ছাসে কাদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "একবার বলো ক্ষমা করিলে।"

রজনী ভাবিল— সেকি কথা। মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন। সে জানিত ভাহারই সমস্ত দোব, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেননা ভাহার জন্মই মহেন্দ্র এত কট্ট সহ্ব করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোধার মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে— ভাহা না হইয়া একি বিপরীত! ক্ষমা চাহিবে কী, সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই। সে কি ক্ষমার বোগ্য। মহেন্দ্র রজনীর তুর্বল মত্তক কোলে তুলিয়া লইল। রজনী ভাবিল, 'এই সময়ে ঘদি মরি তবে কী হুধে মরি!' তাহার কেমন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড় ভাহার নিকট ধেন ভিখারির পনিকট সিংহাসন।

ষ্ট্রে তাহাকে কত কী কথা বলিল, সে-সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না।
সে তাবিল 'এ মধুর অপ্ন চিরছারী নহে— এই মৃহুর্তে মরিতে পাইলে কী স্থা হই!
কিন্তু এ অবছা কতক্ষণ রহিবে!' রজনীর এ সংকোচ শীম্র ঘূর হইল। রজনী ভাহার
কোলে মাধা রাখিরা কতক্ষণ কত কী কথা কহিল— কত অঞ্রজন, কত কথা, কত
হালি, সে বলিবার নহে।

यत् वथन छेठिया बाहे एक छथन द्रक्रनी छाहा क्या अक्टू विनया थाकिए अस्ट्राध क्रिज, बाहा बाद कथना क्रिए माहम करत्र नाहे। द्रक्रनीत अकि भित्र क्ष्य हिंदि क्ष्य कथना बाहा क्ष्य नाहे, व्याभाक द्र क्ष्य भावे क्ष्य व्याभाक दिन क्ष्य नाहे, द्राव्य क्ष्य महमा भावे द्राहि व्याध्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य व्याध्य व्

· সেই সন্ত্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে সেল, ভাড়াভাড়ি ভাছার সলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে বসিল। মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রজনী, কী হয়েছে।"

भ अपने कविस अरहस ना **कानि काराव की क्या**याहरू कतियाह ।

রন্ধনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল— গুনিয়া মোহিনীও আহলাদে কাঁদিতে লাগিল। রন্ধনীর ছই-এক মাসের মধ্যে বে কোনো ব্যাধি বা তুর্বলতা হইয়াছিল তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কথনো রন্ধনীর দরকরার কান্ধে এত উৎসাহ কেই দেখে নাই— শাশুদ্ধি মহা উগ্রভাবে কহিলেন, "হয়েছে, হয়েছে, তের হয়েছে, আর গিরিপনা করে কান্ধ নেই, ত্দিন উপোস করে আছেন, সবে আল ভাত থেয়েছেন, ওর গিরিপনা দেখে আর বাঁচি নে।"

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্রক— রজনী যে ছদিন উপোস করিয়াছিল সে ছদিন কাজ করিতে পারে নি বলিয়া তাহার শাশুড়ি ষহা বস্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিয়তে বখনই রজনীয় দোবের অভাব পড়িবে সেই ছই দিনের কথা লইয়া আবার বস্তৃতা বৈ দিবেন ইহাও নিশ্চিত, এ বিষয়ে কোনো পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে কল্পার সহিত রজনীর ষহা তাব হইয়া গেল। হইজনের মৃস্মৃস্
করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল— তাহাদের কথা আর ফ্রায় না। তাহাদের
ভাষীদের কত দিনকার সামাপ্ত যত্ত, সামাপ্ত আদরটুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া
য়াথিয়াছে— তাহাই কত মহান ঘটনার মতো বলাবলি করিত। কিন্ত এ বিষয়ে তো
হুইজনেরই ভাগার অতি সামাপ্ত, তবে কী বে কথা হইজ তাহারাই জানে। হয়তো

শে-সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গান্ধীর্ধ বৃঝিতে পারিবেন না, হয়ভো হাসিবেন, হয়ভো মনে করিবেন এ-সব কোনো কান্ধেরই কথা নয়। কিন্তু সে বালিকারা বে-সকল কথা লইয়া অতি গুপুভাবে অতি সাবধানে আন্দোলন করিয়াছে তাহাই লইয়া বে সকলে হাসিবে, সকল কথা তুছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না— সে এক কথা সাতবার করিয়া বিলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেটা করিয়া, কোনো কথাই ভালো করিয়া বৃঝাইতে না পারিয়া রজনীয় এক প্রকার মৃথ বন্ধ করিয়া রাধিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই তো কেমন করে সে রজনীয় কথা শুনিবে! তাহার কি একটা-আধটা কথা। তাহার পাথির কথা, তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালির গল্প— সে কবে কী সপ্র দেখিয়াছিল— তাহার পিতার নিকট তুই রাজার কী গল্প শুনিয়াছিল— এ-সমন্ত কথা তাহার বলা আবশুক। আবার বলিতে বলিতে ধখন হাসি পাইত জ্বন তাহাই বা থামায় কে। আর, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য। রজনীবিচারিয় বড়ো বেশি কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু বেশি কথা নীয়বে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক এক সময়ে অঞ্বয়নম্ব ছইত বটে— তা, তাহাতে করুণার কী কতি। করুণার বলা লইয়া বিষয়।

কৃষণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা বড়ো ভাবিত আছেন। তাঁহার বয়স বড়ো ক্ষম
নহে, পঞ্চার বংসর— এই পঞ্চার বংসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভদ্রলোকের ঘরে এমন
বেহায়া মেয়ে ক্থনো দেবেন নাই, আবার তাঁহার প্রতিবেশিনীর। তাহাদের বাশের
বয়সেও এমন মেয়ে ক্থনো দেবে নাই বিলয়া স্পষ্ট শ্বীকার করিয়া গেল। মহেন্দ্রের
পিতা তামাকু থাইতে থাইতে কহিতেন মে, ছেলেমেয়েরা সবাই থূস্টান হইয়া উঠিল।
মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন সে কথা মিছা নয়, মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে য়জনীকে
সম্বোধন করিয়া ক্রপার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিতেন, 'আল বাগানে বড়ো পলা
বাহির করা হইতেছিল! লক্ষা করে না!' কিছু তাহাতে ক্রপা কিছুই সাবধান
হয় নাই। কিছু এ তো ক্রপার শাস্ত অবস্থা, করুণা যথন মনের স্থবে তাহার
পিত্তবনে থাকিত তথন যদি এই পঞ্চার বংসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন
তবে কী করিতেন বলিতে পারি না।

আবার এক-একবার ধধন বিষয় ভাব করুণার মনে আসিত তথন তাহার মৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক আরপার চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে— রজনী পাশে বসিয়া 'লক্ষী দিদি আমার' বলিয়া কত সাধাসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষয় হুইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাৰিয়া

কাঁদিয়া তবে সে শাস্ত চ্ইড। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে ষচেন্দ্ৰকে জিজাসা করিল, "নয়েন্দ্ৰ কোথায়।"

यरहस कहिन, "बायि को बावि ना।"

क्रमण कृष्टिन, "क्वि जान ना।"

কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকার করিল।

কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেষন করিয়া ভাহার সন্ধান পাইয়াছে। একদিন করুণা বধন রজনীর নিকট চুই রাজার পল্প করিতে ভারি ব্যক্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একধানি চিঠি আসিল। এ পর্যন্তও ভাহার বয়সে সে কধনো নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহলাদ হইল, সে কানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা-রাজড়াদেরই অধিকার। আন্ত চিঠি ছি ডিয়া খুলিতে ভাহার কেষন মায়া হইতে লাগিল, আসে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিজ্ঞার সহিত লেক্ষাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া ভাহার মুখ শুখাইয়া গেল, ধর ধর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল।

নরেন্দ্র লিখিতেছেন— 'ভিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্বনাশ, না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।'

कक्ना काँ मिया छैठिन। कक्ना यरहस्र किसामा कविन, "की हरत।"

ষহেন্দ্র কহিল কোনো ভাবনা নাই, এখনি টাকা লইয়া লে যাইতেছে। নয়েন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে লিখা ছিল, সেই ঠিকানা-উদ্দেশ্তে মহেন্দ্র চলিল।

#### ज्राद्योविः भ भित्रास्त्रम

ষহেন্দ্র দেশে আসিয়া অবধি মোহিনীর বড়ো থোঁজ-খপর পাওয়া বায় না। মহেন্দ্র জো তাহার কোনো কারণ পুঁজিয়া পায় না— 'একদিন কী অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার জন্ত কি হইজনের এ জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইবে ?' সে মনে করিল হয়তো মোহিনী রাগ করিয়াছে, হয়তো মোহিনী তাহাকে ভালোবাসে না। পাঠকেয়া শুনিলে বোধ হয় সন্তই হইবেন না বে, মহেন্দ্র এখনো মোহিনীকে ভালোবাসে। কিছ মহেন্দ্রের সে ভালোবাসার পক্ষে বে বৃক্তি কত, তাহা শুনিলে কাহারো আর কথা কহিবার জো থাকিবে না। সে বলে, 'মাছ্যকে ভালোবাসিতে দোব কী। আমি ভো মোহিনীকে ভেষন ভালোবাসি না, আমি ভাহাকে ভগিনীয় মতো, বয়ৣয় মডো ভালোবাসি— আমি কথনো ভাহার অধিক ভাহাকে ভালোবাসি না।' এই কথা এড

বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা ঘাইত তদপেকাও অধিক ভালোবাদে। দে আপনার মনকে ভ্রাম্ভ করিতে চেষ্টা করিত, স্নতরাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইত। ঐ এক কথা বার বার বলিয়া তাহার মনকে বিশাস করাইতে চাহিত, তাহার মন এক-একবার অল্প-অল্প বিশাস করিত। সে বলিভ, 'আপনার ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো যদি মোহিনী মাঝে মাঝে আমাদের वाष्ट्रिक चारम जाशांक राम की। वतः ना चामिराम राम । रकन, स्माहिनी रा আর-সকলের সঞ্চেই দেখা করিতে পারে, তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না কেন। যেন সত্য-সতাই আমাদের মধ্যে কোনো সমান্তবিক্তম ভাব আছে— কিন্ত তাহা তো নাই, নিশ্চয় তাহা নাই, তাহা থাকা অসম্ভব। আমি রন্ধনীকে প্রেমের ভাবে ভালোবাসি, সকলের অপেক্ষা ভালোবাসি— আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মতো ভালোবাসি।' মহেন্দ্র এইরপে মনের মধ্যে সকল কথা ভোলাপাড়া করিত। এমন-কি, রজনীকেও তাহার এই-সকল যুক্তি বুঝাইয়াছিল। রজনীর বুঝিতে কিছুই গোল বাধে নাই, দে বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। সে নিজে গিয়া মোহিনীকে ঐ-সমস্ত कथा व्याहेन, त्याहिनी वित्यव किछूहे छेखद्र मिन ना। यत-यत कहिन, 'मकल्पद्र यन कानि नो, किन्न कामात्र निष्कत्र मत्नत छेभत्र कामात विश्वाम नाहे।' त्याहिनौ छाविम-षांत्र नो, षांत्र এशान शोका त्यत्र नत्र। त्याहिनी कानी षाहेवांत्र नमस्य वत्नावस्य করিল, বাড়ির লোকেরা তাহাতে অসমত হইল না।

কাশী যাইবার সময় কফণা ও রজনীর সহিত একবার দেখা করিল। কফণা কছিল, "তুমি কাশী যাইতেছ, যদি আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের সন্ধে দেখা হয় তবে তাঁহাকে বলিয়ো আমি ভালো আছি।"

কৃষণা জানিত যে, পণ্ডিভষহাশয় নিশ্চয় ভাহার কৃশলসংবাদ পাইবার জন্ম আকুল আছেন।

করণা বাহা মনে করিয়াছিল তাহা মিথা। নহে। নিধির পীড়াপীড়িতে রেলের গাড়িতে চড়িয়া পণ্ডিতমহাশরের এমন অমৃতাপ হইয়াছিল বে অনেকবার তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ি থামাইতে অমুরোধ করিয়াছিলেন। 'গারোরান' বথন কিছুতেই ব্রাক্ষণের দোহাই যানিল না, তথন তিনি কাস্ত হন। কিছু বার বার কাতরত্বরে নিধিকে বলিডে লাগিলেন 'কাজটা ভালো হইল না'। ছই-চার-বার এইরূপ বলিডেই নিধি মহা বিরক্ত হইয়া বিলক্ষণ একটি ধমক দিয়া উঠিল। পণ্ডিতমহাশর নিধিকে আর-কিছু বলিডে লাহ্দ করিলেন না; কিছু গাড়ির কোণে বদিয়া এক ভিবা নশু সমন্ত নিংশেষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার চাদরের এক অংশ অঞ্জেলে সম্পূর্ণরূপে ভিজাইরা ফেলিয়াছিলেন। কেবল

গাড়িতে নয়, বেথানে গিয়াছেন নিধিকে বায়-বায় ঐ এক কথা বলিয়া বিয়জ করিয়াছেন। কানীতে ফিরিয়া আসিয়া যখন করুণাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার আর অমুতাপের পরিসীমা রহিল না। নিধিকে ঐ এক কথা বলিয়া এমন বিয়জ করিয়া ত্লিয়াছিলেন বে, সে একদিন কলিকাভায় কিরিয়া বাইবার সমস্ত উত্যোগ করিয়াছিল।

ষোহিনী কহিল, "তোমাদের পশুভষ্যাশয়কে ভো আমি চিনি না, যদি চিনান্তনা হয়, তবে বলিব।"

করণা একেবারে অবাক হইরা গেল। পণ্ডিত্রহাশরকে চিনে না! সে জানিত পণ্ডিত্যহাশরকে সকলেই চিনে। সে মোহিনীকে বিশেষ করিয়া ব্রাইয়া দিল কোন্ পণ্ডিত্যহাশরের কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যথন যোহিনী পণ্ডিত্যহাশরকে চিনিল না তথন করণা নিরাশ ও অবাক হইয়া গেল।

कां मिए कां मिए बचनीय कारक विषाय महेत्र। स्थादिनी कांनी हिनया शंभ।

### চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বধা কাল। ছই দিন ধরিয়া বাদনার বিরাম নাই। সন্ধা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রান্ডায় ছাতির অরণা পঞ্চিয়া পিয়াছে। সসংকোচ পথিকদের সর্বাক্তে কাদা বধন করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে।

ষহেন্দ্র নরেন্দ্রের সদ্ধানে বাহির হইরাছেন। বড়ো রাস্তার গাড়ি দাঁড় করাইরা একটি অতি সংকীর্ণ অন্ধনার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ছটা-একটা ধোলার বর ভাঙিয়া-চ্রিয়া পড়িতেছে ও তাহার ছই প্রোচা অধিবাসিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বন্দোবন্ত করিতেছে। ভাঙা হাড়ি, পচা ভাড, আরের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জনা গলির ধেখানে সেখানে রাশীক্ষত রহিয়াছে।

একটি হুর্গন্ধ প্রহাণীর তীরে আন্তাবল-রক্ষকের মহিলারা আঁচল ভরিয়া ভাঁহাদের আহারের অন্য উদ্ভিক্ষ সঞ্চয় করিতেছেন। হঁচট খাইতে খাইতে— কথনো-বা এক-ইাট্ কালার কথনো-বা এক-ইাট্ ফোলা জলে জ্তা ও পেণ্টল্ল্টাকে পেলন দিবার করনা করিতে করিতে— সর্বান্ধে কালামাধা হুই-চারিটা কুকুরের নিকট হুইতে অপ্রান্ধ ভিরন্ধার শুনিতে ভনিতে মহেন্দ্র গোবর-আক্রান্থিত একটি অভি মৃমুর্ব বাটাতে গিলা পৌছিলেন। খারে আখাত করিলেন, জীর্ণ শীর্ণ খার বিরক্ত রোগীর মতো বৃদ্ধ আর্তনাদ করিতে করিতে খ্লিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্ত বৎসর-ক্ষেকের মধ্যে প্লিসের কনস্টেবল ছাড়া

নরেন্দ্রের গৃহে আর-কোনো অতিথি আসে নাই— এইজয় হার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্গান করিয়াছেন।

ষার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জনা ও তুর্গন্ধ -ময় এক প্রাক্তনে পদার্পণ করিলেন। সে
প্রাজ্পের এক পাশে একটা কৃপ আছে, সে কৃপের কাছে কতকগুলা আমের আঁটি
হইতে ছোটো ছোটো চারা উঠিয়াছে। সে কৃপের উপরে একটা পেয়ায়া গাছ
য়ুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাক্তন পার হইয়া সংকৃচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।
এমন নিয় ও এমন সাঁগংসেঁতে ঘর বৃঝি মহেন্দ্র আরু কথনো দেখে নাই, ঘর হইতে এক
প্রকার ভিজা ভাপসা গদ্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার কল্প
ভর্ম জানালায় একটা ছিয় দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এক
কালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরপ একটা প্রবাদ আছে মায়। এক জায়গায়
ইটের মধ্যে একটি গর্ভে ধানিকটা ভামাক গোঁজা আছে। গৃহসক্ষার মধ্যে একথানি
অবিশাসজনক ভক্তা ( যদি ভাহার প্রাণ থাকিত ভবে ভাহা ব্যবহার করিলে পত্রন্থ-সভানিবারিণী সভায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত )— ভাহার উপরে মললিপ্ত
মনীবর্ণ একথানি মাত্রর ও তত্পযুক্ত বালিশ ও সর্বোপরি স্বকার্যে অক্ষম দীনহীন
একটি মশারি।

গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে দেখিতে পাইলেন। সে দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈবৎ হাসিতে হাসিতে বৃত্ ভংসনার স্বরে কহিল, "কেন গো বাবু, **ষামুবের** গায়ের উপর না পড়িলেই কি নয়।"

মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত হুই হল্ড ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার হুর্গদ্ধ বন্ধ ও ভর্মনক ম্থানী দেখিয়া আরো ছুই হল্ড ব্যবধানে ঘাইবার সংকর করিতেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা করনা করিয়া সে দাসীটি মনে-মনে মহা পরিত্প্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দাসী গিয়া ভীত নয়েশ্রকে আনক আখাস দিয়া ভাকিয়া আনিল। নয়েশ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্বর্ধ হইল না, সে যেন তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিন্ত মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল— এমন পরিবর্তন দে আর কাছারো দেখে নাই। অনারত দেহ, অলপরিদর জীর্ণ মলিন বল্পে হাঁটু পর্যন্ত আজ্ঞাদিত। মুখলী অত্যন্ত বিষ্ণুত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেলপাল অপরিজ্ঞান ও বিদ্যুত্তল, সর্বদাই হাত ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে বে আক্র্য হইতে হয়— তাহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার শ্বণা ও সংকোচ উপন্থিত হয়। নরেন্দ্র অতি লাভভাবে মহেন্দ্রকে টাহার নিজের ও তাহার সংক্রান্ত সম্বত্ত লোকের

কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজকর্ম কিরুপ চলিতেছে তাহাও থোঁক লইলেন।
মহেল্র নরেল্রের এই অতি শাস্তভাব দেখিয়া অত্যম্ভ অবাক হইরা গিরাছেন— মহেল্রকে
কেথিয়া নরেল্র কিছুমাত্র সজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই।

মহেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হতে দিল। সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হা মশায়, সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইরাছে, তাই বড়ো জড়াইয়া পড়িয়াছি।"

মহেন্দ্র কহিলেন, "তা, আপনার স্ত্রীর নিকট সাহাষ্য চাহিষার অর্থ কী। উপার্জনের ভার তো আপনার হাতে। আর, ডিনি অর্থ পাইবেন কোথা।"

নির্গজ্ঞ নরেন্দ্র কহিল, "সেকি কথা! আমি সন্ধান লইয়াছি, আজকাল সে খুব উপার্জন করিতেছে। দিনকতক স্করপবাব তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, শুনিলাম আজকাল স্থার কোনো বাবুর আশ্রয়ে আছে।"

মহেন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কথাটার যন্দ্র অর্থ না সইয়া কিঞিৎ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আপনি জানেন তিনি আমার বাটীতেই আছেন।"

नरत्रस कहिलान, "व्यापनात्रहे वागित्छ । " म त्छा ভालाहे।"

মহেন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু জাঁহার কাছে অর্থ থাকিবার তো কোনো সম্ভাবনা নাই।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তা যদি হয়, তবে আযার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই চুইত।"

মহেন্দ্র বেরপ ভালো মাহ্ব, অধিক গোলবোগ করা তাঁহার কর্ম নয়। বকাবকি করিছে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন—নরেন্দ্র বিদি তাঁহার ক্-অভ্যাসগুলি পরিভ্যাগ করেন ভবে তিনি তাঁহার সাহাষ্য করিবেন।

বয়েন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল; কহিল, "কু-অভাস কী মশায়! নৃতন কু-অভাস ভো আমায় কিছুই হয় নাই, আমায় যা অভ্যাস আছে সে ভো আপনি সমস্ত জানেন।"

মছেন্দ্র শীন্ত শীন্ত ভাষার সহিত যীমাংসা করিয়া জইয়া তাহাকে টাকা দিলেন ও কছিলেন, ভবিদ্যতে নয়েন্দ্র খেন জীয়ে জীকে জ্ঞার জয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন। মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পায়র ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন ও পথের মধ্যে একটা ভাক্তারখানা হইতে একশিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া ঘাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। ছারের নিকট দাসীটি বসিয়াছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর ছই-ডিনটি হাস্ত ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিল— সেই কটাক্ষের প্রভাবে, মলয়-সমীরণে, চন্দ্রকিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

#### পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আজকাল রজনী ভারি গিন্নি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকাকড়ি আসে। পাড়ার অধিকাংশ বৃদ্ধা ও প্রোঢ়া গৃহিণীরা রজনীর শাশুড়ির সন্দ পরিত্যাগ করিয়া শিঙ ভাঙিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহারা ঘণ্টাথানেক ধরিয়া রজনীর কাছে দেশের लाक्य निमा क्रिया, উठिया शहरात ममय हाई जूनिए जूनिए भूनक निर्वित्तव মধ্যে আবশ্রকমত টাকাটা-শিকিটা ধার করিয়া সইতেন এবং রজনীর স্বামীর, বন্ধনীর উচ্চবংশের ও চোধের জল মৃছিতে মৃছিতে রজনীর মৃত লক্ষীসভাবা মাতার প্রশংসা क्रिया नीव म धात्रक्षनि चिथिए ना द्या अपन वस्नावच क्रिया बाहेएन। किन्न अहे भिनि-यानि त्यंगीत याथा कक्नात क्नांव जात चूिन ना। च्हिर किकाल वा মাসি ষধন সম্ভোষজনকরপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীর কাছে কাজের কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হয়তো করুণা কোণা হইতে ভাড়াভাড়ি আসিয়া व्रखनीरक টानिया नरेया वांगारन हिन्न। यात्व यात्व छारावा कक्नांव वावराव দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি কেমন-ধারা গা ?' সে বে কেমন-ধারা করুণা তাহার কোনো হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোনো পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঞ্ভিক্তি বা বিশেষ মুখনী দেখিলে এক-এক সময় তাহার এমন হাসি পাইড ষে, সে मायनारेया छेठ। मात्र इरेज, त्म दक्तीत गना धितद्या यहा शमित कल्लान जूनिङ— রজনী-স্ক বিত্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া রজনীর দিন্নিপনা দেখিয়া দে এক-এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না।

কিছুদিন হইতে ষহেন্দ্র দেখিতেছেন বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমাদ আহলাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে— হান্তময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত— সে একদিনের জন্ম নীরব হইলে বাড়িটা যেন শ্লু-শ্লু ঠেকিত, কী যেন অভাব বোধ হইত। কয়দিন হইতে কয়ণা এমন বিষল্ল হইয়া গিয়াছিল— সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাদিত, কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। কয়ণা যথন এইরপ বিষল্ল হইয়া থাকে তথন রজনীর

यरणे कहे एव.— तम वानिकाव हात्रि चाञ्जात ना विचित्त शहरान ममछ तिन छाहात्र क्षिम क्षित्र काला काला है एवं ना।

नत्त्रत्वत्त्र वाष्ट्रि वाहेरव विषय्ना कक्क्क्षा यहिक्क छात्रि धतित्रा शिष्ट्रपाछ । यहिक्क विष्ठा, तम वाष्ट्रि खत्नक मृत्त्र । कक्क्षा विष्ठा, छा हाक् । यहिक्क किल, तम वाष्ट्रिक वाह्रिक, तम वाष्ट्रिक वाह्रिक, छा हाक् । यहिक्क किल, तम वाष्ट्रिक वाह्रिक वाह्रिक वाह्रिक खात्रभा नाहे । कक्क्षा छेख्य किल, छा हाक् । मकल खालखित विक्रास्त्र এই 'छा हाक्' खिनदा यहिक्क छावित्रान, नत्त्रत्वत्क थकि छात्ना वाष्ट्रिक खानाहेर्यन ७ तमहैशान कक्क्षां वाह्रिक खानाहेर्यन ७ तमहैशान कक्क्षां वाह्रिक कहेग्रा वाहर्यन । नत्त्रत्वत्वत्र मह्मां व हिल्लान ।

বাড়িভাড়া দিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক বা মহেন্দ্র উহার বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই হউক, নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া পিয়াছেন। মহেন্দ্র তাঁহার রুণা অবেষণ করিলেন, পাইলেন না।

**এই বার্ডা শুনিয়া অবধি ক**রুণার আর হাসি নাই। বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ সময়ে महमा धक-धको। कथा छिनित्न रायन तृत्क चापांछ नात्म, कक्ष्मांत्र एयनि चापांछ नाभिग्राह् । एक्न. এত प्रित्य कि कक्ष्णात्र महिग्रा बाग्र नाहे । नरत्र कक्ष्णात्र छेश्र কত শত বুর্ব্যবহার করিয়াছে, আর আজ তাহার এক স্থানাম্বর সংবাদ পাইয়াই কি ভাহার এড লাগিল। কে জানে, করণার বড়ো লাগিয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগভ बामाजन इहेबा इहेबा जाहात क्षम क्यान कीर्य इहेबा नियाहिन, चाक এই একটি সামান্ত व्याचार्टिं छाडिया পড़िन। त्वांथ इम्र এवांत्र त्वहांत्रि कक्न वर्णां व्याना कवित्राहिन त्व वृक्षि नरत्रस्थित महिष्ठ व्यावात राधा-माकार हरेरव। छाहार् निवान हरेत्रा म शृथिवीत সমৃদন্ন বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়তো এই এক নিরাশা হইতেই তাহার বিশাস হইন্নাছে जाहात चात्र किष्टु एउ इस हहेरव ना! कक्ष्मात्र यन अरक्रारत जाडिया পिएन— स्थ ভাবনা कक्षभाव मर्का वानिकाव मत्न बामा लाव बगस्रव, मारे यव्रभव जावना जाहांब बत्न इरेन। छोड़ांत्र मत्न इरेन, এ मः मार्त्य म स्वयन खांच खरमन इरेन्ना পড़िनार्ट, म बात्र भातिया अर्फ ना, अथन छाहाय यत्र १ हरेल वारि । अथन बात्र बिथक लाक्सन छाहान कार्क व्यामित्न छाहान त्क्यन कहे हन। तम यत करन, 'ब्यामात्क এইशात-धकना वाश्विवा क्रिक, जाभनाव ब्रांच धकना भिष्या शाकिया बति।' तम मकन लात्किव নানা জিজাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না। সে সকল বিষয়েই ক্ষেত্রন विवक्त छेगानीन हहेवा পড़िवाहि। बसनी विठाति कछ कांगियां छाहात्व कछ नाथा नाथना कतियाहि, किन्द এই बाह्छ नजांग करबन बट्डा खिन्ना हहेगा পড়িয়াছে— वर्षात्र मिन्नरमस्क, वमरस्वत्र वाष्वीस्त्व, स्वात्र स्म बाध्रा जूनिस्क भावित्व ना ।

### ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়িত অবস্থায় করুণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে করুণাকে দেখিতে আসিতেন; করুণা কগনো থারাপ থাকিত, কথনো ভালো থাকিত। এমনি করিয়া দিন চলিয়া ঘাইতেছে। নরেন্দ্র করুণাকে মনে মনে ঘুণা করিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনো ভাহার উপর কোনো অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না— তুই-এক দিন বাদে বে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তথন করুণার কাছে না আসিলেই ভালো হইত। ভাহার অবর্তমানে পীড়িতা করুণাকে দেখিবার কেহ লোক নাই। কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিত, "ভোমার কি ব্যামো কিন্তুতেই সারবে না পা। কী ষম্রণা!"

নরেন্দ্রর উপর এই দাসীটির মহা আধিপতা ছিল। নরেন্দ্র বধন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া বাইত, তথন ইহার বত ঈর্বা হইত, এত জার কাহারো নয়। এমন-কি, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আদিলে তাহাকে মাঝে যাঝে ঝাঁটাইতে ফ্রাট করিত না। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে। ক্কণার উপরেও ইহার ভারি আক্রোণ ছিল, ককণাকে কৃত্র কৃত্র বিষয় লইয়া জালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া দাইত— হ্জনেই ছ্জনের উপর পালাগালি ও কিল চাপড় বর্বণ করিয়া ক্কক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিছু এইক্রপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাহার বিপদের দিনে ইহার সাহায়ে দিনবাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই ক্তি পাইতে লাগিল। খণন তথন আসিয়া বাতলামি করিত, সেই দাসীটির সহিত ভারি রুগড়া বাধাইয়া দিত। কঙ্গণা এই-সম্ভই দেখিতে পাইড, কিছা ডাছার কেমন একপ্রকারের ভাব হইয়াছে— সে মনে করে বাহা হইডেছে ছউক, বাহা বাইডেছে চলিয়া বাক। দাসীটা মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিরা কর্মণার নিকট পর পর করিয়া মুখ নাড়িরা বাইড; কর্মণা চুপ করিয়া থাকিড, কিছুই উত্তর দিড না। নরেন্দ্র আবস্তক্ষত গৃহসক্ষা বিক্রেয় করিছে লাগিল। অবশেষে ভাহাডেও কিছু হইল না— অর্থসাহায় চাছিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিটি লিখিবার ক্ষম্ত কর্মণাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। কর্মণা বেচারি কোথায় একটু নিশ্চিত্ত হইডে চার, কোথার সে মনে কবিডেছে 'বে বাহা করে কর্মক— আমাকে একটু একৈলা থাকিডে দিক', না, ভাহাকে লইয়াই এই-সমন্ত হালাম। সে কী করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিড। কিছু বার বার এমন কী করিয়া লিখিবে। মহেন্দ্রের নিকট হইডে বাব বার অর্থ চাহিতে ভাহার কেমন কট হইড, ভদ্তির দে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র ভাহা ত্কর্মে বার করিবে মাত্র।

একদিন সন্ধার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জন্ত করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পায়ে পড়ি, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিয়ো না।"

नदि म क्षणात करिन, "निविष्टि हरेत।"

कक्षा नदिस्त ना खड़ाहेषा धित्रपा कितन, "क्या करता, व्यामि निशिष्ठ नातित ना।"

"निधिवि ना १ इङ्डाभिनी, निधिवि ना ?"

क्कार्य म्रख्यर्य इहेमा नरम् कम्मार्क खहान्न कन्निर्ण नामिन। এमन ममम महमा बात्र युनिया পণ্ডिष्ठमहानद्व खर्यन कन्निरामन; जिनि छाड़ाणाड़ि गिया नरम्बर्क हाड़ा है मा मिरमिन, मिथिसन पूर्वम कम्मना युद्धि हहेमा পढ़ियाहि।

#### मश्रविः भ পরিচ্ছেদ

প্র্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিভষহাশয় নিধির টানাটানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কথনোই ভালো ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্বেহভাগিনী কম্পার দুলা কী হুইল। এইরূপ অমুভাপে ঘণন কট পাইভেছিলেন এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সভ্য-সভাই ভাহার সাজাৎ হয়।

णशांत्र निक्**ठे कक्षणांत्र मधल मः वाक भारेषा जांत्र धाकिए** भातित्वन ना,

তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন। প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেশ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন— বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নির্চুর অত্যাচার দেখিতে পাইলেন।

সেই মূর্ছার পর হইতে করুণার বার বার মূর্ছা হইতে লাগিল। পণ্ডিভমহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অভ্যন্ত অমুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া-চিম্বিয়া তিনি তাড়াভাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রন্ধনী উভয়েই আদিল। মহেন্দ্র ঘথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রন্ধনীর হাত ধরিয়া অতি কীণ ম্বরে কথা কহিত; পণ্ডিভমহাশয় ম্থন অমুভগুহাদয়ে করুণার নিকট আপনাকে ধিকার দিভেন, ম্বন কাদিতে কাদিতে বলিতেন, মা, আমি তোকে অনেক কই দিয়াছি, তথন করুণা অশ্রুপ্রনিত্তে অতি ধীরস্বরে তাঁহাকে বারণ করিত। কেই যদি জিজ্ঞাসা করিত 'নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে গ্রাণ কহিত, "কাল্ব নাই।"

म बानिज नरतम क्वन वित्रक रहेरव भाव।

আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড়ো বাড়িয়াছে। শিয়রে বসিয়া রক্ষনী কাঁদিতেছে।
আর পণ্ডিতমহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে দ্বির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর
ভায় অধীর উচ্ছাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আঞ্চ করুণা একবার নরেন্দ্রকে
ভাকিয়া আনিবার জন্ত মহেন্দ্রকে অহরোধ করিল। নরেন্দ্র যথন গৃহে আসিলেন,
ভাঁহার চন্দ্র লাল, মৃথ ফুলিয়াছে, কেশ ও বন্ধ বিশৃষ্ণল। হতবৃদ্ধিপ্রায়্ম নরেন্দ্রকে
করুণার শয়ার পার্ষে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হন্তে নরেন্দ্রের হাত
ধরিল, কিছু কিছু কহিল না।

व्याचिन ১२৮৪ - छाउ ১२৮৫

## প্রবন্ধ

# আত্মপরিচয়

## वाष्यभित्र

>

আমার জীবনবৃত্তান্ত নিধিতে আমি অন্তক্ষ হইয়াছি। এথানে আমি অনাবক্তক বিময় প্রকাশ করিয়া আমগা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতে এ কথা বনিতেই হইবে, আত্ম-জীবনী নিধিবার বিশেব ক্ষমতা বিশেব নোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ, আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনাম কাহারো কোনো লাভ দেখি না।

সেইজন্ত এ ছলে আমার জীবনবৃত্তান্ত চ্ইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা বেভাবে প্রকাশ পাইরাছে, তাহাই বপেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে বে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্ত আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খামার শ্বদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ধখন দেখি তথন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই— এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে খামার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। বখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, খামিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু খাল খানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে খামার সমগ্র কাব্যরান্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই— সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও খামি পূর্বে খানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না খানিয়া খামি একটির সহিত একটি কবিতা বোজনা করিয়া খানিয়াছি— তাহাদের প্রত্যেকের যে ভূমে অর্থ করনা করিয়াছিলাম, খাল সমগ্রের সাহাব্যে নিশ্চয় বৃষিয়াছি, সে অর্থ খাতিক্রম করিয়া একটি খবিছেয় তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া খানিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কী কৌতুক নিত্যন্তন প্ৰগো কৌতুকষয়ী। আমি বাহা-কিছু চাহি বলিবায়ে বলিতে দিভেছ কই। শব্দ কাৰে বিস শহরহ

মূধ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ

মিশায়ে আপন স্থরে।
কী বলিতে চাই সব ভূলে ঘাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতলোতে ক্ল নাহি পাই—
কোধা ভেসে যাই দুরে।

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি বে, বেটা আসর, বেটা উপস্থিত, তাহাকে সে থব্ করিতে দেয় না। তাহাকে এ কণা জানিতে দেয় না বে, সে একটা সোপানপরস্পরার অল। তাহাকে ব্যাইয়া দেয় বে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যথন ফুটিয়া উঠে তথন মনে হয়, ফুলই বেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য— এমনি তাহার সৌন্দর্য, এমনি তাহার স্থান্ধ বে, মনে হয় বেন সে বনলন্দ্রীর সাধনার চরমধন। কিন্তু সে বে ফল ফলাইবার উপলক্ষমাত্র সে কথা গোপনে থাকে— বর্তমানের গৌরবেই সে প্রাক্তর, ভবিশ্বৎ তাহাকে অভিতৃত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সেই বেন স্ফলতার চৃড়ান্ত; কিন্তু ভাবী তরুর জন্তু সে বে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া ধায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অভীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনাদহদ্ধেও দেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই — অস্কত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন ষেটা লিখিতেছিলাম তখন দেইটেকেই পরিপাম বিলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্ত সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা-কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিছু আজ আনিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষ্মাত্র— তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কেরচনাকারী আছেন, বাহার সন্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। স্কুখোর বালির এক-একটা ছিন্তের মধ্য দিয়া এক-একটা হার আগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চেশ্বরে প্রচার করিতেছে, কিছু কে সেই বিচ্ছিন্ন স্বয়গুলিকে রাণিনীতে বাধিয়া তুলিতেছে? ফু স্বর আগাইতেছে বটে, কিছু ফু ডো বালি বাজাইতেছে মা।

সেই বাশি রে বাজাইডেছে ভাহার কাছে সমন্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে, ভাহার অপোচরে কিছুই নাই।

বলিভেছিলাম বসি এক ধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
ভনাভেছিলাম ঘরের ছয়ারে
ঘরের কাহিনী যভ;
তৃমি সে ভাষারে দহিন্না জনলে
তৃষি সে ভাষারে দহিন্না জনলে
তৃষারে ভাসারে নয়নের অলে
নবীন প্রতিষা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

এই মোকটার যানে বোধ করি এই বে, বেটা লিখিতে বাইডেছিলায় সেটা সাধা কথা, সেটা বেশি কিছু নহে— কিন্তু সেই সোলা কথা, সেই আযার নিজের কথার মধ্যে এখন একটা ক্ষর আসিয়া পড়ে, বাহাতে তাহা বড়ো হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশের হইয়া ওঠে। সেই-বে ক্ষরটা, সেটা তো আযার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আযার পটে একটা ছবি বাগিয়াছিলায় বটে, কিন্তু সেইসক্ষে-সঙ্গে বে-একটা রঙ্ক ফলিয়া উঠিল, সেই রঙ্জ সে রঙের তুলি তো আযার হাতে ছিল না।

> न्जन इन्स चरकत क्यांत्र छता चानस्य इटि हर्स्स यात्र, न्जन दिस्सा दिख छेटि छात्र न्जन द्राभिषेख्य । स्व कथा छावि नि वनि स्मिष्टे कथा, स्व वाथा वृक्षि ना चार्स्स स्मिष्टे वाथा, चानि ना अस्मिष्ट काहात्र वात्रछ। कारत कनावात्र छत्त्र।

আমি ক্র ব্যক্তি বৰন আমার একটা ক্র কথা বলিবার অন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া-ছিলাম তথন কে একজন উৎসাহ বিয়া কহিলেন, 'বলো বলো, ভোষার কথাটাই বলো। ঐ কথাটার জন্মই সকলে হা করিয়া তাকাইয়া আছে।' এই বলিয়া তিনি শ্রোভ্বর্গের বিকে চাহিয়া চোধ টিপিলেন; স্থিও কৌজুকের সলে একটুখানি হাসিলেন এবং আষারই কথায় ভিতর বিয়া কী-সব নিজের,কথা বলিয়া লইলেন। কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কৈহ এক বলে, কেহ বলে আর,
আমারে ভ্রধার ব্রথা বার বার—
দেখে তুমি হাস বৃঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

তথু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অভিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন ? তাহা নহে। সেইসক্ষে ইহাও দেখিয়াছি ষে, জীবনটা ষে গঠিও হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত স্থতুংব, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিয়ভাকে কে একজন একটি অথও তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আমুক্লা করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়ভই গাঁথিয়া ভূড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিল্ল করিয়া দিতেছেন— তিনি স্থগতীর বেদনার ঘারা, বিচ্ছেদের ঘারা বিপ্লের সহিত, বিয়াটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যথন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল তথন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সকলতা চায় নাই— সে আপনার বরের স্থা বরের সম্পদের জন্মই কড়ি সংগ্রেছ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো স্থাত্বংথের দিক হইতে কে তাহাকে জার করিয়া পাহাড়-পর্বত অধিত্যকা-উপত্যকার কুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া ঘাইতেছে।

थ की कोजूक निष्ठा-न्छन
श्रमा कोजूकमग्री!
द पिक भाष हाट हिनवादा
हिन्छ पिछ्ह कहें।
श्रास्त्र व भूष धात्र गृहभात्न,
हासिन फित्र पिया-व्यमात्न,
भारते धात्र त्माक, वर्ष कम ब्यान
भारतीय पाषाग्रात्क—
खक्षा श्रमा श्राह्म हिन्स हिना,
द भ्रमा श्रमा श्राह्म हिना,
द भ्रमा श्रमा श्रमा श्रमा हिन्न हिन्द हिन्न हि

यत हिन मिन कारण ७ रचनाम किंगिरम किमिय मास्ट । भरम भरम जूबि जूनाहरण मिक, कोश माय ज्ञांक नाहि भारे ठिक, क्रांक्डमम ज्ञांक भिषक धरमहि नृज्व स्मान । कथरना जेमाम गिनिम ज्ञिस ज्ञिस्त कप्र रामनाम जरमां मध्यरम किन ना राम भाष राम भरतम । हिन ना राम भाष राम भरतम ।

এই বে কবি, বিনি আমার সমন্ত ভালোমন্দ, আমার সমন্ত অনুকৃত্য ও প্রতিকৃত্য উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়। চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহনীবনের সমন্ত পণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশের সহিত তাহার সামগ্রন্তহাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্বত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন— সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অন্তিশ্বধারার বৃহৎ শতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অপোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। দেইজন্ত এই ক্রপতের তক্তলতা-পশুপন্ধীর সক্ষে এমন একটা প্রাতন ঐক্য অন্তব্য করিছে পারি, দেইজন্ত এতবড়ো রহস্তময় প্রকাণ্ড জগণেকে অনাশ্বীর ও ভীবণ বলিয়া মনে হয় না।

ভাজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি;

ক্ষনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
তথু তুমি আমি এসেছি।
চেয়ে চারি দিক পানে
কী বে জেগে ওঠে প্রাণে—
ভোমার-আমার অসীম বিজন
বেন পো সকলবানে।
কড ব্গ এই আকাশে বাপিছ
সে কথা অনেক তুলেছি,

তারায় তারায় বে আলো কাঁপিছে সে আলোকে দোঁহে ছলেছি।

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে वाचित्र नव वालात्क टिए एकि यत जाननात यत প্রাণ ভরি উঠে পুলকে। यत्न इय एवन कानि এই অক্ষিত বাণী— युक स्विमिनीत मर्स्यत मास्य জাগিছে যে ভাবখানি। এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে কত যুগ মোরা ষেপেছি, কত শরতের সোনার আলোকে কত তৃপে দোঁহে কেঁপেছি।… লক্ষ বর্ষ আগে ধে প্রভাত উঠেছিল এই ভূবনে তাহার অকণকিরণকণিকা गाँथ नि कि स्मात्र कीवरन ? সে প্রভাতে কোন্ধানে ख्यशिष्ट्र (क वा कारन ? की प्त्रिक-भार्य कृष्टात आभारत मिन नुकास वाल ? হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে গড়িছ নৃতন করিয়া। চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর, द्रव्य हिद्रक्षित धविष्ठा ।

তত্ত্বিস্থার আমার কোনো অধিকার নাই। বৈতবাদ-অবৈতবাদের কোনো ভর্ক উঠিলে আমি নিক্তর হইরা থাকিব। আমি কেবল অভূতবের দিক দিয়া বলিভেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে— সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমত অবপ্রত্যক্ষ, আমার বৃদ্ধিয়ন, আমার নিষ্ট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বরূপৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনম্ভ ভবিশ্বৎ পরিপ্লত করিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বৃদ্ধি না, কিছু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোধে বে আলো ভালো লাগিতেছে, প্রভাত-সন্থ্যার বে মেবের ছটা ভালো লাগিতেছে, ভূণতকলভার বে ভামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়ন্তনের বে মৃথচ্ছবি ভালো লাগিতেছে— সম্বত্তই সেই প্রেম্নীলার উদ্বেল ভরন্থমালা। ভাহাতেই জীবনের সমত্ত অ্বভ্যাবের মহত্ত আলো-অন্ধ্ কারের ছায়া বেলিতেছে।

আমার মধ্যে এই বাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং বিনি গড়িতেছেন, এই উভরের মধ্যে বে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, বে-একটি নিত্যপ্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে স্ববহৃংবের মধ্যে একটি শান্তি আদে। বধন ব্রিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, আমার প্রত্যেক হংখবেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তথন ভানি বে, কিছুই বার্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদ্ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধক্ত হইয়া উঠিতেছে।

এইথানে আমার একটি পুরাতন চিঠি হইতে একটা জায়গা উদ্যুত করিয়া দিই—

ठिक चारक माधावर धर्म वरण, मिछा रव चायि चायाव निर्द्धत यरधा रू च्छे पृष्टित । লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিছু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমণ যে একটা मधीव भरार्थ रहे हरम উঠেছে, তা चायक ममम चम्र उत्तर कत्र भाति। विश्व कार्या একটা নিদিষ্ট ষড নম্ব— একটা নিগৃঢ় চেডনা, একটা নৃতন অস্তরিজ্ঞিয়। আমি বেশ বুকতে পার্ছি, আমি ক্রমণ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামগ্রন্থ স্থাপন করতে পারব— আয়ার স্থ-ছ:খ, चछत्र-বাহির, বিশাস-মাচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিভে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সভ্য কি মিখ্যা বলতে পারি নে; কিন্তু সে-সমস্ত সভ্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অহুপ্যোগী, বস্তুত আমার পক্ষে **जांद्र व्यक्तिय (महे वन्न महे ह्या व्यायाद्र मयन्त्र कीवन मिर्द्र (व किनिमंग्रीक मण्पूर्व** আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরমসতা। জীবনের সমস্ত স্থতু:থকে বখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অন্তভ্তৰ করি তথন আয়াছের ভিতরকার এই অনম্ভ সঞ্জনরহস্ত ঠিক र्वां भावि त्न- প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে বেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা বার না ; কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সন্তনশক্তির অধণ্ড ঐক্য প্তা বৰন একবার অভ্তব করা বায় তথন এই পজামান অনম্ভ বিশ্বচরাচয়ের সঙ্গে নিজের रगांग উপलक्षि कत्रि; दूबार्फ भात्रि, स्थान अएनक्क-ठळ्ळ व्यवस्थ बनार्फ ब्रूवर्फ चूवर्फ वित्रकाम धरत रेखित हरत्र केंद्रेर्ड, बाबात जिखरत्र ५ रडमिन बनाविकाम धरत अकरे। रखन

চলচে; षायांत रूथ-पू:ध वामना-त्वमना छात्र मध्या ज्ञाभनात ज्ञाभभनात ज्ञाभनात ज्ञाभमात ज्ञाभनात ज्ञाभाव ज्ञाभाव ज्ञाभनात ज्ञाभनात ज्ञाभनात ज्ञाभनात ज् क्यरह। এই थ्यंक की हरम डिर्राद खानि तन, कांत्रन खामसा अकि धृतिकनांत्क । कानि न । किन्न निरकत श्रीवर्मान कीवनिर्देश वर्धन निरकत वाहेरत क्षत्र समकारमञ्ज সঙ্গে যোগ করে দেখি তথন জীবনের সমস্ত তৃ:খগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দশুত্রের মধ্যে গ্রাধিত দেখতে পাই— আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুরতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর-সমন্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপ্রমাণ্ও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই স্থন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তাঁর চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়— সেইজন্তই এই জ্যোতির্ময় শৃক্ত আমার অস্করাত্মাকে তার নিজের यश्य अपन करत्र পत्रिवाशि करत् निय । नहेल स्म कि जायात्र यनकि जिन्यां न्थर्म করতে পারত। নইলে তাকে কি আমি হুন্দর বলে অহুভব করতেম ?… আমার সঙ্গে অনস্ক জগৎ-প্রাণের যে চিরকালের নিগৃঢ় সম্বন্ধ, সেই সমন্বের প্রভাক্ষমা বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগদ্বগীত। চতুদিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।

এই পত্তে আমার অন্তানিহিত যে সজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত স্থত্থেকে সমস্ত ঘটনাকে একাদান তাংপর্যদান করিতেছে, আমার রপরপাম্বর ভন্মজনাম্ভরকে একস্তে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে একা অহতব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

अस्ट अस्टब्रज्य,

মিটেছে কি তব সকল ভিন্নায আসি অস্তরে মম ? হ: ধহু থের লক্ষ ধারায় পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়, निर्देश भीज्ञ निडाफि वक मनिष्याका-मय। কত বে বরন, কত বে গদ্ধ, কড যে রাগিণী, কড যে ছন্দ, गाँथिया गाँथिया करब्रहि वस्रव

, বাসরশয়ন তব----

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা প্রতিদিন আমি করেছি রচনা ডোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুর্ডি নিত্যনব।

আশ্বর্ধ এই বে, আমি ছইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি। আমার মধ্যে কী অনম্ভ মাধ্র্য আছে, যেজভ আমি অসীম ক্রমাণ্ডের অগণ্য প্র্যচন্দ্রগ্রহতারকার সমস্ত শক্তি দারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে আকাশের মধ্যে চোধ মেলিরা দাড়াইয়াছি— আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে না। মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্বর্ধ অন্তিথের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি— আমার উপরে যে প্রেম, বে আনন্দ অপ্রাম্ভ রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না ?

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মােরে
না জানি কিলের আশে।
লেগেছে কি ভালো, ছে জীবননাথ,
আযার রজনী আমার প্রভাত
আযার নর্ম আযার কর্ম
ভোমার বিজন বাদে।
বরষা শরতে বসস্থে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া ষত সংগীতে
ভনেছ কি ভাহা একেলা বনিয়া
আপন সিংহাসনে।
যানসমূস্তম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
যম দৌবনবনে।

की ए षिष्ठ वेंध् यत्रययां वारत त्राचित्रा नत्रम कृष्टि ? करत्रष्ठ कि क्या गरजक व्यायात्र चलन পডन क्रांटि ? প্জাহীন দিন, সেবাহীন রাড,
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ,
অর্থ্যকুত্ম ঝরে পড়ে গেছে
বিজ্ঞন বিপিনে ফুট।
কে করে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার,
হে কবি, ভোমার রচিত রাগিনী
আমি কি গাহিতে পারি?
ভোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অঞ্চবারি।

ষদি এমন হয় যে, আমার বর্তমান জীবনের মধ্যে এই জীবনদেবতার সেবার সম্ভাবনা বতদ্র ছিল তাহা নিংশেষ হইয়া গিয়া থাকে, যে আগুন তিনি জালাইয়া রাখিতে চান আমার বর্তমান জীবনের ইন্ধন যদি ছাই হইয়া গিয়া আর তাহা রক্ষা করিতে না পারে, তবে এ আগুন তিনি কি নিবিতে দিবেন ? এ অনাবশুক ছাই ফেলিয়া দিতে কতক্ষণ? কিন্তু তাই বলিয়া এই জ্যোতি:শিখা মরিবে কেন ? দেখা তো গিয়াছে, ইহা অবহেলার দামগ্রী নহে। অন্তরে অন্তরে তো ব্যা গিয়াছে, ইহার উপরে অনিমেষ আনন্দের দৃষ্টির অবসান নাই।

এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
কাগরণ ঘুমঘোর ?
পিথিল হয়েছে বাছবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্চে অভিসারনিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,

ন্তন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে। ন্তন বিবাহে বাঁধিবে আমার নবীন জীবনভোরে।

নিজের জীবনের মধ্যে এই-ষে আবির্ভাবকে জম্মুডব করা গেছে— যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নৃতন নৃতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।

এই জীবনদাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহুর্তে বিশ্বের দিকে ধর্বন অনিমেবদৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তথন আর এক অমুভূতি আমাকে আচ্চন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একাস্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বিসিয়া পূর্যকরোদীপ্ত জলে ছলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তথন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দ্বে রাখি নাই, তথন জলের ধারা আমার অস্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে। তথনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি—

रहे यनि याणि, रहे यमि जन, हहे यनि छ्व, हहे मूनकन, कौरमाप्य यमि किन्नि धन्नाजन किन्नुष्ठहे नाहे जारना, रच्या यार म्या जनीय राध्या जक्षितिहीन जानना।

তথনি এ কথা বলিয়াছি—

व्यागारत कितारत मरहा, व्याप्त वस्त्र करत, कालत मरहान उर कारणत जिउदत रिश्म व्यथमज्ञा । अभा या वृत्रति, जागात प्रक्रिका-भारत गाश हत्त्व त्रहे, क्षित्र विकित्स व्यापनात्क किहे विद्यातित्रा रमस्त्र व्यानस्यत मरहा। এ कथा विनार्छ कृष्ठिछ हरे नारे---

তোমার মৃত্তিকা-সনে

আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে

অম্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ

সবিত্যগুল, অসংখ্য রন্ধনীদিন

যুগ্যুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুল্প ভারে ভারে

ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তর্করাজি
পত্র মূল ফল গন্ধরেণু।

আমার স্বাতন্ত্রগর্ব নাই— বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছে। স্বীকার করি না।

মানব-সাতার দম্ভ আর নাহি মোর চেয়ে তোর স্বিদ্ধশাম মাতৃম্থ-পানে; ভালোবাসিয়াছি আমি ধ্লিমাটি ভোর।

আশা করি, পাঠকেরা ইহা হইতে এ কথা বৃঝিবেন, আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশেশরকে স্বতম্ন কাঠায় থও থও করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি, কি আত্মার মধ্যে কি বিশের মধ্যে, বিশায়ের অস্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সদীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে এক পালে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই দীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনস্কের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অদীম বিশ্বয়াবহ। আমি এই জলস্বল তক্লতা পশুপক্ষী চদ্রন্থর্য দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোঝ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশুর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশুর্য। আমাদের পিতামহুগণ যে অগ্নিবায়ু শুর্যচন্দ্র-যেখবিত্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি বারা দেখিয়াছিলেন, তাহারা যে সমন্তজীবন এই অচিস্কারীর বিশ্বয়হিমার মধ্য দিয়া সন্ধীব ভক্তি ও বিশ্বয় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বেয় সমস্ত স্পর্শ ই তাহাদের অস্তরবীণায় নব নব তবসংগীত বংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা আমার অস্তঃকরণকে স্পর্শ করে। স্থাকে বাহারা অগ্নিপিশু বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় তাহারা বেন জানে বে, অয়ি কাহাকে বলে। পৃথিবীকে বাহারা 'জলরেখাবলয়িড' মাটির গোলা বিজয়া ছির করিয়াছে তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই শে মাটি হইয়া যায়।

প্রকৃতিসম্বদ্ধে আমার পুরাতন ভিনটি পত্র হুইতে তিন জারগা ভূলিয়া দিব---

… अवन समाप्त मिनवाजिक्षाम आयात कीवन थ्याक कि मिन करम बारक अव সমন্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমন্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশ-वाां भी निः नय नमातार, এই द्यानाक क्लाकिय मासवात्तव नमछ-पृष्ठ-भविभूर्व-कवा पांचि **थरः मोमर्य — थत्र वरम्न कि कम बारमान्यनो हमहा क्रां केर्यान क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्र** এতবড়ো আশ্চর্য কাওটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না ! জগং থেকে এডই ভফাতে আমরা वांत्र कति । अक अक रवांकन मृत्र त्थर्क अक अक वश्य धरत्र व्यनस व्यक्तवादत्र शर्थ যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এদে পৌছর, আর আমাদের অস্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না! মনটা ধেন আরো শতলক বোজন দ্রে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধাঞ্জি দিপ্বধৃদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের कल थरम थरम পড़ योटक, आयोद्धित यत्नत यसा এक छो ७ এरम भए ना !… स পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মামুষগুলি সব অন্তুত ভীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি निषय এবং দেয়াল গাঁথছে— পাছে ছুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এইজন্তে পদা টাভিয়ে দিচ্ছে— বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অন্তত। এরা বে ফুলের গাছে वक-वकि पित्रारों ने नित्र ब्राप्त नि, है। एत नीति है। एति व वित्र नि, ति व वित्र व धरे (क्ष्का-सक्काला वक भानकित्र मध्या हाए भृथिवीत्र छिखत्र मिस्त्र की स्थि हान योष्ट

···এই পৃথিবীটি আয়ার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার সোকের या बायां कारक हित्रकाल नजून। ... बायि त्व यत्न कत्र भाति, वस्यून भूर्व जक्री भृषियी मम्बन्धान (थरक मरव माथा जूल উঠে उथनकात नवीन पूर्यत्क वस्पना ব্যৱছেন— তখন আমি এই পৃথিবীর নৃতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোক্সানে গাছ হয়ে পদ্ধবিত হয়ে উঠেছিলেম। তথন পৃথিবীতে জীবজন্ধ কিছুই ছিল না, » বৃহৎ সমৃত্র দিনরাত্রি ত্লছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত কুত্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মন্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তথন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বান্ধ দিয়ে প্রথম স্থালোক পান করেছিলেম— নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর হুকুরস পান করেছিলেম। একটা মৃঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। ধখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেম্ব উঠত তখন তার ঘনশ্রামচ্চটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে व्याभि कत्त्रिष्टि। व्याभन्ना पृक्षत्म এकना मूर्यामृश्वि करत्र वमरनहे व्याभारमन्न रमहे वहकारनन পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বস্তুরা এখন একধানি রৌত্রপীতছিরণ্য व्यक्त भ'त्र वे नहीजीत्रत मचत्कत्व वत्म व्याह्न- वाभि छात्र भाष्यत कारह, क्लालं कार्छ शिख नृष्टिय निष्ठि। अत्नक हिला या रायन वर्षमनस अथह निक्ष সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্পাত করেন না, তেমনি चामात পृथिवी এই द्भूतवनाम जे चाकान शास्त्रत मिक टिएम वह चामिमकालम कथा ভাবছেন— আমার দিকে তেমন লক করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম वक्टे गिष्टि।

প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, যাহ্রয তাহার বৃদ্ধিয়ন তাহার স্বেহপ্রেয় লইয়া, আমাকে মৃদ্ধ করিয়াছে— সেই মোহকে আমি অবিশাস করি না, সেই মোহকে আমি নিলা করি না। তাহা আমাকে বৃদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মৃক্টই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। অগতের সমস্ত আকর্ষণপাল আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ-বা ক্রন্ত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন, কেহ-বা মন্দ্রগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে বৃদ্ধি-বা সে এক আয়গির বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে

ছইতেছে— দক্তাই এই অগৎসংসারের নিরস্তর টানে প্রতিদিনই ন্যনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রন্থের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা বেষমই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিল্প, আমাদের পূত্র আমাদিগকে একটি আয়গায় বাঁধিয়ারাথে নাই; যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমন্ত মরকে আলোকিত করে— প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। অগতের সৌন্দর্বের মধ্য দিয়া, প্রির্থনের মাধুর্বের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন— আর-কাহারো টানিবার ক্রমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয়্ন পাওয়া, অগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মৃক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মৃন্ধ, সেই মোহেই আমার মৃক্তিরসের আম্বাদন।—

বৈরাগ্যসাধনে মৃক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়

লভিব মৃক্তির স্বাদ। এই বস্থার

মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারন্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধয়। প্রদীপের মতো

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বৃত্তিকায়
আলায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের ঘার
কল্প করি বোগাসন, সে নহে আমায়।

বে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গদ্ধে গানে
ভোমার আনন্দ রবে ভারি মাঝখানে।

যোহ মোর মৃক্তিরূপে উঠিবে অলিয়া,

প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

णामि वाजकवत्रतम 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' निधिन्नाছिनाम— তথন णामि निष्क তালো করিয়া বৃষিদ্বাছিলাম কি না জানি না— কিছু তাহাতে এই কথা ছিল বে, এই বিশকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশাস করিয়া, এই প্রত্যক্তকে শ্রহা করিয়া আমরা বধার্বভাবে অনক্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। বে জাহাজে অনক্তকোটি लाक बाजा कवित्रा वाधित इटेबाए जाहा इटेए जाक वित्रा शिक्षा गाँखादत खादि गम्ज शांत इटेवाब (ठडे। गक्ज इटेवांत नरह।

হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোণায় ?

আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে।

একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না বেতে।

কোটি কোটি বাত্রী ওই বেতেছে চলিয়া—

আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।

যে পথে তপন শনী আলো ধরে আছে

সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো তাজিয়া

আপনারি ক্তুত্র এই থছোত-আলোকে

কেন অন্ধকারে মরি পথ পুঁজে খুঁজে।

পাথি ববে উড়ে বায় আকাশের পানে

মনে করে এম বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া;

যত ওড়ে, বত ওড়ে, বত উর্ধে বায়,

কিছুতে পৃথিবী তরু পারে না ছাড়িতে—

অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।

পরিণত বয়দে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনিদিষ্ট হইতে নিদিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি—

ব্রিলাম ধর্ম দেয় স্বেহ মাতারূপে,
প্তরূপে স্বেহ লয় পুন; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ;
শিশুরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অস্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অহরক্ত হয়ে
করে সর্বভাগে। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিন্তকাল, নিধিল ভ্বন
টানিভেছে প্রেমকোড়ে— সে বহাবদ্ধন
ভরেছে অস্তর্গ মোর আনন্দবেদনে।

#### আত্মপরিচয়

নিষের সম্বন্ধে আমার ষেটুকু বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ হইরা আসিল, এইবার শেষ কথাটা বলিয়া উপসংহার করিব—

মর্তবাসীদের তৃমি বা দিয়েছ, প্রাস্থ্য,
মর্তের সকল আশা মিটাইরা তব্
রিক্ত তাহা নাহি হর। তার সর্বশেষ
আপনি প্রিরা ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধার নিত্যকালে; দর্বকর্ম দারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্চলিরপে ঝরে অনিবার
কুষ্ম আপন গদ্ধে সমন্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তব্ সম্পূর্ণ না হয়—
তোমারি প্রায় তার পেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব প্রা নহে।
কবি আপনার গানে বত কথা কহে
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থধানি।

আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধ যুলকথাটা কতক কবিতা উন্থত করিয়া, কতক ব্যাখ্যা বারা বোঝাইবার চেটা করা গেল। বোঝাইতে পারিলাম কি না জানি না—কারণ, বোঝানো-কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই— বিনি ব্রিবেন গুলার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন, কাব্যও হেঁয়ালি রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবট। বিশশক্তি যদি আমার কল্পনায় আমার জীবনে এমন বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকেন বাহা অক্তের পক্ষে ত্র্বোধ তবে আমার কাব্য আমার জীবন পৃথিবীর কাহারো কোনো কাজে লাগিবে না— দে আমারই ক্ষতি, আমারই ব্যর্থতা। স্বেজন আমার অস্তব্য আমার ক্ষানা আমার হিছা কোনো লাভ নাই, আমার পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব— আমার অন্ত কোনো গতি ছিল না।

বিশ্বজ্ঞগৎ বখন মানবের হৃদরের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া, মানবভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে তখন ভাছা কেবলমাত্র প্রভিশ্বনি-প্রভিচ্ছায়ার মতো দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ লাই। কেবলমাত্র ইক্রিয়ভায়া আয়য়া অগতের যে পরিচয় পাইভেছি ভাছা জগৎপরিচয়ের কেবল সামাক্ত একাংশমাত্র— সেই পরিচয়কে আয়য়া ভাব্কদিগের, ক্বিদিপের, মত্রস্ত্রী অধিদিগের চিজের ভিতক্র দিয়া কালে কালে নবতররপে গভীরতরক্ত্যে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্টা যাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাল নহে। তাহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বৃঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বলগতের প্রকাশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াহেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হাদয়দ্বারে প্রত্যাহ বারংবার আদাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে— জগতের মধ্যে যাহা অপরপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যাহ আদিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে— যাহা চোখের সমুখে মুভিরপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে— যাহা অশরীরভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মুভি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে— তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচন্মিতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেটা করা বিজ্পনা।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে, আমায় দেখো না বাহিরে। আমায় পাবে না আমার হুখে ও স্থুখে,

আষার বেদনা খুঁজো না আযার বৃকে, আমায় দেখিতে পাবে না আযার মৃথে,

কবিরে খুঁ জিছ যেথায় দেখা সে নাহি রে।… ধে আমি স্থানমূরতি গোপনচারি, ধে আমি আমায়ে ব্বিতে বোঝাতে নারি, আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,

সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে ?

যান্ত্র-আকারে বন্ধ ধ্য জন দরে,

ভূমিতে স্টায় প্রতি নিষেধের ভরে,

যাহারে কাপায় স্থতিনিস্বার জরে,

কবিরে পুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে ?

অকালে বাহার উন্নয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশস্কা বৃচিতে চার না। আপনাদের কাছ হইতে আমি বে সমাদর লাভ করিয়াছি সে একটি অকালের ফল— এইজন্ত ভর হয় কথন সে বৃশ্বচ্যুত হইরা পড়ে।

অক্তান্ত দেবকদের মতে। দাহিত্যদেবক কবিদেরও থোরাকি এবং বেতন এই তুই রক্ষের প্রাণ্য আছে। তারা প্রতিদিনের স্থা মিটাইবার মতো কিছু কিছু যদের খোরাকি প্রত্যালা করিয়া থাকেন— নিভান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিছু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপ-থোরাকি বন্দোবন্ত— তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের ধোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে একম্ঠা মৃড়িম্ডকিও দেয় না।

এই তো গেল দিনের খোরাক – ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সদে ইহার ক্ষা হয়। তার পরে বৈতন আছে। কিছু সে তো মাস না গেলে দাবি করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাণাটা, বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীভি নাই। এই বেভনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের থাভাঞ্চিখানাভেই হইয়া থাকে। সেথানে হিসাবের ভূল প্রায় হয় না।

কিন্ত বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম শোধের বন্দোবন্ত হয় তবে সেটাতে বড়ো সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যার না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিসটাতে সে স্থবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। বেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিম্ভ হইবার জো নাই।

उप् बहे नद्र। वैकिश विकाश विकाश विकाश हम उप ति विकाश हम उप ति विकाश करिय हाए विद्या विकाश विकाश करिय विकाश विकाश करिय विकाश विकाश विकाश विकाश विकाश विकाश विकाश विकाश करिय विकाश विकाश करिय विकाश विक

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও
নিজের বলিয়া দাবি করিতে কৃষ্টিত হয় না। এইজন্মই তো ঐ ছুর্র্ডটাকে দাবাইয়া
রাখিবার জন্ম এত অফুশাসন। এইজন্মই তো মহু বলিয়াছেন—সম্মানকে বিবের
মতো জানিবে, অপমানই অমৃত। সম্মান ষেধানেই লোভনীয় সেধানেই সাধ্যমত
তাহার সংশ্রব পরিহার করা ভালো।

আমার তো বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে ষাইবার ডাক পড়িয়াছে।
এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নৃতন সঞ্চয়ের বোঝা মাথায় করিলে তো কাল চলিবে
না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর ষদি আমাকে সন্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয়
বৃঝিব, সে কেবল ত্যাগ-শিক্ষারই জন্ম। এ সন্মানকে আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ
করিতে পারিব না। এই মাথার বোঝা আমাকে সেইথানেই নামাইতে হইবে ষেধানে
আমার মাথা নত করিবার স্থান। অতএব এটুকু আমি আপনাদিগকে ভরদা
দিতে পারি বে, আপনারা আমাকে যে সন্মান দিলেন তাহাকে আমার অহংকারের
উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে পঞ্চাশ পার হইলে আনন্দ করিবার কারণ আছে—
কেননা দীর্ঘায়্ বিরল হইয়া আদিয়াছে। যে দেশের লোক অরবয়সেই মারা যায়,
প্রাচীন বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে দেশ বঞ্চিত হয়। তায়ণা তো ঘোড়া
আর প্রবীণতাই সারথি। সারথিহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরপ বিষম
বিপদ ঘটিতে পারে আমরা মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অভএব এই অয়ায়য়
দেশে যে মায়য় পঞ্চাশ পার হইয়াছে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া য়াইতে পারে।

কিন্ত কবি তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিদ্ধ মাহুষের প্রথমবিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। সন্মুখে জীবনের বিন্তার ধথন আসনার সীমাকে এখনো খুঁজিয়া পার নাই, আশা ধখন পরমরহস্তময়ী — তখনই কবিদ্ধের গান নব নব করে জাগিয়া উঠে। অবশ্র, এই রহস্তের সৌন্দর্যটি ধে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আর্-অবসানের দিনাস্ককালেও অনস্কন্তীবনের পরমরহস্তের জ্যোতির্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্তের ন্তর গান্তীর্য গানের কলোচ্ছাসকে নীরব করিয়াই দেয়। তাই বলিতেছি, কবির বয়সের মূল্য কী?

অতএব বার্ধক্যের আরছে বে আদর লাভ করিলায় তাহাকে প্রবীণ বয়সের প্রাণ্য আর্ঘ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আপনারা আযায় এ বয়সেও তল্পবের প্রাণ্যই আযাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাণ্য। তাহা শ্রন্থা নহে, ভক্তি নহে, ভাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহবের হিসাব করিয়া আমরা যাস্থকে ভক্তি করি, বোগ্যভার হিসাব করিয়া ভাহাকে শ্রন্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাবকিভাব নাই। সেই প্রেম বধন বজ্ঞ করিতে বসে তথন নিবিচারে আপনাকে বিক্ত করিয়া দেয়।

বৃদ্ধির জোরে নয়, বিভার জোরে নয়, সাধুছের গৌরবে নয়, য়ি অনেক কাল বাঁলি বাজাইতে বাজাইতে ভাহারই কোনো একটা হুরে আপনাদের হুময়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি ভবে আমি ধল্ল হইয়াছি— ভবে আমার আর সংকোচের কোনো কথা নাই। কেননা, আপনাকে দিবার বেলায় প্রীতির য়েমন কোনো হিসাব থাকে না, ভেমনি বে লোক ভাগ্যক্রমে ভাহা পায় নিজের বোগ্যভার হিসাব লইয়া ভাহায়ও কৃতিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। বে মায়্রম প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা ভাহারই— বে মায়্রম প্রেম লাভ করে ভাহার কেবল সৌভাগ্য।

প্রেমের ক্ষমতা বে কতবড়ো আন্ধ আমি তাহা বিশেষয়পে অমৃতব করিতেছি।
আমি বাহা পাইয়াছি তাহা শতা জিনিদ নহে। আমরা ভূতাকে বে বেতন চুকাইয়া
দিই তাহা তৃচ্চ, স্কতিবাদককে বে প্রস্কার দিই তাহা হেয়। সেই অবজ্ঞার দান আমি
প্রার্থনা করি নাই, আপনারাও তাহা দেন নাই। আমি প্রেমেরই দান পাইয়াছি।
সেই প্রেমের একটি মহৎ পরিচয় আছে। আমরা বে জিনিসটার দাম দিই তাহার ক্রাট
সহিতে পারি না— কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই। যথন
মন্ত্রি দিই তথন কাজের ভূলচুকের জন্ত জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক
সন্ত করে, অনেক ক্ষমা করে; আবাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহন্ত প্রকাশ
করে।

আন চল্লিশ বংশরের উর্ধকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি— ভূলচুক বে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও বে বারম্বার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই-সমন্ত অপূর্বতা, আমার সেই-সমন্ত কঠোরতা-বিক্ষতার উর্ধে দাড়াইয়া আপনারা আমাকে বে মাল্য দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর-কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের ব্যার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

বেখানে প্রাক্কভিক নির্বাচনের নিয়ম প্রবল সেখানে প্রাক্কভিক প্রাচুর্বের প্রয়োজন আছে। বেখানে জনেক জন্মে সেখানে মরেও বেশি— তাহার মধ্য হইতে কিছু টিকিয়া বায়। কবিদের মধ্যে বাহারা কলানিপুণ, বাহারা আর্টিস্ট, ভাহারা মানসিক নির্বাচনের নিয়মে স্কটি করেন, প্রাক্কভিক নির্বাচনকে কাছে বেঁবিভে দেন না। তাঁহারা বাহা-কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমন্তটাই থকেবারে সার্থক হইয়া উঠে।

আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচ্ব আছে বাহা বছপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে। অমরত্বের তর্গীতে ছান বোল নাই, এইজন্ত বোঝাকে বতই সংহত করিতে পারিব বিনালের পারের ঘাটে পৌছিবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। মহাকালের হাতে আমরা বত বেশি দিব ততই বেশি সে লইবে ইহা সত্য নহে। আমার বোঝা অত্যম্ভ ভারী হইয়াছে— ইহা হইতেই বুঝা বাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পড়িয়াছে। বিনি অমরত্বরপের রথী তিনি সোনার মৃক্ট, হীরার কঞ্চি, মানিকের অক্ষদ ধারণ করেন, তিনি বন্তা মাধায় করিয়া লন না।

কিন্তু আমি কাঞ্করের মতো সংহত অথচ মূল্যবান গছনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, ষথন বাহা ভূটিয়াছে তাহা লইয়া কেবল মোট বাঁধিয়া দিরাছি; তাহার দামের চেয়ে তাহার তার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে। যেখনে মালচালানের পরীক্ষালালা সেই কন্টম্হোসের হাত হইতে ইহার সমস্কঞ্জলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশকা লইয়া ক্ষাভ করিতে চাই না। যেমন এক দিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর-এক দিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন-কি, ক্ষণকালের অনাবশ্রক ফেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান দেওয়া গেছে, তাহার ছায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোনো ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল তো এই দেখিতেছি, অস্তত প্রাচুর্যের হারাতেও বর্তমানকালের হুদয়টিকে আমার কবিত্বচেটা কিছু পরিমাণে ভূড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদ্বের হুদয়ের তর্ফ হইতে আক্র যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান ভাহাতে সন্দেহ নাই।

কিছ এই দানও ঘেষন ক্ষণহায়ী তাহায় প্রতিদানও চিরদিনের নছে। আমি বে ফুল ফুটাইয়াছি তাহারও বিভার ঝারিবে, আপনারা দে মালা দিলেন তাহারও অনেক ভকাইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই কবি যাহা পায় তাহার মধ্যে ক্ষণকালের এই দেনাপাওনা শোধ হইতে থাকে। অভকার সম্বনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাবনিকাশের অন্ধ বে প্রচ্রপরিমাণে আছে তাহা আমি নিকেকে জুলিতে দিব না।

এই ক্ষণকালের ব্যবসায়ে ইচ্ছার জনিচ্ছার জনেক ফাকি চলে। বিশুর ব্যর্জডা দিয়া ওদন ভারী করিয়া ভোলা বায়— যতটা মনে করা বায় ভোছার চেম্নে বলা বায় বেশি— দর অপেকা দম্ভরের দিকে বেশি দৃষ্টি পড়ে, অস্তুত্বের চেম্নে অমুক্রণের মাজা অধিক চ্ইরা উঠে। আমার স্থাপিকালের সাহিত্য-কারবারে সেই-সকল ফাঁকি জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক জমিয়াছে সে কথা আমাকে স্বীকার করিতেই চ্টবে।

কেবল একটি কথা আন্ত আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই বে, সাহিতো আন্ত পর্যন্ত আমি বাহা দিবার বোগ্য মনে করিয়াছি ভাহাই দিয়াছি, লোকে বাহা দাবি করিয়াছে ভাহাই জোগাইতে চেটা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মডো করিয়া ভূলিবার দিকে চোধ না রাধিয়া আমার মনের মডো করিয়াই সভার উপন্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই ধবার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রশানীতে আর বাহাই হউক, শুক্ষ হইতে শেষ পর্যন্ত বাহবা পাওয়া বায় না, আমি ভাহা পাইও নাই। আমার বশের ভোকে আন্ত সমাপনের বেলায় বে মধুর জ্টিয়াছে, বরাবর এ রসের আরোজন ছিল না। বে ছন্দে বে ভাষায় একদিন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তথনকার কালে ভাহা আদর পায় নাই এবং এথনকার কালেও বে ভাহা আদরের বোগ্য ভাহা আমি বলিতে চাই না। কেবল আমার বলিবার কথা এই বে, বাহা আমার ভাহাই আমি অন্তকে দিয়াছিলাম— ইহার চেয়ে সহজ স্থবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক সময়ে লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুলি কয়া যায়— কিন্তু সেই খুলিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে— সেই স্থলত খুলির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

তাহার পরে আমার রচনার অপ্রির বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রির বাক্যের ঘাহা নগদ-বিদার তাহাও আমাকে বার বার পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার শক্তিতেই মাহ্ব আপনার সত্য উরতি করিতে পারে, য়াগিয়া পাতিয়া কেহ কোনোদিন ছায়ী কল্যাণ লাভ করিতে পারে না, এই নিডাস্ত পুরাতন কথাটিও ত্বংসহ গালি না খাইয়া বলিবার হুবোগ পাই নাই। এমন ঘটনা উপরি-উপরি অনেকবারই ঘটল। কিছু যাহাকে আমি সভ্য বলিয়া আনিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রির হইবার চেটা করি নাই। আমার দেশকে আমি অস্তরের সহিত শ্রহ্মা করি, আমার দেশের ঘাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই; এইজফু র্যাতির দিনের বে-কোনো ধূলিকলাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আছের করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমভা প্রকাশ করি নাই— এইখানে আমার শ্রোভা ও পাঠকদের সঙ্গে কণে কণে আমার মতের গুক্তর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি আনি, এই বিরোধ অভ্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত অভিশন্ন মর্যান্তিক; এই আনকান, বছুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আম্বা ক্রেনা করি। কিছু এইরূপ

আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহু করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

এইজন্তই আজ আপনাদের নিকট হইতে ষে সমাদর লাভ করিলাম তাহাকে এমন ছর্লভ বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লইতেছি। ইহা স্ততিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার। ইহাতে যে ব্যক্তি মান পায় দেও সম্মানিত হয়, আর বিনি মান দেন তাঁহারও সম্মানৱিছি হয়। যে সমাজে মাছ্য নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে থর্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পায়ে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন — যেথানে আদর পাইতে হইলে মাছ্য নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেথানকার আদর আদরলীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয়, সেই ব্রিয়া যেথানে স্থতি-সম্মানের ভাগ বল্টন হয় সেথানকার সম্মান অস্পৃষ্ঠ; সেথানে যদি স্থা করিয়া লোক গায়ে ধূলা দেয় তবে সেই ধূলাই যথার্থ ভূষণ, বদি য়াগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্ধনা।

সন্মান বেখানে মহৎ, বেখানে সত্যা, সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়।
অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্বে এ কথা অস্তরের সহিত
আপনাদিগকে জানাইয়া ঘাইতে পারিব ষে, আপনাদের প্রদন্ত এই সন্মানের উপহার
আমি দেশের আশীর্বাদের মতো মাধায় করিয়া লইলাম— ইহা পবিত্র দামগ্রী, ইহা
আমার ভোগের পদার্থ নহে, ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহংকারকে
আলোড়িত করিয়া তুলিবে না।

ফাৰ্মন ১৩১৮

0

সকল যাস্বেরই 'আয়ার ধর্য' বলে একটা বিশেব জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে পাই করে আনে না। সে আনে আমি খুস্টান, আমি মুসলযান, আমি বৈক্ষণ, আমি আফি ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলদী বলে অক্সকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্বিত্ত আছে সে হল্নতো সত্য তা নয়। নাম প্রহণেই এমন একটা আড়াল ভৈরি করে দের ঘাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা ভার নিজের চোথেও পড়ে না।

কোন্ ধর্মটি ভার ? যে ধর্ম মনের ভিভরে পোপনে থেকে ভাকে সৃষ্টি করে ভূলছে।
জীবজন্ধক গড়ে ভোলে ভার অন্তানিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোনো ধরর
রাখা জন্তর পক্ষে দরকারই নেই। মান্তবের আর-একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীরপ্রাণের চেয়ে বড়ো— সেইটে ভার মন্থাছ। এই প্রাণের ভিভরকার স্কনীশক্তিই
হচ্ছে ভার ধর্ম। এইজন্মে আমাদের ভাষায় 'ধর্ম' লন্ধ খ্ব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের
কলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আঞ্চনের আগুনছই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মান্তবের
ধর্মটিই হচ্ছে ভার অন্তর্গর সভ্য।

মাছবের প্রত্যেকের মধ্যে সভ্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেইসঙ্গে ভার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটেই হচ্ছে ভার বিশেষ ধর্ম। সেইখানেই সে ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রভা রক্ষা করছে। স্টির পক্ষে এই বিচিত্রভা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজ্ঞে একে সম্পূর্ণ নট করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে হতই মানি নে কেন, ভবু অক্স-সকলের সক্ষে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনোমভেই সৃপ্ত করতে পারি নে। ভেমনি সাম্প্রদারিক সাধারণ নাম গ্রহণ করে আমি বভই মনে করি-না কেন বে, আমি সম্প্রদারের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্মের, ভবু আমার অস্ক্র্যামী জানেন মন্ত্রগ্রুত্বের মূলে আমার ধর্মের একটি বিশিষ্টভা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টভাতেই আমার অস্ক্র্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিছ পূর্বেই বলেছি, ষেটা বাইরে থেকে দেখা বার সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম।
সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাকে আমার ধর্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার
মাধার উপরকার পাগড়ি। কিছ ষেটা আমার মাধার ভিতরকার মগক, ষেটা অদৃশ্র,
যে পরিচয়টি আমার অন্তর্গামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যদি বলে, তার
উপরকার প্রাণমন্ন রহজ্ঞের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন-কি, তার
উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে বদি বিশেষ একটা শ্রেমীর মধ্যে বছ করে দের, তা হলে
চমকে উঠতে হয়।

আমার সেই অবহা হয়েছে। সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েছে, তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত আছে এবং সেই তত্তটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।

হঠাৎ কেউ বদি আমাকে বলত আমার প্রেত্যৃতিটা দেখা বাচ্ছে, তা হলে সেটা বেমন একটা ভাবনার কথা হত এও তার চেয়ে কম নয়। কেননা মাহবের মর্তলীলা লাল না হলে প্রেতলীলা ভক্ত হয় না। আমার প্রেতটি দেখা দিয়েছে এ কথা বললে এই বোঝায় বে, আমার বর্তমান আমার পক্ষে আর সভা নয়, আমার অভীভটাই আমার পক্ষে একমাত্র সভা। আমার ধর্ম আমার কীবনেরই মূলে। সেই জীবন এখনো চলছে— কিন্তু মাঝে থেকে কোনো-এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে বে, তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাত্বরে কৌত্হলী দর্শকদের চোধের সম্মুধে ধরে রাখা যায়, এই সংবাদটা বিশাস করা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্বে অন্ত একটি কাগজে অন্ত একজন লেখক আমার রচিত ধর্মসংগীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচাবয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টাস্কস্বরূপ চেপে ধরে তিনি তার ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত পড়ে তুলেছিলেন। বেখানে আমি ধামি নি সেখানে আমি খেমেছি এমন ভাবের একটা কোটোগ্রাফ তুললে মাহ্বকে অপদস্থ করা হয়। চলতি ঘোড়ার আকাশে-পা-ভোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না বে, বরাবর তার পা আকাশেই ভোলা ছিল এবং আকাশেই ভোলা আছে। এইজন্তে চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্তকর হয়, কেবলমাত্র আটিস্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।

কিন্তু কথাটা হরতো সম্পূর্ণ সত্য নয়। হয়তো যার যুলটা চেতনার অগোচরে তার ডগার দিকের কোনো-একটা প্রকাশ বাইরে দৃশ্রমান হয়েছে। সেইরকম দৃশ্রমান হবামাত্র বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটা ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। যথনই সেই ব্যবহার আরম্ভ হয় তথনই জগং আপনার কাজের ক্রিধার জল্প তাকে কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নে চিহ্নিত করে তবে নিশ্চিম্ভ হয়। নইলে তার দাম ঠিক করা বা প্রয়োজন ঠিক করা চলে না।

বাইরের জগতে মান্থবের বে পরিচয় সেইটেভেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশ না মেলে তা হলে তার অভিন্তের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছের ঘটে। কেননা মান্থব বে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে হা জানে সেই জানার মধ্যেও লে অনেকথানি আছে। 'আপনাকে জানো' এই কথাটাই শেষ কথা নয়, 'আপনাকে জানাও'

এটাও খুব বড়ো কথা। সেই আপনাকে জানাবার চেটা জগৎ জুড়ে ররেছে। আমার অন্তনিহিত ধর্মভন্তও নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না— নিশ্চরই আমার পোচরে ও অগোচরে নানারকম করে বাইরে নিজেকে জানিরে চলেছে।

এই জানিয়ে চলায় কোনোদিন শেষ নেই। এর মধ্যে বদি কোনো সত্য পাকে তা হলে মৃত্যুর পরেও শেষ হবে না। অতএব চুপ করে গেলে ক্ষতি কী এমন কথা উঠতে পারে। নিজের কাব্যপরিচয় নম্বন্ধে তো চুপ করেই সকল কথা সম্থ করতে হয়। তার কারণ, সেটা ক্ষচির কথা। ক্ষচির প্রমাণ তর্কে হতে পারে না। ক্ষচির প্রমাণ কালে। কালের ধৈর্য অসীম, ক্ষচিকেও তার অম্প্রসরণ করতে হয়। নিজের সমস্ত পাওনা সে নগদ আদায় করবার আশা করতে পারে না। কিছ্ক বদি আমায় কোনো একটা ধর্মতন্ত্ব থাকে তবে তার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো ভূল রেখে দেওয়া নিজের প্রতি এবং অক্টের প্রতি অস্থায় আচরণ করা। কারণ বেটা নিয়ে অক্টের সক্ষে ব্যবহার চলছে, বার প্রয়োলন এবং মূল্য সত্যভাবে হিয় হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে কোনো বাচনদায় বদি এমন-কিছু বলেন যা আমার মতে সংগত নয়, তবে চুপ করে সেলে নিতান্ত অবিনয় হবে।

অবশ্র এ কথা মানতে হবে যে ধর্মতব্ব সম্বন্ধ আমার ধা-কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথচল্তি পথিকের নোটবইরের টোকা কথার মতো। নিজের গম্যমানে পৌছে হারা
কোনো কথা বলেছেন তাঁদের কথা একেবারে স্থাপট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের
বাইরে ধরে রেখে কেখতে পান। আমি আমার তত্তকে তেমন করে নিজের থেকে
বিচ্ছির করে দেখি নি। সেই তত্তি গড়ে উঠতে বেড়ে চলতে চলতে নানা
রচনায় নিজের বে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেছে সেইগুলিই হচ্ছে তার পরিচয়ের উপকরণ।
এমন অবস্থার মৃশক্ষিল এই বে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে ভোলবার সময় কে
কোন্গুলিকে মৃড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের
সংস্থারের উপর নির্ভর করে।

জ্ঞান্তে বেষন হয় তা কক্ষন, কিন্তু জাষিও এই উপক্ষণগুলিকে নিজের হাতে জোড়া দিয়ে দেখতে চাই এর থেকে কোন্ ছবিটি ফুটে বেয়োয়।

ंक्था উঠেছে चावाव धर्म वैश्वित जात्नहे त्याष्ट्रिज, जात्र त्यांक्छा व्यथानज नास्तित्र मित्कहे, निक्कित मित्क नम् । এই कथाडात्क विष्ठात कत्त्र एक्था चावाव नित्कत्र कत्त्र क কারো কারো পক্ষে ধর্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভত্ত পথ।
নিজ্জিরতার যথ্যে এমন-একটা ছুটি নেওয়া ষে ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন-কি, পৌরব
আছে। অর্থাৎ, সংসার থেকে জীবন থেকে ষে-ষে অংশ বাদ দিলে কর্মের দায় চোকে,
ধর্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার ভায়গা পাওয়াকে
কেউ কেউ ধর্মের উদ্দেশ্ত মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও
আছেন। তাঁরা সংসারের কতকগুলি বিশেষ রসসভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে
চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভূলে থাকতে চান। অর্থাৎ
একদল এমন-একটি শান্তি চান যে শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে, আর অক্তদল এমন-একটি
মর্গ চান যে স্বর্গ সংসারকে ভূলে গিয়ে। এই তৃই দলই পালাবার পথকেই ধর্মের পথ
বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁর। সমন্ত স্থত্ঃধ সমন্ত বিধাবন্দ্র -সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম জর্থটি পাওয়া ধায় না ধে অর্থ তাকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে এবং সকল দিকে অতিক্রম করে বিরাভ কয়ছে। অতথ্য কোনো অংশে সত্যকে তাগে করা নয় কিন্তু স্বাংশে সেই সত্যের পরম জর্থ টিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম বলে জানেন।

ইন্থল পালানোর ত্টো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক, কিছু না-করা; আর-এক, মনের মতো থেলা করা। ইন্থলের মধ্যে যে একটা সাধনার ত্থে আছে সেইটে থেকে নিছতি পাবার অক্টেই এমন করে প্রাচীর লজ্ঞ্বন, এমন করে দরোয়ানকে বৃষ দেওয়া। কিছু আবার ঐ সাধনার ত্থেকে সীকার করবারও ত্-রক্ষ দিক আছে। একদল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আর-এক দল ছেলে অভ্যন্ত নিয়ম-পালনটাতেই আশ্রম পায়— তারা প্রতিদিন ঠিক দল্ভরমত, ঠিক সময়মত, উপরওয়ালার আদেশমত যম্ববং কাল করে বেতে পারলে নিশ্বিস্ত হয় এবং তাতে যেন একটা-কিছু লাভ হল বলে আবাপ্রসাদ অহত্ব করে। কিছু এই তৃই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে, তার বাইরে কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইন্থলের সাধনার দৃংথকে বেচ্ছার, এমন-কি, আনদে বে গ্রহণ করে, বেহেতু ইন্থলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেছে। এই অভিপ্রায়কে গতা করে জানছে বলেই সে যে মৃহুর্তে দৃংথকে পাছে সেই মৃহুর্তে দৃংথকে অভিক্রম করছে, যে মৃহুর্তে নিরমকে মানছে সেই মৃহুর্তে ভার মন ভার থেকে মৃত্তিলাভ করছে। এই মৃক্তিই সত্যকার মৃক্তি। সাধনা থেকে এড়িরে পিরে মৃক্তি हाल निर्वादक कैंकि एक्षा। क्वांति श्री शृक्षित विक्रि चानस्कृति वहें क्रिलिंग किंदि निर्वाद क्वांति वहें क्वांति क्वा

अथन कथा हाक्क अहे (व, चािश्व कांन्य क्रिया क्रिया क्रिया अथान अक्षी कथा श्राम श्राम

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা আয়গাতেই আছে। অস্তরেও বধন নিচেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অস্তরাত্মা বলে— আমি তো কিছুকেই ছাড়বার পক্পাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ।

### আমি বে সব নিডে চাই রে—

### जानवादक छाहे (यजन त्व नाहेरत ।

বধন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তথন ভাকে অশীকার করি। সভ্যের লক্ষণই এই বে, সমন্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আশাতত বতই অসামঞ্জ প্রভীরমান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জ আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জ সভ্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোলাহিলন দিয়ে একটা বর-গড়া সামঞ্জ গড়ে তুললে সেটা সভ্যকে বাধাপ্রত করে তোলে। এক সমরে মাছ্রব বরে বলে ঠিক করেছিল বে, পৃথিবী একটা পদ্মস্থলের মতো— ভার কেম্বলে স্থমেক পর্বভটি বেন বীজকোক— চারিলিকে এক-একটি পাণ্ডির মতো এক-একটি মহাবেশ প্রসারিত। এরক্ষ কল্পনা করবার মূল ক্যাটা হচ্ছে এই বে, সভ্যের একটি ছব্যা আছে— গেই ছব্যা লা থাকলে সভ্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখতে পারে না। এ কথাটা বথার। কিছ এই হ্বমাটা বৈষ্যাকে বাদ দিয়ে নম্ব— বৈষ্যাকে প্রহণ করে একং অভিক্রম করে— লিব বেষম্ব সম্প্রমন্থনের সম্ভ বিষকে পান করে ভবে থিব। ভাই সভ্যের প্রতি প্রভা করে

ভবে শিব। ভাই সভ্যের প্রভি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বন্ধত ঘেষন, অর্থাৎ নানা অসমান 
অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ইটি-দেওয়া সভ্য
এবং ঘর-গড়া সামগ্রস্তের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি,
ভাই আমি অসামগ্রস্তকেও ভয় করি নে।

বধন বয়স অল্ল ছিল তথন নানা কারণে লোকালয়ের সলে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তথন নিভূতে বিশ্বপ্রকৃতির সলেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই লান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্ধ নেই, বিরোধ নেই, মনের সলে মনের— ইল্ছার সলে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তথন অন্তঃপুরের অন্তরালে লান্তি এবং মাধুর্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুক্তের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দার আড়ালে লান্তিতে রস লোবণ করা। অভ্যুত্তিরৌক্রছায়ার ঘাতপ্রতিঘাত তথন তার জন্তে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রক্তার অবস্থার ধর্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্ছে বৃহত্তের আখাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে বিনি কেবল লান্তম, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে বিনি কেবল সভ্যম্।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির বিলটা অন্থত্তব করা সহন্ত, কেননা সে দিক থেকে কোনো চিন্ত আমাদের চিন্তকে কোথাও বাধা দের না। কিন্তু এই মিলটাভেই আমাদের তৃথির সম্পূর্ণতা কথনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিন্ত আছে, দেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সক্ষে আমরা বিলতে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড়ো পিডাকে, স্থাকে, স্থামীকে, কর্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোটো-আমিকে নিয়েই বখন চলি তখন মহয়ত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভন্ন দেখার, ক্ষতি বিমর্থ করে, তখন বর্তমান ভবিশ্বংকে হনন করতে থাকে, তৃংখলোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে তাকে অভিক্রম করে কোথাও সান্ধনা দেখতে পাই নে। তখন প্রাণ্ডপ্রক্রে কবলই সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোটো ছোটো ইর্বাছেরে মন কর্ম্মিত হয়ে ওঠে— তখন—

শুধু দিনধাপনের শুধু প্রাণধারণের প্রানি শর্মের ডালি, নিশি নিশি কছ ঘরে শুশ্রশিখা শুষিত দীপের, ধ্যান্ধিত কালি। धेरै यद्धा-चामित्क ठां ध्यात्र चार्तन क्रात्य चात्रात्र क्रिकांत्र मध्य क्रिक जानज, चर्चार चक्रतक्रात्न तीक वसन माठि क्रूं ए वाहेरत्र चाकात्म त्वचा पित्ज, छात्रहे क्रिका दिन, 'त्नानात्र क्रिने' प्रविभन्त हो'—

বিপ্ল গভীর ষধুর মন্ত্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিন্ত করিয়া নৃত্য
বিশ্বত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নৃতন ছন্দ,
ভাষমাগরে পূর্বচন্দ্র
ভাষাবে নবীন বাসনা।

কিন্ত এতেও বাজনার স্থর। বনিও এ স্থর মন্ত্র বটে, কিন্তু মধুর মন্ত্র। বাই হোক কবিতার পতিটা এথানে প্রস্তৃতির ধাপ থেকে যাস্থবের ধাপে উঠছে। বিরাটের চিন্মরতার পরিচয় লাভ করছে। ভাই ঐ কবিতাতেই আছে—

ওই কে বাজায় দিবসনিশায়

বিদ অন্তর-আসনে

কালের দল্লে বিচিত্র ক্লর—

কেহ শোনে, কেহ না শোনে।

অর্থ কী ভার ভাবিয়া না পাই,

কভ গুলী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,

সহান সান্বসান্স স্বাই

উঠে পড়ে ভারি শাসৰে।

विश्वयानत्वत्र हे छिहामत्क त्व धक्कन जित्रत्र भूक्य मयख वाश्वावित्र एक कत्त्र कृर्वय वर्षेत्र भव हित्त जानना कत्रह्म धवान छोत्रहे कथा त्वि। धवन हर्छ नित्रविद्य मास्त्रित्र भागा त्थ्य हम।

জানার বেদনা বড়ো ভীত্র। এইথানে 'মহদ্ভয়ং বক্সমৃত্যতম্'। বিশ্ব এই বড়ো বেদনার মধ্যেই জামাদের ধর্মবোধের ম্থার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ-শান্তির মধ্যে ভার গর্ভবাস। আমার নিজের স্থন্তে নৈবেত্যে'র ঘৃটি কবিতার এ কথা বলা আছে।

5

মাত্লেহবিগলিত হুল্লীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান, বাজায়েছি বাঁশি
প্রমন্ত পঞ্চম হ্বরে— প্রকৃতির বুকে
লালনললিত চিন্ত শিশুসম হুথে
ছিম্ন শুয়ে, প্রভাত-শর্বরী-সন্ধাা-বধ্
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধ্
পুলাগদ্ধে-মাধা। আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দ্রে—
কোনো হুংখ নাহি। পদ্ধী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে, দাও চিন্তে বল।
দেখাও সভাের মৃতি কঠিন নির্মল।

3

আঘাত-সংঘাত যাবে দাড়াইম আসি।
অসদ কুওল কটা অলংকাররাপি
প্লিয়া ফেলেছি দ্রে। দাও হল্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোদ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তৃণ। অস্ত্রে দীকা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিড়প্রেহ্
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আধেশে।
করো যোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,

কৃষ্ণ কর্তবাভাবে, হংশহ কঠোর বেদনায়। পরাইয়া দাও অলে নোর ক্তচিক্ অসংকার। ধক্ত করো দাসে শফল চেটার আর নিফল প্রয়াসে। ভাবের ললিভ ক্রোড়ে বা রাখি নিলীন কর্মক্তের করি দাও সক্তম স্বাধীন।

ষে শ্রের বাছবের আত্মাকে হঃধের পথে ঘন্দের পথে অভর দিরে এগিরে নিরে চলে
সেই শ্রেরকে আশ্রের করেই প্রিরকে পাবার আকাক্রাটি 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও
যোরে' কবিভাটির যধ্যে স্বল্পট ব্যক্ত হয়েছে। বাশির স্থরের প্রাভ ধিকৃকার দিরেই
সে কবিভার আরম্ভ—

त्यिन सगर्छ हत्म चामि, त्यान् या चामात्र पिनि छपू धहे त्यमायात्र वीमि। वामात्म वामात्म छाहे प्र हत्म चामनात्र ऋत्य पीर्विन पीर्वप्राधि हत्म त्यम् धकास छप्त्र हाणात्म मःमात्रमीया।

যাধুর্বের যে শান্তি এ কবিভার লক্ষ্য তা নয়। এ কবিভায় বার অভিসার সে কে?

কে দে? জানি না কে। চিনি নাই ভারে—
তথু এইটুকু জানি— ভারি লাগি রাত্রি-অভকারে
চলেছে যানবযাত্রী বৃগ হতে বৃগান্তরপানে
বাড়বান্থা-বন্ধপাতে, জালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অভর-প্রদীপধানি। তথু জানি, যে তনেছে কানে
ভাহার আজানসীত, ছুটেছে সে নিভীক পরানে
সংকট-আবর্ডযাবে, দিরেছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্বাতন লয়েছে সে বন্ধ পাতি, বৃত্যুর পর্জন
ভনেছে সে সংগীতের যতো। বহিয়াছে অগ্রি ভারে,
বিশ্ব করিয়াছে প্ল, ছির ভারে করেছে মুঠারে,
সর্ব প্রিয়বন্ধ ভার অকাভরে করিয়া ইজন
চিরত্বন্ধ ভারি লাগি জেলেছে সে হোমছভানন—

হৃৎপিও করিয়া ছিন্ন রক্তপন্ম অর্ধ্য-উপহারে ভক্তিভরে জন্মশোধ শেব পূজা পূজিয়াছে তারে মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এর পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে যানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণাত বে ক্ষেত্র ক্ষণ ক্ষণে ক্ষণিয় ক্ষণিয় তা নয়। অলেষের দিক থেকে ধে আহ্বান এসে পৌছর সে ভো বাশির ললিত হ্বরে নয়। তাই সেই হ্বরের ক্ষবাবেই আছে—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠ্রা, ওরে রক্তলোভাত্রা কঠোর স্বামিনী,

দিন মোর দিছ ভোরে শেষে নিভে চাস ছরে আমার যামিনী ?

জগতে স্বারি আছে সংসারসীমার কাছে কোনোখানে শেষ,

কেন আদে মর্মছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি ভোমার আদেশ ?

বিশক্ষোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার

একেলার স্থান,

কোপা হতে তারো যাঝে বিছাতের যতো বাবে তোষার আহ্বান ?

এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ভাক; রদ-সভোপের ক্রকাননে নয়— সেইজঞ্জেই এর শেষ উত্তর এই—

रु(व, रु(व, क्षत्र क्षत्र (रु (प्रवी, क्षत्र म्ह क्ष्र))।

তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,

ट् यश्यायत्री।

काॅंगिरव ना क्रांस्क्व, 'छास्टिव ना क्ष्रंचन्न,

हेटित ना वीना

नरीन क्षणां जाति शोधनाद्धि त्र'व जाति---भीभ निविद्य मा। कर्मकां व्रविधारक

बर्गिर्क्ष श्रां

कम्रि यांव शांब,

त्यांत्र त्यव कर्षत्रत्व

बाहेव रचावना करत्र

ভোষার স্বাহ্বান।

আষার ধর্ম আষার উপচেডন-লোকের অন্ধনারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেডন-লোকের আলোডে বে উঠে আসছে এই লেথাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পারের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা বার বে, পথ সে চেনে না এবং সে আনে না ঠিক কোন্ দিকে সে বাকে। পথটা সংসারের কি অভিসংসারের তাও সে বোঝে নি। বাকে দেখতে পাছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ভাকছে। বে লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল বার বার, হঠাৎ আশ্বর্ধ হয়ে দেখছে, আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চলছে।

এই আৰছায়া রাজায় চলতে চলতে বে একটি বোধ কবির সায়নে ক্ষবে কবে চয়ক বিচ্ছিল ভার কথা তথনকার একটা চিঠিতে আছে, সেই চিঠির ছুই-এক অংশ ভূজে বিষ্ট—

কে আমাকে গভীয় গভীয় ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে ব্লছে, কে আমাকে
অভিনিবিট ছিয় কর্পে সমস্ত বিশাভীত সংগীত শুনতে প্রমুদ্ধ করছে, বাইরের সলে আমার
শব্দ ও প্রবল্ভম বোগস্তভালিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে ?

जावता गांहेरवत माश्च (चरक रव धर्म भाहे रम कथा जाहे जावात धर्म हरत अर्थ वा।
जात मरक रक्तवात अकी। जलारमह रवान करना। धर्मक विस्तात वर्षा छेव्क्छ करत
रजाहे वाक्रयत हिम्नोक्तवत माथना। हत्व रक्तवात जारक क्रमान क्रमण एवं,

নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে স্থ পাই আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।

धवनि करत करम करम कीवानत माथा धर्माक च्लेड करत चीकात करवात व्यवधा धरम त्योहन । यछ दे धी धिवार हमन छछ पूर्व कीवानत मास कीवानत धक्छा विष्कृत एक्षा मिए नामन । व्यन्त व्याकारम विश्व-श्राकृति रव मास्त्रियम माधूर्य-व्यामन । विश्व-श्राकृति रव मास्त्रियम माधूर्य-व्यामन । विश्व-श्राकृति हम करत विर्त्ताथ-विश्व मानवाना क स्वार्याम कि एक्षा किन । ध्वन व्यवक वस्त्र इ:४, विश्वावत व्याना । तम नृजन वार्धि व्याक्ष्म या की तक्य वर्षित वर्षम क्षा मिर्ग्निन धे ममस्कात 'वर्षामय' कविजान माथा तम कथा विष्कृत वर्षा व्याका वर्षा वर्या वर्षा वर्या वर्षा व

হে ছুৰ্দম, হে নিশ্চিত, হে নৃতন, নিষ্ঠুর নৃতন, সহজ প্রবল।

कीर्व भूक्तावन यथा ध्वःम चः व कांत्र ठ्यूषि एक

वारिद्राप्त कन-

পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া

অপূর্ব আকারে

তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।

ভোষারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, স্থান্নিয় স্থায়ল,

बङ्गास बङ्गान'।

সংখ্যাজাত ষহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন কিছু নাহি কানো।

উড়েছে তোমার ধ্বজা যেগরস্কৃত্যত তপনের

कनम् ठित्रथ।--

করজোড়ে চেয়ে আছি উর্ধ্বস্থে, পড়িতে জানি না কী তাহাতে লেখা।

হে কুষার, হাত্তমূথে ভোষার ধছকে দাও টান ঝনন রনন,

বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেডে হউক কন্পিড স্থভীর স্থনন। ছে কিশোর, তুলে লও ভোষার উদার জয়ভেরী
করহ জাহ্মান।
জাষরা দাড়াব উঠে, জাষরা ছুটিয়া বাহিরিব,
জিশিব পরান।
চাব না পশ্চান্ডে যোরা, ষানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
ছেরিব না দিক,
গনিব লা দিনক্রণ, করিব লা বিতর্ক বিচার,
উদ্ধান্ত প্রিক।

রাজির প্রান্তে প্রভাভের বর্ধন প্রথম সঞ্চার হন্ন ভবন ভার আভাসচা বেন কেবল আলংকার রচনা করতে থাকে। আলালের কোণে কোণে মেবের গারে গারে নানারকম রঙ ফুটতে থাকে, গাছের যাথার উপরটা বিক্ষিক্ করে, বাসে শিশিরগুলো বিল্মিল্ করতে শুকু করে, সমন্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলংকারিক। কিছু ভাতে করে এটুকু বোঝা বায় বে রাভের পালা শেব হরে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা বায় আলাশের অন্তরে অন্তরে প্রথম শর্পনি লেগেছে; বোঝা বায় স্থপ্তরাত্তির নিভ্তত গলীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেব হল, জাগরণের সমন্ত বেদনা সগুকে সপ্রথম বিদ্ধু টেনে এখনই অশান্ত স্থারের বাংকারে বেলে উঠবে। এমনি করে ধর্মবোধের প্রথম উল্লেষটা সাহিত্যের অলংকারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানসপ্রকৃতির শিশরে শিশরে কল্পনার মেবে মেবে নানাপ্রকার রঙ ফলাচ্ছিল, কিছু ভারই মধ্য খেকে পরিচয় পাওয়া বাচ্ছিল বে বিশ্বপ্রকৃতির অবণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল, নির্দ্ধনে অর্থনে বৃত্তকর্পনে পাসলাত বলে বে পন্ত প্রবন্ধ বের হ্রেছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কী কথাটা কল্পনার অলংকারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেটা করছে।—

व्यक्ति क्षांनि, क्ष्य व्यक्तितित नामश्री, व्यानम व्यक्तित व्यक्ति । क्ष्य व्यक्तित व्यक्ति व

<sup>)</sup> ज विष्ठिय क्षण्य, ग्रह्मायूनी e

রক্ষা করে। আনন্দ, সংহারের মৃক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকৈ উদারভাবে প্রকাশ করে। এইকন্ত স্থ বাহিরের নিয়মে বন্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিল করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই স্পষ্ট করে। স্থ, স্থাটুকুর জন্ত তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ, ছাথের বিষয়কে অনায়াপে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্ত, কেবল ভালোটুকুর দিকেই স্থের পক্ষপাত— আর, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ তুই-ই সমান।

এই স্টের মধ্যে একটি পাগল আছেন, বাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা থামথা ভিনিই আনিয়া উপন্থিত করেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেটা করিতেছেন, আর এই পাগল ভাহাকে আক্তির করিয়া কুগুলী-আকার করিয়া তুলিভেছেন। এই পাগল আপনার থেয়ালে সরীস্পার বংশে পাথি এবং বানরের বংশে মাহ্ব উদ্ভাবিত করিভেছেন। বাহা হইরাছে, বাহা আছে, তাহাকেই চিরন্থান্নিরূপে রক্ষা করিবার কন্ম সংসারে একটা বিবম চেটা রহিয়াছে— ইনি সেটাকে ছারধার করিয়া দিয়া, বাহা নাই ভাহারই কন্ম পথ করিয়া দিভেছেন। ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জ স্বর ইহার নহে, বিবাণ বাক্রিয়া উঠে, বিধিবিহিত বক্ষ নট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া কুড়িয়া বসে। ন

আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তৃচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর, ভাছার জনজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রভ্যাণিত উৎপাত, ষাহুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তপন কত হুথিসনের জাল লওভণ্ড, কত হৃদয়ের সমন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে কন্ত্র, ভোষার ললাটের त्व भवभव अधिनिश्रांत कृतिक्यात्व कहकात्त्र गृत्हत्र अमीन कतिवा केर्त्व, त्महे শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাদানিতে নিশীখরাত্রে গৃহদাহ উপন্থিত হয়। হার, শভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেণে সংদারে মহাপুণা ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত रहेश উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের রুড়হন্দকেশে যে একটা সামান্তভার একটানা আবরণ পড়িয়া বায়, ভালোমন্দ ছয়েরই প্রবল আঘাতে ভূমি ভাছাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রভাগিতের উদ্ভেজনার ক্রমাগত ভরজিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও স্টির নব নব মৃতি প্রকাশ করিয়া ভোলো। পাগল, ভোষার এই কন্ত আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত দ্বন্দ দেন পরাজুধ না হয়। সংহারের রক্ত-ভাকাশের যাঝখানে তোমার রবিকরোদীপ্ত ভৃতীয় নেত্র ধেন अवस्थाि ए चार्यात चन्नद्रत चन्नद्र के विश्वािक किया किया निष्ठा करता, ट् উग्राम नृष्ण करत्र। त्महे नृष्णात्र पूर्वत्वत्म आकारमञ्ज अकरकाविषाध्यमयानी উच्चनिष् नौराद्रिका यथन आयामान रहेए बाकिएत, एथन बाबाब सम्बन्ध वाया अरबन

चात्क्रिंग एक वर्ष क्ष्म क्ष्मित का का किया मा वात । एवं मृङ्क्षित , चात्रास्त्र मत्रख जात्मा वर्ष मत्रक सत्कर सरका रकात्राहर कर रक्षेक ।

वाशालं धरे (थना दिवजां वाविकांव दि करन करन छाहा नरह, शर्दे श्वा है हा प्रभाव विकास का विद्या वाक्ष वा

তার পরে আযার রচনায় বার বার এই ভাবটা প্রকাশ পেরেছে— জীবনে এই হংধবিপয়-বিরোধয়তার বেশে জনীয়ের আবির্ভাব—

শহ বিলনের এ কি রীতি এই,
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মন্সলাচরণ ?
তব পিললছবি ষহাজট
দে কি চ্ডা করি বাধা হবে না ?
তব বিজয়োভত ধ্বজণট
দে কি আপে-পিছে কেছ ব'বে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীভট
আধি মেলিবে না রাভাবরন ?
ভাসে কেপে উঠিবে না ধরাতল
ভগো মরণ, ছে মোর মরণ।

ববে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ভগো মন্ত্ৰণ, হে মোন মন্ত্ৰণ,
ভার কভমত ছিল আরোজন
ছিল কভনত উপক্ষণ।
ভার লটপট করে বাবছাল,
ভার মুব রহি রহি পরজে,

তাঁর বৈষ্টন করি জটাজাল

যত ভূজদদল তরজে।

তাঁর ববম্ববম্ বাজে গাল

দোলে গলায় কপালাভরণ,

তাঁর বিষাণে মুকারি উঠে তান

ওগো মরণ, হে মোর মরণ।…

ষদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
থগা মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিরো মোর দব কাজ
কোরো দব লাজ অপহরণ।
বিদি স্থানে মিটায়ে দব দাধ
আমি ভয়ে থাকি স্থান্যনে,
বিদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আরজাগরক নয়নে—
ভবে শভো ভোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাধ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

'থেরা'তে 'আগমন' বলে ধে কবিতা আছে, দে কবিতার ধে মহারাজ এলেন তিনি কে । তিনি ধে অশাস্তি। স্বাই রাত্রে ছ্রার বছ করে শাস্তিতে ঘ্রিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে ছারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রগচক্রের ঘর্ষরক্ষনি স্থপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশাস করতে চাচ্ছিল না ধে, ভিনি আসছেন, পাছে ভাদের আরাষের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু হার ভেঙে গেল— এলেন রাজা।

> श्रात श्रात श्रात एव एव एव. वाका मध्य वाका। शङीत त्राष्ट अरमहरू जाक जावात श्रात वाका।

বন্ধ ভাষে শৃক্তভেন,
বিহাভেরি বিলিক কলে,
ছিন্নশরন টেনে এনে
আন্তিনা ভোর সাজা,
কড়ের সাথে হঠাৎ এল
ছ:ধরাভের রাজা।

ঐ 'থেয়া'তে 'দান' বলে একটি কবিভা আছে। ভায় বিষয়টি এই বে, ফুলেয় মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম।

> এ ভো মালা নয় গো, এ বে ভোষার ভরবারি। অলে ওঠে আগুন বেন, বন্ধ-ছেন ভারী— এ বে ভোষার ভরবারি।

এমন যে দান এ পেয়ে কি ভার শান্তিতে থাকবার জো আছে। শান্তি যে বছন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।

আজকে হতে জগৎসারে

হাড়ব আমি ভর,

আজ হতে মোর সকল কাজে

ভোমার হবে জর—

আমি ছাড়ব সকল ভর।

মরণকে মোর দোলর করে

রেখে গেছ আমার বরে,

আমি ভারে বরণ করে

রাথব পরানমর।

ভোমার ভরবারি আমার

করবে বাধন জয়।

चावि हाज्य मक्त च्या

পরিচর হত তা হলে দেই অসম্পূর্ণভার আমাদের আত্মা কোনো আপ্রম পেত না—
তা হলে জগৎ রক্ষা পেত কোধার। তাই তো মাহ্য তাঁকে তাকছে, কর যতে দক্ষিণং
মৃথং তেন যাং পাহি নিত্যম্— কর, তোমার যে প্রদন্ত মৃথ, তার ছারা আমাকে
বক্ষা করে। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ত মৃথ। সেই সত্যই হচ্ছে
সকল করতার উপরে। কিছু এই সত্যে পৌছতে গেলে করের স্পর্ণ নিয়ে বেতে হবে।
করেকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অধীকার করে যে শান্তি, সে ভো স্বপ্ন, সে

বছে ভোষার বান্ধে বাশি, সে কি সহজ গান। সেই স্বরেতে জাগব আমি দাও মোরে সেই কান। जूनव ना चात्र मश्खाल, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে रि षष्ट्रीन लाव। म अफ़ एवन महे ज्यानत्म চিত্তবীণার ভারে मश्र मिक् एन मिगस नां हो । व कः कारत । আরাম হতে ছিন্ন করে সেই গভীরে লও গো মোরে चनासित्र चस्रदा दिशाप्र नावि स्थशन।

'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'দান্তনী' পর্যন্ত বতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তথন দেখতে পাই, প্রভ্যেকের ভিতর্মার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন দকলের দঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্তে। তিনি পুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্তে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল— উপনন্দ— সম্ভ খেলাগুলো ছেড়ে সে ভার প্রভ্রে কণ শোধ করবার জন্তে নিস্তৃতে বসে একসনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, ভার সভাকার সাথি যিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটির সজেই শরৎপ্রকৃতির

শত্যকার আনন্দের বোগ— ঐ ছেলেটি ছ্:খের সাধনা দিয়ে আনন্দের ধণ শোধ করছে— দেই ছ:খেরই রূপ মধ্রতম। বিশই বে এই ছ:খতপক্ষার রত; অসীমের বে দান দে নিজের মধ্যে পেয়েছে অপ্রাক্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে দেই দানের দে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেটার ঘারা আপনাকে প্রকাশ করছে। এই বে নিরন্তর বেদনার তার আন্মোৎসর্কান, এই ছ:খই তো তার ব্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো দে শবংপ্রফুতিকে ক্ষর করেছে, আনক্ষমর করেছে। বাইয়ে থেকে দেখলে একে ধেলা মনে হয়, কিছ এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে দেশমাক্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সভাের ঝণলােধে শৈথিলা, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কর্মজা, সেইখানেই নিরানক্ষ। আত্মার প্রকাশ আনক্ষময়। এইজন্তেই সে ছ:খকে মৃত্যুকে খীকার করতে পারে— তয়ে কিছা আলতে কিছা সংশরে এই ছ:খের পথকে বে লোক এড়িয়ে চলে অগতে সেই আনক্ষ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদােংসবের ভিতরকার কথাটাই এই— ও তো গাছতলায় বসে বসে বালির ক্ষর শোনবার কথা নয়।

'ताला' नांग्रेक श्वनंना जानन जरून तालाक मन्या हिए इतन प्रता हिए स्वा क्रिया क्रिया मन्या हिए प्रता क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क

বে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুহর হর বিরোধ অভিক্রম করে, আমাদের অভ্যাদের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। বে বোধে আমাদের মৃক্তি, হুর্গং পথস্তৎ করছো বছজি— ছুংখের ছুর্গম পথ দিরে সে ভার অগতেরী বাজিয়ে আসে আভঙে সে দিগ্ দিগন্ত কাপিয়ে ভোলে, ভাকে শক্র বলেই মনে করি, ভার সঙ্গে পড়াই করে ভবে ভাকে খীকার করতে হয়— কেননা, নার্যাত্মা বলহীনেন কন্তা: । 'অচলায়ভনে' এই কথাটাই আছে।

मराभक्क। ভূষি कि जाबारक्त क्षम।

मामाठाक्स। श। जूनि जानात्क किनत्व ना किन्न जानिह त्लानात्व क्य ।

## वरीख-बहनायनी

মহাপঞ্জ। তুমি গুলা তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লজ্মন করে এ কোন্ পথ
দিয়ে এলে। ভোমাকে কে মানবে।

मामाठीकूत । व्यामारक मानदि ना कानि, किन्न व्यामिहे जामारमत अक ।

মহাপঞ্চ । তুমি গুরু ? তবে এই শক্রবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেল। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা। ·

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত

মহাপঞ্চ। তুমি আমাদের পূজা নিভে আদ নি।
দাদাঠাকুর। আমি ভোমাদের পূজা নিভে আসি নি, অপমান নিভে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ মুরোপে যে মৃদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে।
তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে
হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে
আসবেন তার জল্পে আয়োজন অনেকদিন থেকে চলছিল। মুরোপের স্বুদর্শনা যে
মেকি রাজা স্বর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল— তাই তো
হঠাৎ আগুন জলল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল— তাই তো বে ছিল
রানী তাকে বব ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, প্রের ধুলোর উপর দিয়ে ইন্টে মিলনের
প্রে অভিসারে যেতে হচ্ছে। এই ক্রাটাই 'সীভালি'র একটি গানে আছে—

এক হাতে ওর কুপাণ আছে আর-এক হাতে হার।

ও বে ভেভেছে ভোর দাব।

षारा नि ७ जिंका निष्ठ,

পরানটি ভোমার।

ও বে ভেঙেছে ভোর দার।

मत्रावित वर्ष पिएम छहे

षामाइ बीवनमास

'अ (व' व्यानह्ड वीद्यत माट्डा

# षाध्य नित्त कित्रद ना दा वा षाष्ट्र नव अस्वाद

#### करात अधिकांत्र।

#### ও বে ভেঞ্ছে ভোর বার।

এই-বে জন্ম, মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কলাণ— এই-বে বিপরীতের বিরোধ, মান্থবের ধর্মবোধই বার সভাকার সমাধান দেশতে পান্ন— বে সমাধান পরম পান্তি, পরম মলন, পরম এক, এর সবত্তে বার বার আমি বলেছি। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্বার করে দেখানো বেতে পারত। কিছু বেখানে আমি শান্তত ধর্মব্যাখ্যা করেছি দেখানে আমি নিজের অন্তর্যুক্তম কথা না বলতেও পারি, সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দের সেটা তাই অপেক্যাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্ছি।

बौरनक में वर्ण बानए रात मृजात मका पित्र जात भविष्य होहे। व याश्य छव त्यत्व यृष्ट्रात्क अफ़िरव कीवनत्क व्याक्रफ़ ब्रह्महरू, कीवन्तव 'शद छाव स्थार्थ अका तिहे वर्त कीवनक रम भाष नि । जाहे रम कीवत्नव यक्षा वाम करब अ भूजाब विजीविकाय श्रिष्टिन यदा । य लाक निष्क अभित्य भिष्य युज्यक वसी कदाल क्रिक्, म दिथा भाष, बारक म धरवरह म बुज़ारे नष्ठ, म कीयन। यथन मारम करत छात्र भागत माजा लावि तन, जयन निहन पिक जात्र हात्राहा किथ। त्महेरहे त्याय ডবিয়ে ডবিয়ে মরি। নিউয়ে ধধন ভার সামনে গিয়ে দাঁড়াই ভখন দেখি, যে স্পার यायादित वहन करत निर्म पालक। 'कासनी'त গোড़ाकात कथाने हल्क अहे रव, ग्वत्कवा वमश्च-छेरमव कवरण व्वविद्याह । किश्व এ छेरमव एका छथू आधाम कवा नव, এ ভো जनाम्रात्म हवाद ভো निहे। जदात जिनाम, मृत्रुत छत्र मध्यन करत छत्य त्महे नवजीवत्नत ज्ञानत्त लीहता शाह । छाई यूवरकवा वज्ञत, ज्ञानव त्मई ज्ञा वृद्धारक (र्राप, मिह मुङ्कारक बन्दी करता वाक्सरवत्र हे छिहारम छ। এই जीना अहे वमस्वारमय वाद्य वाद्य दम्बर्स नाहे। जना मयाज्ञरक वित्य वद्य, क्ष्यां कठल व्यव वर्ग, भूबाखरनव य गाराव न्छन आन्द कनन करत निर्मीत कत्र छ छात्र — छथन बाह्र व कृत्र प्रदा वां न विश्व नष्क, विश्वयम क्रिक्स विश्व नयवगरका क्रेश्न्यम बारमाक्रन करम। त्रहे आरबाषनहे त्था प्रवारण हमरह। त्यथात न्छन वृत्यव वमरखव ह्यामिरवना चावछ श्राह । याश्रवत्र हे छिहान जानन हिन्नवीन जयर वृष्टि क्षकाम क्षरव वरण बृङ्गास

তল্ব করেছে। মৃত্যুই তার প্রদাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই 'ফা**ন্থনী'ভে বাউল** বলছে—

যুগে যুগে মাহ্ব লড়াই করেছে, আজ বসস্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ। । । ধারা ম'রে অমর, বসস্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্দিগস্তে তারা রটাচ্ছে—'আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুয়, তা হলে বসস্তের দলা কী হত।'

বসন্তের কচি পাভায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র ? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে ভারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাথা আঁকড়ে থাকডে পারত, তা হলে জরাই অমর হত — তা হলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর সর শন্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে— যারা মৃত্যুকে তয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; ভারা জ্বাকে বরণ করে জীবনমৃত হয়ে থাকে, প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ্ ঘটে।—

ठक्कराम। এ की, এ य क्रिं। ··· मिरे आयामित मिना वृद्धा काथाय।

সদার। কোথাও তো নেই।

**ठक्कराम।** काथां अना १ · · · जत तम की।

मनाद। (म स्था

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের ?

मर्गात । है।

চसराम। जाद जायदारे विदकारमद ?

मनात्र। है।।

চক্রহান। পিছন থেকে যারা তোমাকৈ দেখলে ভারা বে ভোমাকে কভ লোকে কভ রকম মনে করলে ভার ঠিক নেই।… ভখন ভোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। ভার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক। যেন ভোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ ভো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

মাহ্ব তার জীবনকে সভা করে, বড়ো করে, নৃতন করে পেতে চাচ্ছে। ভাই মাহ্বের সভাভায় তার বে জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠছে, সে তো কেবলই মৃত্যুকে ভেদ করে। মাহ্ব বলেছে — মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
ভার পরে সেই জীবন এসে
ভাপন আসন আপনি সবে।

ষাহ্ৰ জেনেছে -

नम्र अ मध्य त्थना,

तम्म नम्मातना।

क्ष्यात्र त्य निवन वाण्डि,
गर्ख अन क्ष्यत्र त्याणि,
गर्ख अन क्ष्यत्र वाणि,
गरमात्रत्र अरे त्मानाम्न मितन

गरमात्रत्र अरे त्मानाम्न मितन

गरमात्रत्र विश्व त्यापि,
विश्व क्षित्र विश्व विश्व हिल्ह,
नाम्न मित्न मित्न मित्क मित्क,
काम्रा উঠেছে।

श्राम क्ष्य, इःत्य क्ष्य,
अरे क्थांकि वाक्रम व्रक्लामात्र त्थ्रत्म क्षांचिक क्षांक्ष क्षांक्ष

नारेका क्ष्यत्रमा।

আমার ধর্ম কী, তা বে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং ক্লমন্ত করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে — অনুণাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো প্রিতে-লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, উদ্ঘাটিত ক'রে, দ্বির ক'রে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব— কিন্তু জলস শান্তি ও সৌন্ধর্মভোগ বে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চর জানি। আমি খীকার করি, আনক্ষাজ্যের থিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনক্ষং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি— কিন্তু সোনন্দ গুংখকে-বর্জন-করা আনন্দ নয়, ছুংখকে-আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মন্দলরূপ তা অমন্দলকে অভিক্রম করেই, ভাকে ভ্যাগ করে নয়, ভার যে অথও অবৈত ক্লপ তা সমস্ভ বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে ভূলে, ভাকে অখীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো সেই তো ভোমার আলো। সকল বন্দবিরোধমাঝে জাগ্রত বে ভালো সেই তো ভোমার ভালো। পথের ধুলায় বন্দ পেতে রয়েছে ষেই গেহ সেই ভো ভোমার গেহ। সমরঘাতে অমর করে কন্ত নিঠুর স্বেহ সেই তো তোমার স্নেহ। मद फूवाल वाकि व्रत् चमुख यह मान সেই তো তোমার দান। মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে ষেই প্রাণ সেই তো তোমার প্রাণ। বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি সেই তো তোমার ভূমি। স্বায় নিয়ে স্বার মাঝে লুকিয়ে আছ তৃমি সেই তো আমার তুমি॥

সতাং জ্ঞানম্ অনস্তম। শাস্তং শিবম্ অবৈতম্। ইনদী পুরাণে আছে— মান্তব একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক অর্গলোক। সেখানে ছংখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু বে অর্গকে ছংখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে, না জয় করতে পেরেছি সে অর্গ তো জ্ঞানের বর্গ নয়— তাকে অর্গ বলে জানিই নে। মায়ের সর্তের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিজেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে

যথন পড়ে,
ভথন ছেলে দেখে আপন মাকে।
ভোমার আদর যথন ঢাকে
ভাষির থাকি ভারি নাড়ীর পাকে,
ভখন ভোমার নাহি জানি।
ভাষাত হানি

### আত্মপরিচয়

# ভোষারি আছাদন হতে বেদিন দুরে ফেলাও চানি দে বিছেদে চেডনা দেয় আনি— দেখি বদনধানি।

छोरे मिरे चार्रकन चर्गामात्म कान अम। मिरे कान चामा छोरे मालाय याचा जाजावित्त्वम घटेन। मछात्रियाा-छात्नायन-जीवनम्ष्रुत यन अत्म जर्म (बत्क बाङ्गक मण्या-प्र:थ-र्वमनात्र मध्या निर्वामिष्ठ करत्र पित्न। এই चन्त्र चिक्रिय करत्र स्व অখণ্ড সভ্যে মান্থৰ আবার ফিরে আদে ভার থেকে ভার আর বিচ্যুভি নেই। কিছ এই-সমস্ত বিপরীভের বিরোধ মিটভে পারে কোথার? অনস্তের মধ্যে। ভাই উপনিষদে আছে, সভাং জানম্ অনস্থম। প্রথমে সভাের মধাে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে যাসুষ বাস করে— জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মাসুবকে সেখান থেকে টেনে শ্বতম্ম করে – অবশেষে সভ্যের পরিপূর্ণ অনম্ভ রূপের ক্ষেত্রে আবার ভাকে नकलत माम बिलिए एएए। धर्मातास्य श्राच्य व्यवसाय व्यवसाय वास्य, बाह्य ख्यन व्यापन श्रकृष्टित व्यभीन- ७४न म् व्यक्ति हात्र, मन्प्राक्ति हात्र, ७४न मिखत याला क्वम তার বসভোগের ভৃষা, তথন তার লক্ষা প্রের। তার পরে ষত্নস্থাম্বের উদ্বোধনের मान जात विधा ज्ञारम ; जवन ज्ञ्च এवः दृ:च, ज्ञारमा अवः यन, अरे वृष्टे विद्यार्थत नयाधान तम (बीएब- ७४न बु:बरक तम अकाय ना, मृजारक तम कवाय ना। तमहे व्यवद्याप्त विषय, ज्यन छात्र नका त्वाप्त । किन्न अहेबादनहे त्वय नम् — त्वय हत्क त्वाप्त আনন। সেধানে কুথ ও ছুংথের, ভোগ ও ভাগের, জীবন ও মৃত্যুর গদাবস্না-সংগ্র। रमथान चरेष्ठम्। रमथान क्वन व विष्कृत्मत्र । विद्यास्य मागत्र भात्र स्थम्, শেধানে ভরী থেকে ভীরে ওঠা। দেখানে বে আনন্দ্র সে ভো ছুংখের वेकाष्टिक निवृश्विष्ठ नम्न, दृः त्वन वेकाश्विक চतिकार्यकात्र। धर्मतारमय এই-वि याजा এর প্রথমে জীবন, ভার পরে মৃত্যু, ভার পরে অমৃত। মাছৰ সেই অমৃতের অধিকার नाङ करत्रह्। किनना भौतित यथा याष्ट्रवहे त्यात्रत क्षथात्रनिष्छ दुर्गय नाच कुःथरक म्कृत्क चीकार करत्रहः। त्म मास्किर बर्ण दरब हाछ स्वस् बापन मछारक क्विया अत्नह । तम चर्ग (चरक मर्फलांक कृषि हरतह, छरवह चम्छलाकरक जाननात कश्राष्ठ (नर्तराष्ट्र । धर्म हे बाक्ष्यरक अहे बर्ज्यत कृकान नात कदिरत हिर्म अहे यरिवट जमूट जानत्व क्षांत केशीर्व कवित्र त्वत्र । बाह्य ब्रद्ध कृषानत्क अफ़ित्र भागाताहे मृक्ति **काता भारत बार्य की करता।** त्महेक्टक्रहे एका बाक्ष्य खार्चना करत, वन्छ। या नम्भवन, खब्दना या त्यां किर्गयन, बृत्कार्यायुक्तः भवन । 'भवन' এই क्यान मात्न अहे त्व, नव व्यक्तित त्वर्ष्ण हत्व, नव अफिरम यांवास त्या त्वहे।

আমার রচনার মধ্যে বদি কোনো ধর্মতন্ত থাকে তবে সে হচ্ছে এই বে, পরমান্ত্রার সক্তে জীবান্ত্রার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বত্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ বে প্রেমের এক দিকে বিভেদ আর-এক দিকে মিলন, এক দিকে বন্ধন আর-এক দিকে মূক্তি। বার মধ্যে শক্তি এবং সোন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সভ্যভাবে অভিক্রম করে এবং বিশ্বের অভীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সভ্যভাবে গ্রহণ করে; যা মুদ্ধের মধ্যেও শাস্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম যে আগ্রমনীর গান গায় সে এই—

ভেঙেছ দ্যার, এদেছ জ্যোতির্যয়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদ্য,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো হকঠোর ঘাডে,

বন্ধন হোক কয়।
তোমারি হউক জয়।
এলো হংসহ, এলো এলো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এলো নির্মন, এলো এলো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ কলসালে,
হংথের পথে তোমার তুর্য বাজে,
অরুণবৃহ্নি জালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

আধিন-কার্ডিক ১৩২৪

8

নিজের সভা পরিচর পাওয়া সহজ নর। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞভার ভিতরকার মূল ঐক্যস্ত্রটি ধরা পড়ভে চায় না। বিধাভা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সম্ভব वरमात भी ह्वांत्र व्यवकाण ना मिराजन, छ। हाम निर्द्धत महस्त प्लाहे शांत्रणा क्यवांत्र অবকাশ পেভাষ না। নানাথানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্ভিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে ভাতে জাপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্থি হয়েছে। भीवत्नत्र अहे भीर्थ इक्लिथ क्षत्रिय कराज कराज विमात्रकारम चाम मिहे इक्लिक সমগ্ৰহণে বখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুবান্তে পেয়েছি যে, একটিমাত্ত পরিচর আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি যাত্র। আমার চিন্ত নানা কর্মের উপপক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হরেছে। ভাতে আমার পরিচয়ের मयशाला तिहै। जामि उपकानी भाषाकानी शक वा तिला नहे— এक पिन जामि वलिছिनाम, 'আমি চাই নে হতে নববলে নবযুগের চালক'— সে কথা সভা বলেছিলাম। छस निरम्भानव धारा पृष्ठ छाता পृथियोत পाशकानन करवन, यानवरक निर्मन निरायम ফল্যাণরতে প্রবভিত করেন, তাঁরা আমার পূজা; তাঁদের আসনের কাছে আমার चामन পড়ে नि । किन्न मिष्टे अक छा छा। छि दश्यन वहविधित इन, छश्यन छिनि नाना বর্ণের আলোকরশ্বিভে আপনাকে বিজুরিভ করেন, বিশকে রঞ্জিভ করেন, আমি সেই विकित्यत पूछ। जायता नाकि नाकारे, शाम शामारे, शाम कति, इवि जाकि- त्य चाविः विषश्चकात्मव चरिष्ट्क चानत्म चरीव चाववा छीवरे वृष्ठ। विक्रित्वव भीजारक चहरत शर्व करत जारक वाहरत भीमात्रिष्ठ करा— अहे चायात काच। यानवरक गयाचात्व हानावात्र वावि वावि त्व, अधिकरवत्र हनात्र मरक हनात्र काळ आयात् । পথের ছই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশর্য, যে ফুল পাতা, যে পাথির গান, সেই त्रमद समाम स्थाना मिरा स्थान सामि। त्य विक्रिय वह हरत स्थान मिरक मिरक, ऋरव गान, नृष्णा हिट्य, वर्ष वर्ष, ऋरण ऋरण, स्थक्ः एवत जाणारण-मःचार्छ, काला-मत्मव बत्य- छाव विक्रित वामत वाक्तव काक वामि श्रक्ष करविह, डीव वक्षणानाव विकित क्षणकक्षणित्क माजित्व त्छानवाव छाव भरकृत्व जायाव छेभव, **এ** हे हे चायात अक्यात असिकता। चन्न वित्यवन कार्य चायात वित्य हिन्द हिन्द कि वलाइन खबळानी, क्फे बाबाद इषून-यागीतात नत्व वनितादाइन। किन वानाकान (वर्ष्क क्यां व्यवास व्यवास व्यव्य क्यां के क्या भग्छे । बाला नाना इत्यव हिक-कंत्रा वीणि हात्य पथन भर्ष त्यसमूत्र

ज्थन जात्रत्नाम जन्मारहेत मधा न्महे कूटि उर्रेट ठाव्हिन, त्मरेनितम कथा यत পড়ে। সেই অন্কারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি; প্রভাতের বাণীবক্সা সেদিন আষার মনে ভার প্রথম বাধ ভেডেছিল, দোল লেগেছিল চিন্তদরোবরে। ভালো करत वृक्षि वा ना वृक्षि, वनार भाति वा ना भाति, मिह वागीत आचार वागीहे स्वर्गाह । विश्व विकिट्यत नीनाय नाना ऋत्त्र ठक्षन हत्य छैठेटह निश्वितन किन्छ, जात्रहे जबत्क বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, আজও তার বিরাম নেই। সত্তর বংসর পূর্ণ হল, আজও এ চপলতার জন্ম বন্ধুরা অমুযোগ করেন, গান্ধীর্যের ক্রটি ঘটে। কিন্তু বিশ্বকর্মার क्यात्मद्र त्व अस्त तरे। जिनि त्य हलन, जिनि त्य तमस्त्रद स्थास मधीवत स्वत्ता অরণ্যে চিরচঞ্চল। গান্ধীর্ষে নিজেকে গড়খাই করে আমি ভো দিন খোওয়াভে পারি নে। এই সত্তর বংসর নানা পথ আমি পরীকা করে দেখেছি, আন্ধ আমার আর मः **मंत्र तिहे, जा**बि हक्षानं नीनामहहत्। जाबि की करत्रि, की तिथ याज भावत সে কথা জানি নে। স্থায়িত্বে আবদার করব না। থেলেন তিনি কিন্তু আসন্তি वात्थन ना— य विलाधक निष्क गएन छ। आवाद निष्करे चूिता एन। कान সন্ধাবেলায় এই আত্রকাননে যে আল্পনা দেওয়া হয়েছিল চঞ্চল ভা এক রাজের ঝড়ে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন, আবার তা নতুন করে আঁকতে হল। তাঁর খেলাখরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি তা মহাকাল সংগ্ৰহ করে রাথবেন এমন আশা করি নে। ভাঙা খেলনা আবর্জনার ভূপে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি সেই সময় টুকুর मलारे मार्रित डाँए यनि किছू जानमदम ज्रीरा थाकि मारे याप है। छाद भरतद দিন বসও ফুরোবে, ভাঁড়ও ভাঙবে, কিন্তু ভাই বলে ভোজ ভো দেউলে হবে না। मखद वरमद পूर्व हवाद मिन, जान जामि दममायद माहाहे मिया मवाहेरक विन व, আমি কারো চেয়ে বড়ো কি ছোটো সেই বার্গ বিচারে খেলার রস নষ্ট ছয়; পরিমাপকের দল মাপকাঠি নিয়ে কলরব করছে, ভাদেরকে ভোলা চাই। লোকালয়ে थाा जित्र त्य इतित न्रे धूलांग धूलांग लाहांग जा नित्त का ए। का कि कर का है ता। ষজুরির হিসেব নিয়ে চড়া গলায় তর্ক করবার বৃদ্ধি যেন আমার না ঘটে।

এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার, এর যে বল্লের দিক বন্ধীরা তা চালনা করছেন। মাহুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি মুপ দিছে চেয়েছিলাম। সেইজরেই ভার রপভূমিকার উদ্দেশে একটি জপোবন পুঁজেছি। নগরের ইটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়ান্তের প্রাঞ্জণে এই স্কুসার বালকবালিকাদের লীলাসহচর হতে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসন্দিলনের বে কল্যাণমর ক্ষমর রূপ জেগে উঠছে সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাল। এর বাইরের

কাজও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিছু সেধানে আমার চরম ছান নয়, এর বেধানটিতে রূপ সেধানটিতে আমি। প্রায়ের অব্যক্ত বেদনা বেধানে প্রকাশ গুঁজে ব্যাকুল আমি তার মধ্যে। এথানে আমি শিশুদের বে ক্লাস করেছি সেটা গৌণ। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের স্কুমার জীবনের এই-বে প্রথম আরম্ভ-রূপ এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি স্ট্রনার বে উবারুপদীপ্তি, বে নবোদগত উভ্তরের অভ্যুর, তাকেই অবারিত করবার জন্ত আমার প্রয়াস— না হলে আইনকাত্রন-সিলেবাসের জ্ঞাল নিয়ে মরতে হত। এই-সব বাইরের কাজ গৌণ, সেজক্ত আমার বন্ধুরা আছেন। কিন্তু লীলামরের জীলার ছক্ষ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কথনো ছুটি দিয়ে, এদের চিন্তকে আনক্ষে উদ্বোধিত করার চেন্টাতেই আমার আনক্ষ, আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গভীর আমি হতে পারব না। শভ্যুদেটী বাজিয়ে বারা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাদের আমি বলি, আমি নিচেকার ছান নিয়েই জয়েছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে ধেলার ওল্ডাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি ক্লম্ম তেলে দিয়ে গোলাম, বনস্পতি-ওবধির মধ্যে। বারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মাতুর, বারা মাটির হাতে আমুর, বারা মাটিতেই হাটতে আরম্ভ করে শেবকালে মাটিতেই বিপ্রাম করে, আমি ভাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

শান্তিনিক্ডেন ২৫ বৈশাৰ ১৩৩৮ देशार्थ ३७७५

¢

বটগাছের দেহগঠনের উপকরণ অস্তান্ত বনস্পতির মূল উপকরণ থেকে অভিন্ন।
সকল উদ্ভিদেরই সাধারণ ক্ষেত্রে সে আপন থাত আহরণ করে থাকে। সেই-সকল
উপকরণকে এবং থাতকে আমরা ভিন্ন নাম দিতে পারি, নানা শ্রেণীতে তাদের বিশ্লেষণ
করে দেখতে পারি। কিন্তু অসংখা উদ্ভিদ্রূপের মধ্যে বিশেব গাছকে বটগাছ করেই
গড়ে তুলছে যে প্রবর্তনা, ভন্দূর্লণ গৃচ্নভ্রপ্রবিষ্টং, সেই অনুভ্তকে সেই নিগৃচকে কী নাম
দেব আনি নে। বলা বেতে পারে সে ভার আভাবিকী ক্লক্রিয়া। এ কেবল ব্যক্তিগত
শ্রেণীগত পরিচরকে জ্ঞাপন করবার স্বভাব নয়, সেই পরিচয়কে নিরন্তর অভিবাক্ত
করবার স্বভাব। সমন্ত গাছের সন্তান্ন সে পরিবাণ্ডে, কিন্তু সেই রহস্তকে কোথাও
ধরা-ছোওয়া বান্ন না। আজিরেকস্ত দল্পে ন রূপন্— সেই একের বেগা বেখা বান্ধ,

তার কাজ দেখা যায়, তার রূপ দেখা যায় না। অসংখ্য পথের মাঝখানে অপ্রান্ত নৈপুণো একটিয়াত্র পথে সে আপন আশ্চর্য খাডন্তা সংগোপনে রক্ষা করে চলেছে; ভার নিপ্রা নেই; তার খলন নেই।

নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্তের কথা আমরা সহজে চিস্তা করি নে, কিন্তু
আমি তাকে বার বার অহতের করেছি। বিশেষভাবে আজ যথন আয়ুর প্রান্তনীমায়
এসে পৌচেছি তথন তার উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবনের ষেটা চরম তাৎপর্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্ছে, তাকে ব্রুতে পারছি সে প্রাণশ্ব প্রাণং, সে প্রাণের মন্তর্যকর প্রাণ। আমার মধ্যে সে যে সহক্ষে যাত্রার পথ পেয়েছে তা নয়, পদে পদে তার প্রতিকৃশতা ঘটেছে। এই জীবনমন্ত্র যে-সকল মাল-মসলা দিয়ে তৈরি, গুণী তার থেকে আপন স্থর সব সময়ে নিখুঁত করে বাজিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু জেনেছি, মোটের উপর আমার মধ্যে তার যা অভিপ্রায় তার প্রকৃতি কী। নানা দিকের নানা আর্ক্ষণে মাঝে মাঝে তুল করে ব্রেছি, বিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার মন অন্ত পথে, মাঝে মাঝে হয়তো অন্ত পথের প্রেইহগারবই আমাকে ভূলিয়েছে। এ কথা ভূলেছি প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মান্তবের পথের মূলাগোরর স্বতন্ত্র। এ কথা ভূলেছি প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মান্তবের পথের মূলাগোরর স্বতন্ত্র। 'নিটার পূলা' নাটিকায় এই কথাটাই বলবার চেটা করেছি। বৃদ্ধদেবকে নটা যে অর্ঘা দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তর্যকর সন্ত্যে, নটা দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সভ্যের চরম্ব মৃল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তৃলেছিল ভার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।

আমার মনে সন্দেহ নেই আমার মধ্যে সেইবক্ষ স্টেসাধনকারী একারা লক্ষ্য নির্দেশ করে চলেছেন একটি গৃঢ় চৈডস্ক, বাধার মধ্যে দিয়ে, আত্মপ্রভিবাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরই প্রেরণায় অর্থাপাত্রে জীবনের নৈবেন্দ্র আপন ঐক্যকে বিশিষ্টভাকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করে তুলতে পারে যদি ভার সেই সোঁভাগা ঘটে। অর্থাৎ যদি ভার গুহাহিত প্রবর্তনার সঙ্গে ভার অবস্থা ভার সংস্থানের অমুকূল সামক্ষ্য ঘটডে পারে, যদি বাজিয়ের সঙ্গে বাজনার একাত্মকভায় ব্যবধান না থাকে। আত্ম শিক্ষ্য দেখি বখন, তখন আমার প্রাণবাজার ঐক্যে সেই অভিবাক্তকে বাইরের দিক থেকে অমুবরণ করতে পারি; সেইসঙ্গে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি ভাকে জীবনের কেন্দ্রন্থলে বে অদৃশ্র পুক্র একটি সংকর্মধারায় জীবনের ভণাঞ্জনিকে সন্ত্যাস্ত্রে প্রথিত করে তুলছে।

चार्यात्म पतिवादा चार्यात्र जीवनत्रकनात्र त्व जृतिका हिन जात्क जन्नशावन कत्त्र म्बर्फ इरव। व्यापि वर्षन व्यव्यिष्ट्रिय छ्वन व्यापादक नवारक रव-नकन ध्यवाद যধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল ভার গভায় অভীতের প্রাচীরবেটন ছিল না আযাদের ঘরের চারি দিকে। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শৃষ্ট পড়ে ছিল, ভার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমার ছিল না। সাম্প্রদারিক গুহাচর বে-দকল অপুকল্পনা, বে-দমন্ত কৃত্রিম আচারবিচার মাপুবের বৃদ্ধিকে বিজড়িত करत चाहि, वह में जाकी कूफ़ नाना चान नाना चड्छ चाकारत এक चाछित मरक चन्न জাতিব চুৰ্বাৰ্ভম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, প্ৰস্পবের মধ্যে খুণা ও ভিরম্বভিন্ন লাম্বাকে মজ্জাগভ অন্ধ্যারে পরিণত করে তুলেছে, মধাযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত मछाएम (बाक रुम माय शिरप्राष्ट्र नम व्यानकाकुछ निष्कुक राम्राह्, किन्नु वा व्यामापन দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীভিতে কী সমাজব্যবহারে মারাত্মক সংঘাতরূপ शर्वाक, छाव हमाहरमव कार्या हिक् महरव वा सम्बद साधारमव चरत कार्याचारम ছिল ना। এ कथा रन्याव छारभं धहे रा, अन्रकान खरक सावाव रा धानक्रभ विष्ठि हरा डिट्रांट् डाव डिनरा कार्ना कोर्न यूर्णव मान्नीय व्यवज्ञान घर नि। छात्र রপকারকে আপন নবীন স্টেকার্ষে প্রাচীন অঞ্নাসনের উন্নত ভর্জনীর প্রতি সর্বদা मा कि वाक वाक का न ।

এই বিশ্বরচনায় বিশ্বরকরতা আছে, চারি দিকেই আছে অনিবঁচনীয়তা; ভার সঞ্জে মিজিত হতে পারে নি আমার মনে কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস, কোনো বিশেব পার্বণবিধি। আমার মনের সঙ্গে অবিমিজ্র বোগ হতে পেরেছে এই অগতের। বালাকাল বেকে অভি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেরেছি বিশ্বনৃত্তে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ্ঞ পূজা আর কিছু হতে পারে না, সেই পূজার দীক্ষা বাইরে বেকে নয়, ভার মন্ন নিজেই রচনা করে এসেছি।

বালাবরদের শীভের ভোরবেলা আজও আমার মনে উজ্জল হয়ে আছে। রাজের অন্ধলার বেই পাও্বর্গ হয়ে এসেছে আমি তাড়াভাড়ি গারের লেপ ফেলে দিয়ে উঠে পড়েছি। বাড়ির ভিতরের প্রাচীর-দেরা বাগানের প্রপ্রান্তে এক-নার নারকেলের পাতার বালর ভবন অকণ-আভায় শিশিরে বালমল করে উঠেছে। একদিনও পাছে এই শোভার পরিবেশন থেকে বক্ষিত হই সেই আশহার পাতলা জামা গারে দিয়ে ব্কের কাছে হই হাত চেলে ধরে শীতকে উপেন্দা করে ছুটে বেতুম। উত্তর দিকে টে কিশালের গারে ছিল একটা পুরোনো বিলিভি আম্ভার গাছ, অন্ত কোণে ছিল কুলগাছ জীর্প পাতস্থাের ধারে — কুপঝালোল্প ব্রেরো ছুপুরবেলার ভার ভলার

खिए करेख। श्रांसथाति हिल পूर्ववूर्णन मौर्व कांग्रेलन दिश तिए। तिए क्लांग-हिस्डिख मान-वैश्वादना ठानका। जात्र हिन जरुष উপেকिত ज्ञातकथानि काँका जात्रगा, नाम করবার যোগ্য আর-কোনো গাছের কথা মনে পড়ে না। এই ভো আয়ার বাগনি, এই ছিল আমার ষথেষ্ট। এইথানে ষেন ভাঙা-কানা-ওয়ালা পাত্র থেকে আমি পেভূম পিপাসার জল। সে জল লুকিয়ে ঢেলে দিত আমার ভিতরকার এক দরদী। বস্ত যা পেয়েছি তার চেয়ে রদ পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এজন্মেই আমার षामा। षाभि माधु नहे, माधक नहे, विश्वव्रक्ताव ष्यम्छ-षाम्ब षाभि यावनमाव, বার বার বলতে এসেছি 'ভালো লাগল আমার'। বিকেলে ইমুল থেকে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নামবামাত্র পুবের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তেতলার ছাদের উপরকার व्यक्ति निविष् इरम घनिरम এमেছে घननी नवर्ष स्थि। मूह्र्जमात्व मिहे মেঘপুঞ্জের চেয়ে ঘনতর বিশায় আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এক দিকে দ্বে মেঘমেত্র আকাশ, অন্ত দিকে ভূতলে-নতুন-আসা বালকের মন বিশ্বয়ে আনন্দিত। এই जान्हर्य मिन घটावाद প্রয়োজন ছিল, নইলে ছন্দ মেলে না। জগতে काछ करवाद লোকের ভাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে-দেখার ঐংস্কাকে নিতা পূর্ণ করবার জাবেগ আমি অস্তব করেছি। এ দেখা তো নিক্রিয় আলম্ভপরতা নয়। এই দেখা এবং দেখানোর ভালে ভালেই সৃষ্টি।

अग्रवा अकि वान्धर्य वहन व्याह-

व्यञाकृत्या व्यनाव्यनानिविक क्षत्र्या मनानि । यूर्यमानिक्षिक्ष्मा

হে ইন্দ্র, ভোমার শত্রু নেই, ভোমার নায়ক নেই, ভোমার বন্ধু নেই, ভবু প্রকাশ হবার কালে যোগের ছারা বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর।

যতবড়ো ক্ষমতাশালী হোন-না কেন সভাভাবে প্রকাশ পেতে হলে বছুতা চাই, আপনাকে ভালো লাগানো চাই। ভালো লাগাবার জন্ম নিধিল বিশ্বে তাই ডো এত অসংথ্য আয়োজন। তাই তো শব্দের থেকে গান জাগছে, রেধার থেকে রূপের অপরপ্রতা। সে বে কী আশ্চর্য সে আমরা ভূলে থাকি।

এ কথা বলব, স্প্রিতে আমার ভাক পড়েছে, এইখানেই, এই সংসারের অনাবশুক মহলে। ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাভে এসেছি যে যোগ বন্ধুন্তের যোগ। জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে বল্লে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনক্ষরণে অমৃভন্ধণে। সেইখানে জায়গা নের ইন্দ্রের স্থারা।

> অন্তি সন্তং ন জহাতি। অন্তি সন্তং ন পশুভি।

## দেবত পদ্ধ কাবাং ন মমার ন জীর্ঘডি।

कारक चारक कांका कांका बाब ना, कारक चारक कांक्य स्था बाब ना, किन्छ रक्ष्या त्महें दक्षत्वत्र कांका; तम कांका महत्र ना, चीर्य हम ना।

অন্তবের উপর স্টেকর্তার ক্রিয়া অব্যবহিত। তার থেকে তারা সরে এসে তাঁকে দেখতে পার না। কেবলযাত্র নিয়মের সম্বন্ধে মান্তবের সক্ষেত্র বিদি সম্বন্ধ হত তা হলে সেই অন্তবের মতোই কেবল অপরিহার্য ঘটনার ধারার ঘারা বেটিত হরে মান্তব তাঁকে পেত না। কিন্তু দেবতার কাব্যে নিয়মজালের ভিতর থেকেই নিয়মের অতীত বিনি তিনি আবিভূতি। সেই কাব্যে কেবলমাত্র আছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রকাশ।

**এ**ष्टे श्रकात्मत्र कथात्र श्रवि वरलह्म-

অবির বৈ নাম দেবতব্ তেনান্তে পরীরতা। ভক্তা রূপেণেমে বৃক্ষা ছরিতা ছরিতশ্রক: ।

সেই দেবতার নাম অধি, তাঁর ধারা সমস্তই পরিবৃত— এই-বে সব বৃক্ষ, তাঁরই রূপের ধারা এরা হয়েছে সবৃত্ত, পরেছে সবৃত্তের মালা।

য়বি কবি দেখতে পেরেছিলেন কবির প্রকাশকে কবির দৃষ্টিতেই। সব্জের মালা-পরা এই আবির আবির্ভাবের এমন কোনো কারণ দেখানো বার না বার অর্থ আছে প্রয়োজনে। বলা বার না কেন থুলি করে দিলেন। এই খুলি সকল পাওনার উপরের পাওনা। এর উপরে জীবিকাপ্রয়াসী জন্তর কোনো দাবি নেই। স্বাধি কবি বলেছেন, বিশ্বপ্রটা তার অর্থেক দিয়ে স্বাষ্ট করেছেন নিখিল জগং। তার পরে মবি প্রশ্ন করেছেন, তদস্তার্থং কতম: স কেতৃং, তার বাকি সেই অর্থেক বার কোন্ দিকে কোখার প এ প্রপ্রের জানি। স্বাষ্ট আছে প্রত্যক্ষ, এই স্বান্টর একটি অতীত ক্ষেম্র আছে অপ্রত্যক্ষ। বন্ধপূর্কে উত্তীর্থ হয়ে সেই মহা অবকাশ না থাকলে অনির্বচনীয়কে পেতৃম কোন্খানে। স্বান্টর উপরে অস্থান্টর স্পান্দ নামে সেইবানেই, আকাশ থেকে পৃথিবীতে বেষন নামে আলোক। অভ্যক্ত কাছের সংশ্রবে কাব্যক্তে পাই নে, কাব্য আছে ক্লপকে ধ্বনিকে পেরিয়ে বেখানে আছে প্রভার সেই অর্থেক হা বছতে আবদ্ধ নয়। এই বিয়াট অবান্তবে ইক্ষের সক্ষে ইক্সপ্রায় ভাবের মিলন ঘটে। ব্যক্তের বীপায়র আপন বানী পাঠায় অব্যক্তে।

নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারি দিকে ধাবিত হয়েছে। সংসায়ের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানত্তেও হয়েছে, মৃচের মতো তাকে উজ্জ্বল কল্পনায় বিকৃত করে দেখি নি; কিছ এই-সম্ভা ব্যবহারের মারখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে স্চা গেছে স্টির অতীতে; এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।

একদিন আমি বলেছিলুম-

মরিতে চাহি না আমি স্থলর ভূবনে।

**#**ग्राक्त कवि वरलाइन—

অহনীতে পুনরস্থাস্থ চন্থ:
পুন: প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক পশ্রেম স্থম্চেরস্তম্
অহমতে মৃড্যা না স্থি।

প্রাণের নেতা আমাকে জাবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিয়ো ভোগ, উচ্চরস্ক স্থাকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বন্থি দিয়ো।

এই তো বন্ধুর কথা, বন্ধুর প্রকাশ ভালো লেগেছে। এর চেম্নে শুবগান কি আর-কিছু আছে। দেবস্থ পশ্য কাব্যম্। মন বলছে কাব্যকে দেখো, এ দেখার অস্তু চিস্তা করা যায় না।

এথানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর সঙ্গে কি আমার কর্মের ধোগ হয় নি।

হয়েছে, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সে লোহালকড়ে বাঁধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়। কর্মরপে সেও কাব্য। একদিন শান্তিনিকেতনে আমি ধে শিক্ষাহানের ব্রত নিয়েছিল্ম তার স্প্রক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্রে; আহ্লান করেছিল্ম এগানকার ভল মল আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল্ম আনন্দের বেদীতে। শুত্রের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্পক্তির উৎসবপ্রাদ্ধে উদ্বোধিত করেছিল্ম।

এখানে প্রথম থেকেই বিরাজিত ছিল সৃষ্টির শত-উদ্ভাবনার তন্ত। আমার মনে শে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বৃদ্ধিবৃদ্ধিকে রাখতে চেম্নেছিল্ম সন্মানিত করে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য স্মান্তরের স্থান দিতে চেম্নেছি।

বেদে আছে---

ষত্মাদৃত্তে ন সিধ্যতি যজো বিপশ্চিতক্তন স ধীনাং যোগমিশ্বতি।

वर्षाः, वाक वाम मिरत वर्षा वर्षा कानीरमत्र वक निष्क इत्र ना जिन वृद्धि-वार्णत बात्रारे गिनिज इन, मखत वाक्षि नत्र, जाङ्ग्न व्यक्ष्मीरनत्र वाक्षि नत्र। जारे थी अवः जानम अरे दूरे मिलक अवानकात्र महिकार्ष नित्र कृत्रक क्रिक्षिन (हिं। क्रिक्षि। এখানে ষেষন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ, তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মাছ্বের সঙ্গে মাছবের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে। কর্মের জ্বের যোগনে অন্তঃকরণের যোগধারা ক্লুল হরে ওঠে সেধানে নিরম হরে ওঠে একেম্বর। মেধানে স্কট্টপরতার কার্যায় নির্মাণপরতা আধিপত্য ছাপন করে। ক্রমন্ট সেধানে ষম্বীর বন্ধ কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পার। কবির সাহিত্যিক কাব্য বে ছন্দ ও ভাবাকে আত্রন্ধ করে প্রকাশ পার সে একান্তই তার নিজের আয়ন্তাধীন। কিন্তু যেধানে বহু লোককে নিয়ে স্কট্ট সেধানে স্কটিকার্যের বিশুক্তা-রক্ষা সন্তব হয় না। মানবসমাকে এইরক্ষ অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপত্যা সাম্প্রদায়িক অন্থলাননে মৃক্তি হারিয়ে পাধর হয়ে ওঠে। তাই এইটুরু মাত্র আশা করতে পারি বে ভবিশ্বতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মন্ধালের ভটিনতা এই আত্রমের মূলত্বকে একেবারে বিল্প্ত করে দেবে না।

कानि त्न जात्र कथाना উপलक्ष इत्त कि ना, छाई जाक जानात्र जानि वहत्त्रव আয়ু:ক্ষেত্রে দাড়িয়ে নিজের জীগনের সভাকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা करत्रिः। किन्न मःकरत्रत्र माम कारकत्र मम्पूर्व मामक्ष्ण कथानाहे मञ्चवभन्न रत्र ना। আমি আশ্রমের আদর্শ-রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিলেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। ভাই স্বভাবভই भ वामर्गक व्यापि कावाकरणहें व्यापिकिंड कराए हिस्सि । वना हि । वना हि भिन्न (१४७ काराम्', **यानरकाल एकात काराक एका। जातानाकान उ**लिनयम जातृष्टि করতে করতে আয়ার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণভাকে অস্তবৃদ্ষ্টিতে যানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্বতা বস্তুর নয়, সে আত্মার; ভাই ভাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগড आधाक्रमक लपु करारक एव। शेता क्षथम व्यवसंघ बामारक करे बालायत मधा पर्थि के जोत्रा निः मस्मद बात्नव अहे बाख्य यद बद्र मि बाबाद यत कि दक्य हिन। उथन উপকরণবির্গতা ছিল এর বিশেষ্য। সরল জীবনযাত্রা এখানে চার দিকে বিস্বার করেছিল সতে।র বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা। খেলাধুলায় গানে অভিনয়ে ছেলেছেয় সঙ্গে আমার मध्य व्यविष्ठ एक नवनरवास्त्रयभानी वास्त्रकारण। य भाषास्य भिवरक वर्षकरक धारिन अस्तत्र बाह्यान करत्रिह छथन छाएक एक्या महस्र हिन कर्य। एकनना, कर्य हिन नहस, पिनश्विक हिम मद्रम, हाळमःशा हिम यह, धदः यह एय-क्यूसन निक्क ছিলেন আমার সহখোদী তারা অনেকেই বিশাস করতেন, এতশিল খলু অকরে আকাশ ওডল্ড প্রোডল্ড— এই অকরপুরুষে আকাশ গুডপ্রোড। তারা বিশাসের

সঙ্গেই বলতে পারতেন, তমেবৈকং জানথ আত্মানম্— সেই এককে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মান্তব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অন্তচানে নয় মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়বৃদ্ধিতে নয় আত্মার প্রেরণায়। এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তথনকার দিনকত্যের অর্থ দৈক্তে ছিল ধৈর্যশীল ত্যাগধর্মের উজ্জলতা।

সেই একদিন তথন বালক ছিলাম। জানি নে কোন্ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতস্থের আলোক এদে সমস্ত মানবসংদকে আমার কাছে অকস্মাৎ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল। বদিও সে আলোক প্রাত্যহিক জীবনের মলিনতায় অনতিবিল্য বিলীন হয়ে গেল, তবু মনে আশা করেছিলুম পৃথিবী থেকে অবসর নেবার পূর্বে একদিন নিথিল মানবকে সেই এক আত্মার আলোকে প্রদীপ্তরূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে পারব। কিন্তু অন্তরের উদরাচলে সেই ক্যোতিপ্রবাহের পথ নানা কুছেলিকার আচ্ছর হয়ে গেল। তা হোক, তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে যেতে পারল্ম। এই আশ্রমে একদিন যে যজ্ঞভূমি রচনা করেছি সেধানকার নিঃস্বার্থ অমুষ্ঠানে সেই মানবের আতিথ্য রক্ষা করতে পেরেছি যাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে 'অতিথিদেবো ভব'। অতিথির মধ্যে আছেন দেবতা। কর্মসক্ষলতার অহংকার মনকে অধিকার করে নি তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই তুর্বলভাকে অভিক্রম করে উদ্বেল হয়েছে আত্মোৎসর্গের চরিতার্থতা। এখানে হর্লভ স্থযোগ পেছেছি বৃদ্ধির সঙ্গে শুভুবৃদ্ধিকে নিছাম সাধনায় সন্মিলিত করতে।

সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের আয়ন্তবে এখানে আমি শুভবৃদ্ধিকে জাগ্রত রাধবার শুভ অবকাশ বার্থ করি নি। বার বার কামনা করেছি—

> य একোহবর্ণো বছধা শক্তিষোগাং বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি বিচৈতি চাল্লে বিশ্বমানৌ স দেব: স নো বৃদ্যা শুভন্না সংঘ্নকা।

শান্ধিনিকেডৰ ১ বৈশাধ ১৩৪৭

रेबाई ५७६१

LINE ELEMA ELE ELEMA ENA PANERA Sing the List feet ele elema energ the eleman energy elema energ energe energy elema energy eleman energy elema energy eleman el

execus vini 212. 1 The more execused execused and secused on secus execused execusions and execused execusions and execusions are a secure execusions.

Rélassingens, inga dels zing engel mana hang nega dels zing engel engen eknerin a naka gegenn enne nig- og kenen zing senne mas od ver eart verme the

मार्था मार्था मार्था है स्राह्म । अस्तर १३ विकास मार्था । अस्तर १३ विकास मार्था । अस्तर १३ विकास मार्था । अस्तर अ

अन्तर रहता जीगड़ो भागाड़ो एक्ट्र स्ट्रेस्ट

मेर्स्ट अस्मार्थ हात गर, अस्ट्रिश्मित अस्मार्थ हार्ड मेर्स्ट स्थित अस्मार्थ हार्ड मेर्स्ट भूकि अस्मार्थ हार्ड मेर्ड्ड स्थित स्थित स्थित स्थित अस्मार्थ हार्डेड स्थित स्थित स्थित

एंस) सम्मार हरका ने ने ने क्षारास्त्र । भारत्य स्ति अस्ति का ने हरम्पाः स्त्राम्य । उर्मेणकारा अम्नीमिराम नाम कार्याः १६९ -भारत्य १३००१२ सर्वेत्रे ने भारत्य सम्भार ने ने मणांत् स्थार कार्या नाम नाम्

तारित्रकार स्थानिक स्थान स्था

उन्नेक्ष्य र्एएक्ट. अर. उन्नेत्रिक्षाकार अस्तिक व प्रकार कार्क स्टिक्स स्वित्र अस्ति प्रकार सम्बद्धि सम्प्राप्त क्रिक्स सम्बद्ध कार्य ज्ञानक क्षर्यण्यां में खें भ्रेत्रक

ache ente me sood anne ourse ige nuit: ignight! eximin se id te Boldine thine muse any. Been Boldine thine muse muse any. Been Memin meses muse a mane Aspassine agl end leve I unasabili as teres with and leves I unasabili as teres with a shrew consedends nights east enter we and entere gentles with east muse gentles as mile men depopular war estimine ales

Part aus ene entrin ouse time.

my ne sense sous!

EAR WING REAL BOUNDS I SAND STANDS AND AND STANDS OF THE SANDS OF THE

Rele hy reserve hig more
ann 1912/ 26 he sigs sigs anne
ann 1912/ 26 he sigs sigs anne
muniches - east eng si enne
muniches one enchalen, on man
himme enchant ench henri
himme eyest seems frein

स्ति राक्ताक साम अक्र अक्र अन्त. स्र हेरेत होग्या भिर्य मार्थ महार vers no - cred mone ensus RULDS THE FINE DISPAR by house ever super ses will ested eset more sent by मिन । म्याविक स्तर् किर मार मिल्यांत स्त्रिक ज्ञानस्तर्भ द्वार खर्भ धरे दें थाएं ३ स्टेस्ट्रिंग Work Recent The The The QUE 20 sund outers 3 years enorth mar were some 1 35 Ur seeme ed s les agar nde while we are party less out only. reme telled sugar sugar BUNNING ALLE HORD BUEN Why were over 1 75 were even when should agan evise was well the sas surie me sunspere when every - per se a reper aunisor are ar Carle engresses, more 2000 + 42 SA WAS 23 900

De garringes (2)

# সাহিত্যের স্বরূপ

# সাহিত্যের স্বরূপ

#### সাহিত্যের স্বরূপ

কবিতা ব্যাপারটা কী, এই নিয়ে ছ্-চার কথা বলবার ক্ষন্তে কর্মাণ এসেছে।
সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার পূর্বেই কোধাও কোধাও করেছি। সেটা অস্করের উপলব্ধি থেকে; বাইরের অভিক্রতা বা বিশ্লেষণ থেকে নয়। কবিতা জিনিস্টা ভিতরের একটা ভাগিছ, কিসের ভাগিছ সেই কথাটাই নিক্রেকে প্রস্তা করেছি। বা উত্তরে পেষেছি সেটাকে সহজ্ঞ করে বলা সহজ্ঞ নয়। ওস্তাদ্মহলে এই বিষয়টা নিয়ে বে-স্ব বাধা বচন ক্রমা হয়ে উঠেছে, ক্যা উঠলেই সেইগুলোই এগিয়ে আসতে চায়; নিক্রের উপলব্ধ অভিমতকে পথ দিতে গেলে ঐগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা দয়কার।

(भाषाएडरे (भागमाम छिकाम 'खन्मन्न' कथा। निरम् । जन्मरत्र दांबरकरे दांधभमा করা কাব্যের উদ্দেপ্ত এ কথা কোনো উপাচার্য আগুড়াবারাত্র অভ্যন্ত নিবিচারে বলভে त्यांक हम, छा তো वर्षेटे। श्रवान मः श्रद कद्राफ निष्य (यांका नामान, ভावरफ वनि युम्पत्र यत्म कारक। कत्म प्रथमात्र रिकाम वर्षात्र किन्नाविक रिव कार्म निर्म करमरक भाक कतिरत्र त्वत्व, शांगित्व त्वत्व, ठूल थूजित्य त्वत्व, कथा कहेत्व त्वत्व, त्य जावर्य कावा-याठाइरम्रम कारक जानारक रनरन नरन नरनहे याथा नावमा याम। रन्थरक नाहे, यन्त्रीरकत नाम कमार्भन जूनना इत मा, व्यक्त नाहिएछात हिज्ञ । शास कमार्भक वान वितन त्नाकनान त्वहे, त्नाकमान चाइ कन्छोक्टक वाव वितन। तक्षा त्रम, শীতার চরিত্র রাষায়ণে মহিষাথিত বটে, কিন্তু স্বরং বীর হছষান- ভার বত বড়ো नाकृत ७७ वर्षा है तम वर्षा है। एए प्रद्वा । अहे ब्रक्ष मरमा प्रदेश करित वानी वर्त निष, Truth is beauty, वर्षार मछाई मोबार्ष। किन्न मएछा उथनई मोबार्षद सम भारे, **महरत्रत्र प्रदा यवन भारे छात्र निविष् छेनलकि— क्रांत्र नम्, पीकृ**डिएछ। ाटकरे विन वाखन। नर्वक्ष्माधान वृधिक्रियन क्रिकानी जीव वाखन, ताबक्क विनि गारचत्र विधि स्टब ठीका एरव बारकम कीच कारक मचन माक्य- विवि बाबाच मक् क्वर क ना (भारत अधिनर्म। इर्ष छात्र अभाजीय अधिकांत्र कत्य केवछ। आयारवत्र कारणा-क्लाला चाधवूरका नीमवि ठाकवेठी, य बाक्ष्य अक क्लारक चाव स्वारक अव कवरक चाव করে, বকলে ঈবং হেসে বলে 'ভূল হরে গেছে,' সে বেনার দি-জ্বোড় প'রে বরবেশে এলে দৃষ্ঠা। কিরকম হয় সে কথা তৃচ্ছ, কিন্তু সে অনেক বেশি বাত্তব অনেক নামজাদার চেয়ে এই প্রদক্ষে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে কুণ্ঠা হচ্ছে। অর্থাৎ, বদি কবিতা লেখা বার তবে এ'কে তার নায়ক বা উপনারক করলে ঢের বেশি উপাদেয় হবে কোনো বান্ধীপ্রবর গণনায়ককে করার চেরে। ধুব বেশি চেনা হলেই যে বাত্তব হয় তা নয়, কিন্তু বাকে অপরিহার্যরূপে হা বলেই মানি সেই আমার পক্ষে বাত্তব। ঠিক কী গুলে বে, তা বিশ্লেষণ করে বলা কঠিন। বলা ঘেতে পারে, তারা জৈব, ভারা তারুলালে; তাদের আত্মসাৎ করতে কচি বা ইচ্ছার বাধা থাকতে পারে, অন্ধ বাধা নেই। যেমন ভোল্লা পদার্থ, তাদের কোনোটা তিতো, কোনোটা মিটি, কোনোটা কটু; ব্যবহারে তাদের সম্বন্ধে আদরণীয়তার তারতম্য থাকলেও তালের সকলেরই মধ্যে একটা সাম্য আছে— তারা জৈবিক, দেহতন্তর নির্মাণে তারা কাকে লাগবার উপযোগী। শরীরের পক্ষে তারা হা-এর দলে, স্বীকৃতির দলে, না-এর দলে নয়।

সংসারে আমাদের সকলেরই চার দিকে এই হা-ধর্মীর মণ্ডলী আছে — এই বাস্তবদের व्यादिश्व ; তাদের সকলকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমাদের সন্তা আপনাকে বিচিত্র করেছে, বিস্তীর্ণ হয়েছে; তারা কেবল মাছ্য নয়, তারা কুকুর বেড়াল ঘোড়া টিয়েপাথি কাকাতৃয়া, তারা আসলেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুর, তারা গোঁসাইপাড়ার পোড়ো वांशात्म ভाঙাপাচिল-ए वा भानाज-मानात्त, भाषानपत्त्रत्र चाडिनाम थएड शानात शक, পাড়ার মধ্য দিয়ে হাটে বাওয়ার পলি রাজা, কামারশালার হাতুড়ি-পেটার আওয়াজ, বছপুরোনো ভেঙেণভা ইটের পাঁজা যার উপরে অপথগাছ পজিয়ে উঠেছে, রাভার ধারের আমড়াতলায় পাড়ার প্রোচ্দের ভাসপাশার আড্ডা, আরো কভ কী- বা কোনো ইতিহাদে দান পায় না, কোনো ভূচিত্ৰের কোণে পাচড় কাটে না। সঙ্গে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর চারি দিক থেকে নানা ভাষার লাহিড্যলোকের বান্তবের ভাষার বেড়া পেরিয়ে তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে নাইছিছ হয় খুলি ছয়ে বলি 'বাঃ त्व इन', चर्वार विनष्ट क्षात्वत्र माल, यत्वत्र माल । े **कार्**षत्र यात्रा त्राकावावना चारक, দীনহ:ৰঙ আছে, স্থপুৰুব আছে, স্বন্ধরী আছে, কালা ঝোড়া কুঁলো কুৎসিতও আছে; এইদলে আছে অভুত স্টিছাড়া, কোনো কালে বিধাভার হাত পড়ে নি বাবের উপরে, প্রাণীতত্তের সঙ্গে শরীরতত্তের সঙ্গে বাদের অভিন্তের অধিন, প্রচলিত রীভিপদ্ধতির সঙ্গে बारमत व्यमानान विख्य। व्यात व्याद्ध छात्र। बात्रा बेफिश्निक्फाय छकः क'रत्र व्यानस्त बाब, कारबा-वा बाभनाहे भागिष, कारबा-वा बाधभूदी भावणाया, किन्न वारबव यात्रा-चाना जान रेजिरान, क्षयांपनव हारेल यात्रा निर्वक्षकात्व यान 'क्ष्यात्र

করি নে প্রমাণ— পছল্ল হয় কি না দেখে বাও'। এ ছাড়া আছে ভাবাবেণের বাতবভা
— হৃ:খ-ছখ বিচ্ছেদ-মিলন লক্ষা-ভয় বীরত্ব-কাপুক্বভা। এরা ভৈরি করে সাহিভ্যের
বার্মগুল— এইখানে রৌজবৃটি, এইখানে আলো-অভকার, এইখানে কুয়াশার বিভ্তার
বার্মগুল— এইখানে রৌজবৃটি, এইখানে আলো-অভকার, এইখানে কুয়াশার বিভ্তার
বার্মগুল— এইখানে রৌজবৃটি, এইখানে আলো-অভকার, এইখানে কুয়াশার বিভ্তার
বেকে মাছ্রের এই আপনার-সভে-বেলানো স্টি, এই ভার বাতব্যগুলী— বিশ্বলোক্রে
মারখানে এই ভার অভরত্ব মানবলোক— এর মধ্যে কুজর অভ্নর, ভালো মন্দ, সংগভ
অসংগভ, কুরওরালা এবং বেছরো, সবই আছে; যখনই নিজের মধ্যেই ভারা এমন
সাক্ষা নিম্নে আলে বে ভালের স্বীকার করভে বাধ্য হই, ভথনই খুলি হরে উঠি।
বিজ্ঞান ইভিহাস ভালের অসভ্য বলে বসুক, মাছ্র্য আশন মনের একান্ত অস্তৃতি থেকে
ভালের বলে নিশ্চিভ সভ্য। এই সভ্যের বোধ দের আনন্দ, সেই আনন্দেই ভার শেষ
ম্ল্য। ভবে কেমন করে বলব, কুজরবোধকে বোধগার্য করাই কাব্যের উক্তেও।

বিষয়ের বাহ্নবতা-উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আর-একটা দিক আছে, দে তার শিল্পকলা। বা বৃক্তিগন্য তাকে প্রমাণ করতে হয়, বা আনন্দমন্ত তাকে প্রকাশ করতে চাই। বা প্রমাণবোগ্য তাকে প্রমাণ করা সহজ, বা আনন্দমন্ত তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়। 'খুলি হয়েছি' এই কথাটা বোঝাতে লাগে হ্যর, লাগে ভাবতজি। এই কথাকে সাজাতে হয় হ্লেয় ক'রে যা বেষন করে ছেলেকে সাজান্ত, প্রিন্ত বেমন সাজান্ত প্রিয়াকে, বাগের বর বেষন সাজাতে হয় বাগান দিরে, বাসর্বর বেমন সাজাত হয় হলের যালান্ত। কথার শিল্প ভার ছলে, জনির সংগীতে, বাশীর বিক্তানে ও বাছাই-কাজে। এই খুলির বাহ্ন অকিকিৎকর হলে চলে না, বা অভ্যন্ত অন্তক্তন করি সেটা বে অবহেলার জিনিদ নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কাক্রকাজে।

অনেক সময়ে এই পিল্লকলা পিল্লিডকে ভিত্তিয়ে আপনার সাড্যাকেই মৃথ্য করে তোলে। কেননা, তার মধ্যেও আছে স্কান্তর প্রেরণা। লীলান্নিড অলংক্বড ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাড়িয়েও একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পান্ধ— সে ভার ক্ষনিপ্রধান প্রতথ্যে। বিভঙ্ক সংগীডের স্বরাজ ভার আপন ক্ষেত্রেই, ভাষার সক্ষে শরিকিয়ানা কর্মার ভার অকরি নেই। কিন্ত ছব্দে, শক্ষবিস্থানের ও অনিকংকারের ভির্বক ভক্তিডে, যে সংগীডেরস প্রকাশ পার অর্থের কাছে অগভ্যা ভার ক্ষবাবিদিছি আছে। কিন্ত ছব্দের নেশা, অনি-প্রসাধনের নেশা, অনেক কবির মধ্যে মৌভাডি উগ্রভা পেরে বনে; গহুগছ আবিলভা নামে ভাষার— ত্রৈণ স্বানীর মডো ভাষের কাষ্য কাপুক্কভার কৌর্বল্যে অল্লের হয়ে ওঠে।

(जब कवा कृष्ण : Truth is beauty। कारवा अहे है व सरवह है व, करवाबू

নয়। কাব্যের রূপ বদি টুপ-রূপে অত্যন্ত প্রতীতিবোগা না হর তা হলে তথাের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হলেও কাব্যের দরবারে সে নিন্দিত হবে। যন ভোলাবার আসরে তার অলংকারপুর বদি-বা অত্যন্ত গুঞ্জরিত হয়, অর্থাৎ সে বদি মুধর ভাষায় স্কলরের গোলামি করে, তব্ তাতে তার অবান্তবতা আরো বেশি করেই ঘোষণা করে। আর এতেই যারা বাহবা দিয়ে ওঠে, রুঢ় শোমালেও বলতে হবে, তাদের মনের ছেলেমাস্থি ঘোচে নি।

শেষকালে একটা কথা বলা দ্রকার বোধ করছি। ভাষগতিকে বোধ ছয়, আজকাল অনেকের কাছেই বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে 'য়া-ভা'। কিছু আসল কথা, বাস্তবই হচ্ছে মাসুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত -সারে নিজের বাছাই-করা জিনিস। নিবিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পার য়া-ভা। সেই বিশ্বব্যাপী য়া-ভা থেকে বাছাই হয়ে য়া আমাদের আপন স্বাক্তর নিয়ে আমাদের চার-পাশে এসে থিরে দাড়ায় ভারাই আমাদের বাস্তব। আর ষে-সব অসংখ্য জিনিস নানা মূল্য নিয়ে নানা হাটে য়ায় ছড়াছড়ি, বাস্তবের মূল্য-বজ্ঞিত হয়ে ভারা আমাদের কাছে ছায়া।

পাড়ায় মদের দোকান আছে, সেটাকে ছম্মে বা অছম্মে কাব্যবচনায় ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে দন্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের वामिनात्रां वलन, वहकान देखालांक स्त्रांभान निष्त्रहे कवित्रा बाजाबाजि करत्रहास्त्र, ছন্দেবছে ভড়ির দোকানের আমেজমাত্র দেন নি— অথচ ভড়ির দোকানে হয়তো उाँ मित्र स्थानारणाना शर्प है हिल। ध निर्म स्थलभाए स्थित विहाद स्था भारत কেননা, আমার পক্ষে ও ড়ির দোকানে মদের আছ্ডা বত দুরে ইন্সলোকের স্থাপান-সভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাং প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হিসাবে। আয়ায় বলবার ক্ধা এই यে, निथमीत बाहरू, कन्ननात्र भद्रनमिन्मार्म, यामत्र बाउडा व वाचाव हास क्रिंटि भारत, स्थाभानमञ्ज्ञ । किन्न मिठी इस्त्रा ठाई। अथ्र विनक्ष ध्यम हस्त्राह् ए, ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে যাতালের আডার অবতারণা করনেই আধুনিকের যার্কা विनिय्त राज्यनात्र रन्द 'दा, क्वि वर्ते', बन्द 'अर्ब है एक बदन विश्वानिक में।— वाधि वलिह, वल मा। विशालिक भारत माराहे मिर्द्र अद्रक्ष मन्त्रा कविष काला विनि हिलिक श्राहः। चाउँ এত मछ। नम्। शायात्र वाजित्र ममना कानर्द्ध कर्म निरम् कविछ। লেখা নিশ্চরই সম্ভব, বাশ্তবের ভাষার এর মধ্যে ব্**তা-ভরা আদিরল ক্রণরল এবং** वीछ्रमद्रमद्र व्यवजादना क्या हरा। त्य वायी-श्रीय याश क्षेत्रका वकाविक हरणाहणि, তাদের কাপড়ছটো এক ঘাটে একদকে আছাড় থেয়ে বেলে নির্মন হলে উঠছে, व्यवस्थित मध्यात्र हत्य हत्यह अबहे गाथाय निर्दे, अ विषयो व्या ह्यून्नवीरक विवा

यांबाबनरे १८७ भारत । किन्न विषय-वाहारे निषय जात्र त्रियांनिन्य् म् कृष्टिय ब्राप्तात ब्याकुट्छ। त्याष्ट्रीएछ वाकाहेरव्रत काम यत्यहे थाका हारे, ना यति शिक्ष छत्व अञ्चन छत्रा अकिकिश्कत्र आवर्षना आत्र किह्नुहे एएड शास्त्र ना। अ निष्य वकाविक ना करत्र मन्नामरकत्र श्रिष्ट चात्रात्र चक्रत्यां धहे (४, ध्वत्रांव कक्रन, রিয়ালিষ্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিছ রিয়ালিষ্টিক ব'লে নম্ম, কবিতা বলেই। পূৰ্বোক্ত বিষয়টা যদি পছন্দ না হয় তো আর-একটা বিষয় মনে করিয়ে দিছি— বহ मित्नत रहनमाहरू ए किन्न जाज्यकथा। क्षाष्ठीन मूल ज्ञान गाहि ज्ञात्रीत नमन्त्रर्भ - त्रानारत्रम क्राप्त इम्राप्ता अत्क व्यक्ति मर्वामा मिष्ड नायर्वन, विस्नव्छ यकि हज्रमेभां उत्ह (यह अञ्चन्ने देश हन । आत यक कि ख-भड़ा (थक्त गाहत উপর किছু निषए । চান তা হলে বলতে পারবেন, এ গাছ আপন বসের বয়সে কড ভিন্ন ভিন্ন জীবনে কড ভিন্ন ভিন্ন বকষের নেশার সঞ্চার করেছে— ভার মধ্যে হাসিও ছিল, কালাও ছিল, ভীষণতাও ছিল। সেই নেশা বে শ্রেশীর লোকের তার মধ্যে वाजावामना तिहे, अपन-कि, अप. अ. नवीकार्षी व्यवस्थानक छक्न यूवक असे बाद हाए क्की-विष, त्रांत्व हन्या धवः चक्निकर्त्व हुमक्ता निक्त्वत्र मित्क त्लाना। वनाल वनाए चार-धकी कावाविषय मान भएन। धकरूक्-छनानि - अद्रामा जातन-फेर्ट्र-বাওয়া চুলের ভেলের নিন্ছিপি একটা শিশি, চলেছে সে ভার হারা জগতের অন্বেষণে, मरक माथि चारक अकरे। बाजकाडा ठिकनि चाव त्यय कव करव-वाजवा मावात्वव भाजना টুকরে। কাবাটির নাম দেওরা বেডে পারে 'আধুনিক ক্রপকর্বা'। তার ভাঙা ছন্দে श्रामा मिनकात एक जिल वाली एक वाले जिल्ला मार्थी विश्वविधि ख विधाजात्क त्यन अकर् विज्ञन करत्र निष्ठ नारत ; वनत्य नारत, 'त्नोचिन बत्रीहिकान्न हमार्यन भ'रत वावृत्तामात अख्यित कत्त्रख के बहाकारमत माहि। बर्कत मह- आक स्मिन्धा উकि यात्रल ভाष्ट जात हमारे यात्र ना ; अयन कांक्ति जनए मछ। यति कांक्रिक वना बाब खर खात क्रिके वालात-बरवत बाबेरतकात जावता क्रिके, अहे खनाबि-(ज्ला विनि, **এই शास्त्रा**डा हिक्कि बाद करत-शास्त्रा भारता नागात्वद हेक्द्रा; आयदा दीवल, आयदा कांहानि-वारणत सूचि (चरक आधुनिकछात तमह (कांशाहै। व्यामारम्य कथा क्रवाम रवहे, रम्था बाम, बर्टे भावि मुक्तिमत् ।' कारमय भाषामध्यम मत्रका त्थाका, काम त्याकरक क्य रमम ना, किन्न नटि माक्ति मुक्तिय थाम । काम जान याष्ट्रवत्र नव बामाक्षत्रना-कात्नावानाव वृत्कात्मा यटि शाक्ष्ठात्र अक वाम त्यर्क रमहरू क्विएवत्र शास्त्र । त्याक्षेत्र शाष-त्यत्रकत्रा, विख्यात्वा, कात्कत्र-त्याकत्र-वाश्वा-कत्वपृत्तं, গাড়োয়ানের যোচর থেয়ে থেয়ে গ্রন্থিনিপিল-ল্যাজ-ওয়ালা হওয়া চাই। লেপকেয় অনবধানে এ বদি স্থ স্থলর হয় তা হলে মিডভিক্টোরীয়-য়্গবর্তী অপবাদে লাম্বিড হয়ে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া থেয়ে য়য়তে বাবে সমালোচকের কলাইধানায়।

देशमांच ५७८६

### সাহিত্যের মাত্রা

বর্তমান যুগে পূর্ব যুগের থেকে মান্তবের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে, তা নিয়ে ভর্ক হতে পারে না। এখনকার মাছ্য জীবনের বে-সব সমস্তা পূর্ব করতে চায় ভার চিম্বাপ্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, ভার প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণের দিকে, এইজন্তে ভার মননবন্ধ জমে উঠেছে বিচিত্র রূপে এবং প্রভূত পরিমাণে। কাব্যের পরিধির মধ্যে তার সম্পূর্ণ ছান হওয়া সম্ভবপর নয়। সাবেক কালে ভাঁতি ধখন কাপড় তৈরি করত তখন চরকায় স্থতো কাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্যন্ত সমন্তই সরল গ্রাম্য জীবনযাত্তার সঙ্গে সামগ্রন্থ রেথে চলত। বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিকাপছভিতে চলছে প্রভূত প্ণ্য-উংপাদন। তার জন্মে প্রকাও ফ্যাক্টরির দরকার। চার দিকের মানবসংসারের সঞ্ তার সহজ মিল নেই। এইজন্তে এক-একটা কারধানার শহর পরিস্ফীত হয়ে উঠছে, ধোঁয়াতে কালিতে ষয়ের গর্জনে ও আবর্জনায় ভারা অড়িত বেষ্টিত, সেইসজে ওচ্ছ গুচ্ছ বিক্ষোটকের মতে। দেখা দিয়েছে মজুর-বদ্তি। এক দিকে বিরাট ধরণজ্ঞি উদ্গার করছে অপরিমিত বস্তপিত, অক্ত দিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে গল্পে দৃশ্রে ভূপে ভূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এর প্রবশ্ব ও বৃহত্ব কেউ অধীকার করতে পারবে ना। कात्रशनापदात मिरे व्यवना ७ दृश्य माहित्छा मिया मिरम्राह छेनकारम, छात्र पृदि আহ্বস্থিকতা নিয়ে। ভালো লাগুক মন্দ লাগুক, আধুনিক সভাতা আপন কার্থানা-शांदित करक स्पतिभिष्ठ शान निर्माण कद्राष्ट भादाह ना। अहे व्यक्षानभगार्थ यह जानाश প্रका । एवं डिर्फ शालव बालवरक किल्क कानेशमा करत । उनकाममाहिरछात्र पर्दे দশা। মাহবের প্রাণের রূপ চিন্ধার স্থূপে চাপা পঞ্চেছে। বলতে পার, বর্তমানে এটা অপরিহার্য; তাই বলে বলতে পার না, এটা সাহিত্য। হাটের আয়গা প্রাণয় করবার অক্তে ৰাছ্যকে বর ছাড়তে হয়েছে, তাই বলে বলতে পার না, সেটাই লোকালর।

এখনকার মাহুষের প্রবৃত্তি বৃত্তিগত সমস্তার অভিমুখে, সে কথা অভীকার কয়ব না।
ভার চিন্তার বাকো বাবহারে এই বৃত্তির আলোড়ন চলতে। চলবুএর 'ক্যাকর্বরি

टिन्म' अ उथनकात कालत यानदमः माद्रत পत्रिष्ठ श्रकान (भट्ताइ। अथनकात यास्ट्रत यथा एवं रमहे भविष्ठ अरक्वार्यहे त्रहे छ। नम्र। अञ्चार्यव विरक्ष अत्वक भविष्ठार्थ আছে, কিন্তু চিন্তান্ন ৰাহ্য ভার দেদিনকার গণ্ডি অনেক দূর ছান্ধিয়ে গেছে। অভএব हेगानी सन माहित्छ। यथन याष्ट्रय मिथा मिय, उथन छाट्य हजाम वजाम रामिनकान नकम कद्राम मन्भूर्व जनः ने हरव। जात्र जीवरन हिसाब विषय नर्वमा उम्ने हरम डेर्रदि । चाउथन, चाधुनिक छेनछान ठिछा अवन रुद्ध दिया दिया पार्व चाधुनिक काला छानिए है। তা হোক, তবু দাহিত্যের যুলনীতি চিরম্বন। অর্থাৎ রসসম্ভোপের বে নির্য আছে তা মাসুষের নিত্যস্থভাবের অন্তর্গত। যদি মাসুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই स्मा कारे कारे के कि कार्क कारक। अहे शासन वाहन की, मा, मकीव बानव-क्रिक। আমরা তাকে একান্ত সভারূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে বে ব্যক্তিটা আছে সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎস্ক। কিন্তু কালের গতিকে আযার সেই ব্যক্তি হয়তো অভিমাত আছ্ম হয়ে গেছে পলিটিকৃসে। ভাই হয়তো সাহিভাও বাজিকে मि (भीव क'रत विश्व ज्ञानन बत्नत्र बर्फा निविद्धानत्र वहन छन्छ (नाम नूनिक्छ रख ওঠে। এমনতরো মনের অবছার সাহিত্যের ববোচিত বাচাই ভার কাছ বেকে গ্রহণ করতে পারি নে। অবশ্ব পঞ্জে পলিটিকৃন্প্রবণ কোনো ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয় তবে তার মুখে পজিটিক্সের বুলি দিতেই হবে, কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি (काशांन ए अद्योग किएक ना क्रुं एक प'एक **চतिज्ञत्र कारक किएक है निविधे शांक**। क्रिज्ञ-रिंक भीन दिस्स वृत्तित वार्वास्त्र म्या कर्या अध्यकात माहित्छ। त्य अछ विनि ह्यां छ र्त्र উঠেছে ভার কারণ, আধুনিক কালে जीवनमञ्जात जिल खरि जानना कतात काल এই प्रमन्न मास्य चकास त्वि वाछ। अहेलास जात्क चूनि कन्नाक स्वकान हन ना स्थार्थ गारिज्ञिक ह्वातः। धाक्नाव वर्षशाना व्यक्तात्र कक्टलहे क व्यक्टत्रत्र क्विन कांट्न আসবায়াত্র কুক্তকে স্বয়ণ করেই অভিভূত হয়ে পড়ল। তাকে বোঝানো আবস্তক যে, विश्व वर्गशामान छन्नम त्यत्म विष्ठान करन एक्सम एक्या वात्व, क व्यक्त क्रूक नत्य । एक्स याह एअवि काशिलक बाहि, बाकक बाहि, कनकाणाएक बाहि। महिए। उरक्था ७ एवमि, छ। निर्वाक्तिक ; छाटक बिरम विल्ला एरम नक्रण हित्रदेव विहास यात्र अभाष्ट होत्र या। त्मरे हिल्लक्ष्मरे सम्माहित्हात, जक्ष्म एव सम्माहित्हात यह। यशाचात्रक (चरक अक्षी मृष्टोख विहै। यशाचात्रात्व बाबा काल बाबा लार्क्स शंक भएएह मत्क्ष (बहे। नाहित्छात्र किन त्यत्क छात्र छेभात्र व्यवासत्र व्याचारखत्र व्यस् हिन ना, अमाशावन मजबूख नक्षम बरलहे छिस्क जारह । এटा जाहेरे रक्षा वाब, छीरबब हिस्स

धर्मनीष्टिक्षरय- श्वादात्व जाकारम देकिए, य्वाविश्वाव जात्माहनाव, विक्य हिन्न ।

অবহার সদে যদে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীয়ের ব্যক্তিরপ ভাতে উজ্জল হয়ে ওঠবার কথা। কাব্য পড়বার সময় আমরা ভাই চাই। কিন্তু দেখা বাজে, কোনো-এক কালে আমানের দেশে চরিজ্ঞনীতি সহছে আগ্রহ বিশেষ কারণে অভিপ্রবল ছিল। এইজন্তে পাঠকের বিনা আপন্তিতে কুকল্কেত্রের যুদ্ধের ইভিহাসকে শরশবাশায়ী ভীম্ম দীর্ঘ এক পর্ব জুড়ে নীতিকথার প্রাবিত করে দিলেন। তাতে ভীমের চরিত্র গেল তলিরে প্রভৃত সত্পদেশের তলায়। এখনকার উপস্থাসের সলে এর তুলনা করো। মুশকিল এই বে, এই-সক্স নীতিকথা তথনকার কালের চিন্তকে ধেরকম সচকিত করেছিল এখন আর তা করে না। এখনকার বুলি জন্ত, সেও কালে পুরাতন হয়ে ঘাবে। পুরাতন না হলেও সাহিত্যের হেনেনাে তত্ব প্রবেশ করবে, সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সন্তেও, সাহিত্যের পরিমাণ লক্ত্মন করলে তাকে মাণ করা চলবে না। ভগবদ্ধীতা আজও পুরাতন হয় নি, হয়তা কোনাে কালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুকক্ষেত্রের মুন্ধক থমকিয়ে রেখে সমন্ত গীতাকে আর্ত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অম্পারে নি:সন্দেহই অপরাধ। শ্রীক্রফের চরিজ্ঞকে গীতার ভাবের ঘারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রশালী আছে, কিন্তু সংক্রার প্রলভ্রেন ভার ব্যাভিত্রক হয়েছে বললে গীতাকে থর্ব করা হয় না।

যুদ্ধকাও পর্যন্ত রামায়ণে রামের যে দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভালো দিক আছে, মন্দ দিক আছে, আয়াধণ্ডন আছে। তুর্বলতা যথেষ্ট আছে। রাম যদিও প্রধান নায়ক তব্ শ্রেষ্ঠতার কোনো কাল-প্রচলিত বাঁধা নিয়মে তাঁকে অস্বাভাবিকরণে স্থানগত করে সাজানো হয় নি, অর্থাৎ কোনো-একটা শাস্ত্রীয় মতের নির্যুত প্রমাণ দেবার কালে তিনি পাঠক-মাধালতে সাক্ষ্রীয়ণে দাড়ান নি। পিতৃদত্য রক্ষা করার উৎসাহে পিতার প্রাণনাশ যদি-বা শাস্ত্রিক বৃদ্ধি থেকে ঘটে খাকে, বালিকে বধ না শাস্ত্রনৈতিক না ধর্মনৈতিক। তার পরে বিশেষ উপলক্ষে রাম্বচন্ত্র সাতা সম্বন্ধ লক্ষণের উপরে যে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সেটাভেও শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বজার থাকে নি। বাঙালি স্বালোচক বেরক্ষ আদর্শের যোলো-আনা উৎকর্ষ বাচাই করে সাহিত্যে চরিত্রের সভ্যতা বিচার করে থাকে সে আন্বর্শ এথানে খাটে না। রামায়ণের কবি কোনো-একটা মতসংগতির লক্ষিক দিয়ে রামের চরিত্র বানান নি, অর্থাৎ সে চরিত্র স্থভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র প্রকালভির নর।

কিন্ত উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে; কাঁচপোকা ঘেনন ভেলাপোকাকে নারে তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে। সামাজিক প্রশ্নোজনের জকতর ভাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তথনকার দিনের প্রব্ লেম। সে মূপে ব্যবহারের যে আট্যাট বাঁধবার দিন এল তাতে রাবণের ঘরে দীর্জনাল বাদ করা সম্ভেশ্ন সীতাকে বিনা

প্রতিবাদে বরে ভূলে নেওরা জার চলে না। সেটা বে অক্তার এবং লোকসভকে অগ্রগণা করে সীভাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেবে তাঁর অরিপরীক্ষার বে প্রয়োজন আছে, সামাজিক সমস্তার এই সমাধান চন্নিজের বাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তথনকার সাধারণ শ্রোভা সমস্য ব্যাপারটাকে পুব একটা উচ্চরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহ্বা দিয়েছে। সেই বাহ্বার জোরে ঐ জোড়াভাড়া খওটা এখনো মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।

আজকের দিনের একটা সমস্থার কথা মনে করে দেখা যাক। কোনো পতিব্রতা ছিম্ স্থী মুসলয়ানের ঘরে অপহত হয়েছে। ভার পরে তাকে পাওয়া পেল। সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক এই প্রব্লেষ্টাকে নিম্নে আপন পক্ষের সমর্থনত্বপে डाएम् बर्ट्स नवा नवा छर्व कृषाकात करत जूनाख पारत्व। अत्रक्य घडााठात कारवा गरिए कि छे जे जारम विश्विष, अवन ७ रवा अकी वर छे छैर । थाँ। विष्यानि तकात्र ভात विन् त्यायावत छेनत किन विन् भूकवावत छेनत नग, नयात्न এটা দেখতে পাই। কিন্তু হি হুয়ানি যদি সভ্য পদার্থ ই হয় তবে ভার ব্যভ্যয় মেয়েভেও দেখন দোষাবহ পুৰুষেও ডেমনি। সাহিত্যনীতিও সেইরক্ষ জিনিস। সর্বত্রই তাকে আপন সভা রক্ষা করে চলতে হবে। চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা দাবি করবই; অর্থনীতি দ্যালনীতি রাট্রনীতি চরিজের অত্নপত হয়ে বিনীতভাবে বদি না খাসে, তবে ভার বৃদ্ধিপত মূল্য ষভই থাক, ভাকে নিব্দিত করে দূর করতে হবে। नट्डल क्वांना-धक्षन बाष्ट्रवरक हेन्टिलकहृद्यम क्षत्रांन कद्रांक हरत खलता रेन्ए लिक हुर सत्तव यत्नावधन कवर्ष एर राज है वहेशानारक अब. अ. भन्नीकाब প্রায়রপত্র করে ভোলা চাই, এখন কোনো করা নেই। পরের বইরে বাঁদের খিসিস্ পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, দাছিভ্যের পদ্মবনে তাঁরা মন্ত হস্তী। কোনো বিশেষ চরিত্রের মান্ত্র মূলকমানের বর থেকে প্রভাগত স্থীকে আপন বভাব অন্তুলারে নিতেও পারে, না নিভেও পারে, গল্পের বইন্বে ভার নেওয়াটা বা না-নেওয়াটা সভা হওয়া धारे, कात्ना खर् लियत विक खरक बद्दा

 কেবলই পদে পদে তাকে সমস্তা তেওে তেওে চলতে হয়, অর্থাৎ কেবলই সে করছে পালোয়ানি। প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে তার সমন্ত বোঝা এবং তৃপাকার হয়ে পড়ছে তার আবর্জনা। অর্থাৎ, মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলছে। আরু হঠাং দেখা বাচ্ছে কিছুতেই তাল পৌচছে না শমে। এতদিন মুন-চৌছনের বাহাছরি নিয়ে চলছিল মাস্থ্য, আরু অস্কৃত অর্থনীতির দিকে ব্যতে পারছে বাহাছরিটা সার্থকতা নয়— যয়ের ঘোড়দৌড়ে একটা একটা করে ঘোড়া পড়ছে মুথ প্রভিয়ে। জীবন এই আধিক বাহাছরির উত্তেজনায় ও অহংকারে এতদিন ভূলে ছিল বে, গতিমাত্রার জটিল অভিকৃতির ঘারাই জীবনবাত্রার আনন্দকে সে পীড়িত করছে, অস্ক্র্যু হয়ে পড়েছে আধ্নিক অভিকায় সংসার, প্রাণের ভারসাম্যতত্ত্বকে করেছে অভিতৃত ।

পশ্চিম-মহাদেশের এই কায়াবছল অসংগত জীবনধাত্রার ধাকা লেগেছে সাহিতো। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত যোটা হয়ে। সেধানে তারা স্টির কালকে অবজ্ঞা ক'রে ইন্টেলেক্চুয়েল কদরতের কালে লেগেছে। ভাতে 🛢 নেই, ভাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিও। অর্থাৎ, এটা দানবিক अक्रानंत्र माहिला, मानविक अक्रानंत्र नय ; विश्वयक्तंत्रत्य हेन्दिलकृत्यन ; अत्याखन-সাধকও হতে পারে, কিন্তু স্বতঃফুর্ত, প্রাণবান নয়। পৃথিবীর অভিকায় কর্ত্তলো আপন অছিয়াংসের বাহুলা নিয়ে মরেছে, এরাও আপন অতিমিতির ভারাই মরছে। প্রাণের ধর্ম স্থাতি, আর্টের ধর্মও তাই। এই স্থাতিতেই প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ্র, এই স্মিতিতেই আর্টের 🕮 ও সম্পূর্ণতা। লোভ পরিমিতিকে লজ্বন করে, স্থাপন আতিশধ্যের সীমা দেখতে পায় না; লোভ 'উপকরণবতাং জীবিডং' বা ভাকেই জীবিড বলে, অমৃতকে বলে না। উপকরণের বাহাছ্রি ভার বছলভার, অমৃতের সার্ধকভা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জে। আর্টেরও অমৃত আপন স্থপরিমিত সামঞ্জে। हर्रार-नवावि चानन हेन्छिलक्চूरबन चलाइचरद्र ; त्नि वर्षार्च चाल्किला नव्न, त्नि স্বল্লারু মরণধর্মী। মেবদুত কাব্যটি প্রাণবান, স্বাপনার মধ্যে ওর সামঞ্জ স্থপরিষিত। ওর মধ্যে থেকে একটা তথ বের করা বেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেছি, কিছু সে ख्य जन्ज जाद भीव। त्रप्रः नकार्या कानिमान न्नहेरे जानन छत्प्रश्चन कथा कृषिकान्न चौकात करत्रह्म। त्रावधर्यम किरम भोत्रव, किरम छात्र भछन, कविछात्र अहेर्डेन छिनि मुहोस बिट्ड (हरप्रह्म। এই सम् नम्अडात त्वस्य (शस्त्र मृत्यूनः मन्त्रात् जानन ভারবাহনো অভিভ্ত, ষেষ্ট্ভের যতো তাতে রূপের সম্প্তা নেই। কাষা হিসাবে ৰুষারসম্ভবের বেধানে ধাষা উচিত সেধানেই ও খেষে পেছে, কিন্তু লজিক ছিলাবে ख्यालय हिमार अथात थाया हत ना। काण्डिक बबाबाहर्षय भारत वर्ग देवाव

कत्राम छत्यहे क्षय (मार्यत्र भाष्ठि इत्र। किष्ठ भार्षि इत्रकात्र त्यहे क्षय (मार्यक ठीखा कत्रा, निर्मात क्षणिक मण्णूर्व कत्राहे छात्र काम। क्षय (मार्यत्र क्षणि-त्याहन हेन्ति क्षये वाहाहित, किष्ठ क्षणिक मण्णूर्वछ। त्याह्या शिष्ठियछी कष्णवात्र काम। चार्षे अहे क्षयात्र काम। चार्षे अहे क्षयात्र काम। चार्षे अहे क्षयात्र काम। चार्षे अहे

ভোমার চিঠিতে তুমি আমার লেখা গোরা ঘরে-বাইরে প্রভৃতি নভেলের উল্লেখ करत्र । निष्कत्र जिथात्र ममामाजना कत्रवात व्यक्षिकात्र त्वहे, छाहे विद्यात्रिष्ठ करत्र কিছু বলতে পারব না। জামার এই হুটি নভেলে মনন্তব রাষ্ট্রতব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে দে কথা কৰুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরক থেকে বিচার করতে र्ज त्रथा ठारे (य, त्रश्रीन चाम्रण পেয়েছে वा जाम्रण कूप्एह । चार्शर्य खिनिम चस्य निय रक्षम कत्राम सिर्देश मान जात लाग्य जेका मर्छ। किन्न वृद्धिए करत विष মাধার বহন করা বায় তবে তাতে বাহ্ প্রয়োজন সাধন হতে পারে, কিছু প্রাণের সক্ষে ভার সামঞ্জ হয় না। পোরা-পল্লে ভর্কের বিষয় যদি কুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম হতই হোক-না, সে নিন্দনীয়। আলোচনার দামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে एत अव्यक्तिम ও आर्थ, अवस्थ ও भाष, क्षाणां छाणां किनिम माहिएछ। विनिधन িকবে না। প্রথমত আলোচা ভববন্ধর মূলা দেখতে দেখতে কষে আদে, ভার পরে সে यकि अस्रोटिक कीर्य करत्र काल छ। एक मवस्य किएए म वावर्कनास्त्र माहित्जात बालाकुए करब अर्छ। इव्रान्द्र बाउक्किक ला अक्षिन कब बाहत भाग्र नि, किन्न এथनहे कि छात्र व्रक्ष किरक हरत्र जारम नि। किन्नुकाम भरत्र रम कि षात कार्य नक्रव । बाक्रवद लात्वत कथा कित्रकात्वत्र षानत्कत्र विनिम ; वृद्धिविकारत्रत्र क्षा वित्यव दिनकारण यक बकुन हरबहे रावा विक, स्वराख दिवा कांब्र विन क्रांब्र। एशता माहिला विक लाटक बरत त्रार्थ का इरम बुरुत बाइन इरत कांत्र कुर्गकि बरहे। প্রাণ किছু পরিয়াণে অপ্রাণকে বহন করেই থাকে -- বেমন আমাছের বসন, আমাছের च्यन, किन्न आत्नम मान करत्र हमवात करम छात्र उसन आविक राम काफ़िया मा पूर्वार्ण चक्रांत्वत त्वाय। कार्यंत्र छेनव ह्राल्ट चिनवियातः, मिष्ठां महेत ना। जात माहित्जा महे बना। जानन क्षयम मिहत्तम बहे अपूर् ताया बाबन वहेरा भारत, किन याबाब हार्श कहे शिव द्वा क्रम करम बामरव <sup>ए।</sup> ज मत्मह ताहै। जमः पछ जमान्निक क्षकाश्वका क्षात्मन काह त्यत्क कछ त्यनि मा अन आशाम कहारक बारक एव, अकिन कारक एक किन करन एक।

# সাহিত্যে আধুনিকতা

সাহিত্যের প্রাণধার। বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৎস্পলন বন্ধ হয়ে ষায়। এরকম সাহিত্যে বিষয়বস্তটা নিশ্চেট্ট হয়ে পড়ে, ষদি তায় সজীবতা না থাকে। এবারে আমারই পুরোনো তর্জমা ঘাটতে গিয়ে এ কথা বায়বার মনে হয়েছে। তুমি বোধ হয় জান, বায়ৣয় মরে গেলে তার অভাবে গাভী ষথন হয় দিতে চায় না তথন ময়া বায়ুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তায় য়৻য় থড় ভয়তি করে একটা য়িয়েম মৃতি তৈরি কয়া হয়, তায়ই গদ্ধে এবং চেহায়ায় সাদৃশ্রে গাভীর স্তনে হয়-কয়ণ হতে থাকে। তর্জমা সেইরকম য়য়া বায়ুরের মৃতি— তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অহতাপ জয়ায়। সাহিত্যে আমি য়া কাজ কয়েছি তা য়দি কণিক ও প্রাদেশিক না হয় তবে য়ায় গয়জ সে য়থন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ কয়বে। পরিচয়ের অয় কোনো পয়া নেই। য়থাপথে পরিচয়ের য়দি বিলয় ঘটে তবে ষে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোনো দায়িও নেই।

প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যে দিন ও রাত্রির মতো পর্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সংকোচনের দশা ঘটে, মিন্টনের পর ডাইডেন-পোপের আবির্ভাব হয়। আমরা প্রথম যথন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তথন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। যুরোপে ফরাসিবিপ্লব মামুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া ভাঙবার নাড়া। এইজন্তে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বন্ধনীনরূপে। সে ধেন রসম্প্রির সার্বজনিক বজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেলেরই আগদ্ধক অবাধে আনন্দভোগের व्यक्षिकात्र भाग्र। व्यामात्मत्र स्रोजांश এই रम, ठिक स्मरे ममस्त्र युरतात्मत्र व्यास्तान আষাদের কানে এদে পৌছল— তার মধ্যে ছিল সর্বমানবের মৃক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয় নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবস্টের প্রেরণা এল। म्बर्ध व्यवना स्थापादाव स्राधिक प्रमाण प्रमाण क्रिक विषय प्रमाण क्रिक । महस्सर प्रमा এই বিশাদ দৃঢ় হয়েছিল যে কেবল বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যসম্পদ্ধ আপন উদ্ভবস্থানক অতিক্রম ক'রে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়; তার দাক্ষিণ্য বদি मौबावक एव, यनि তাতে चाजिथाधर्म ना शांक, তবে चामित लाकिव शांक म यह है উপভোগ্য হোক-না কেন, সে দরিত্র। আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে ইংরাজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে দরিজ নয়, তার সম্পত্তি স্বঞাতিক লোহার সিদ্ধুকে क्रिमवद हरम बाहे।

একদা ক্ষাদিবিপ্লবকে বারা ক্রমে ক্রমে আপিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তারা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশাসপরায়ণ। ধর্মই ছোক, রাজশক্তিই হোক, বা-কিছু ক্ষমতাপুর, বা-কিছু ছিল মান্তবের মৃক্তির অভ্যায়, তারই বিক্রছে ছিল তাঁদের অভিযান। সেই বিশ্বকার্যাণ-ইচ্ছার আবহাওয়ায় ক্রেপে উঠেছিল বে সাহিত্য সে মহৎ; সে মৃক্তবার-সাহিত্য সকল দেশ, সকল কালের মান্তবের অন্ত; সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহাব্যে মুরোপের বিষয়বৃদ্ধি বৈশ্বস্থুপের অবতারণা করলে। স্বজাতির ও পরজাতির মর্মন্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোভ নানা প্রণালী দিয়ে মুরোপের নবোড়ত ধনিক্মগুলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিষয়বৃদ্ধি সর্বত্ত সর্ব বিভাগেই ভেদবৃদ্ধি, তা ক্ষর্যারারণ। আর্থসাধনার বাহন বারা তাদেরই ক্র্মা, তাদেরই ভেদনীতি অনেক দিন থেকেই মুরোপের অন্তরে অন্তরে শুন্রের উঠিছিল; সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাং সকল বাধা বিদীর্ণ করে আয়ের স্রাবে মুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই মুন্তের মূলে ছিল সমাজধ্বংস্কারী বিপু, উদার মহন্তবের প্রতি অবিশাস। সেইজক্তে এই মুন্তের ব্যান তা দানবের দান, ভার বিষ কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনলে না।

তার পর থেকে যুরোপের চিন্ত কঠোরভাবে সংকৃচিত হয়ে আসছে— প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগজের সংখ্যা বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিক্তে যে সংশর, যে নিষেধ প্রথক হয়ে উঠছে তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখি নে। রাইভন্তে একদিন আমরা যুরোপকে জনসাধারণের মৃক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই আনভূম— অকত্মাৎ দেখতে পাই, সমন্ত বাচ্ছে বিপর্যন্ত হয়ে। সেধানে দেশে দেশে জনসাধারণের কঠে ও হাতে পায়ে লিকল দৃচ হয়ে উঠছে; হিংশুভায় বাদের কোনো কুঠা নেই তারাই রাইনেতা। এর যুলে আছে ভীকতা, যে ভীকতা বিষয়বৃদ্ধিয়। ভয়, পাছে ধনের প্রতিবোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্বভাগেরে এমন ছিল্র দেখা দেয় বায় মধ্য দিয়ে ক্ষভিয় ছয়্ম হ আপন প্রবেশপথ প্রশন্ত করতে পারে। এইজন্তে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে দেশের লোক আপন স্বাধীনতা, আপন আত্মস্থান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন-কি, স্বজাভির চিয়াগত সংস্কৃতিকে ধর্ব হতে দেখেও আসনভারের বর্বরভাকে শিরোধার্য করে নিয়েছে। বৈজ্ঞমূলের এই ভীকভায় সাছবের আভিজ্ঞাত্য নই করে দেয়, তার ইতরভার লক্ষণ নির্লক্ষভাবে প্রকাশ প্রতে থাকে।

পণ্যহাটের তীর্থবাত্তী অর্থপুত্র রুরোপ এই-বে আপন মন্ত্রন্তবের ধর্বতা মাধা হোঁট করে স্বীকার করছে, আত্মরকার উপায়রূপে নির্মাণ করছে আপন কারাগার, এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করছে না। ইংরেজি সাহিত্যে একলা আমরা বিদেশীরা যে নি:সংকোচ আমন্ত্রণ পেয়েছিল্ম আজ কি'তা আর আছে। এ কথা বলা বাহলা, প্রত্যেক দেশের সাহিত্য ম্থ্যভাবে আপন পাঠকদের অন্ত ; কিছ তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দান্দিণ্য আময়া প্রত্যাশা করি যাতে সে দ্র-নিকটের সকল অতিথিকেই আসন কোগাতে পারে। যে সাহিত্যে সেই আসন প্রসারিত সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য, সকল কালেরই মায়্র্য সেই সাহিত্যের ছায়্রিছকে স্থনিন্দিত করে তোলে; তার প্রতিষ্ঠাভিত্তি সর্বমানবের চিত্তক্ষেত্র।

আমাদের সম্পাম্য্রিক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি বেটুকু অন্থভব করি সে আমার সীমাবদ অভিক্রতা থেকে, তার অনেকধানিই হয়তো অক্সতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে। আমি যা বলতে পারি তা আমার ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলছি— অথবা তাও নয়, একজনমাত্র বিদেশী কবির ভরষ থেকে বলছি— আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রন্থ। षाभाव थ क्थात विक क्लांका नाभिक मृना थाक एत এই প্রমাণ হবে वि, এই সাহিত্যের অন্ত নানা গুণ থাকতে পারে কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা ষায় সাৰ্বভৌষিকতা, যাতে ক'রে বিদেশ থেকে আমিও একে অকুষ্টিভচিন্তে মেনে নিভে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার খেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। ভার প্রভাব আৰুও তো মন থেকে দুর হয় নি। আৰু বারক্ষ য়ুরোপের চুর্গমত। অফুডব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার ব'লে ঠেকে। বিদ্রপপরায়ণ বিশাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি; তার মধ্যে এমন উদ্যুক্ত एको वाएक ना चरत्र वाहेरत वाद **खक्न व खाक्रान। এ माहिका विच श्वरक खान**न হাদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে; এর কাছে এমন বাণী পাই নে ষা ভলে মনে করভে পারি যেন আমারই বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরপে। ছই-একটি ব্যক্তিক্রম य त्नरे जा रनतन अनाम श्रव।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি থারা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল বে বোঝেন তা নয়, সজোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই রুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজক্ত তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নৃতন যথন পূর্ববর্তী প্রাতনকে উত্তভাবে উপেকা ও প্রতিবাদ করে তথন ত্ংসাহসিক তরুপের মন তাকে যে বাহ্বা দের সকল সময়ে তার यक्षा निजान छात्र खात्राविक्षण व्याम ना नृष्टान वित्यार व्याम नवत्र वक्षी স্পর্ধায়াত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মাছবের কাছে প্রাকৃতিক সভ্য আপন নৃতন নৃতন জানের ভিত্তি অবারিত করে, কিছু যান্থবের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীয়ানা বিন্তার করতে পারে কিন্তু ভিন্তি বল্ল করে না। বে সৌন্দর্য, বে প্রেম, বে মহন্তে মাত্র্য চিরদিন শভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে ভার তো বয়সের দীয়া নেই; কোনো আইন্সাইন এদে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বসভে পারে না 'বসজের भूष्णाक्कारम यात्र व्यक्तिय व्यानम म मारकाल किनिकारिन'। यमि कारना विषय যুগের যাত্র্য এমন স্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি ক্ষমরকে বিজ্ঞাপ করতে ভার ওঠাধর कृष्टिन हरत्र अर्छ, यदि প्वनीव्रक ज्ञानिक कदरक छात्र छैरमाह छैश हरक शास्त्र, का हरा वनाए हे हरा, এই মনোভাব চিরম্বন মানবমভাবের বিক্ষ। সাহিত্য সর্ব ছেম্মে এই কথাই প্রয়াণ করে আসছে বে, যাসুবের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন। कामिमारमब स्थम्ए मासूय जानन हिन्नभूतां उन विवर-विम्नावर चाम भएष আনন্দিত। সেই চিমপুরাতনের চিরন্তনত বহন করছে যাজ্যের সাহিত্য, যাজ্যের শিল্পকলা। এইঅন্তেই যাত্নবের শাহিতা, যাত্রবের শিল্পকা সর্বযানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে, বর্ডমান ইংরেজি কাবা উত্তভাবে নৃতন, পুরাতনের विकल्फ वित्यारी-ভाবে नृष्टन। या एक एक या वानाभाशाष्ट्रि स्म अब नवाजां व्यक्ति রসে মন্ত, কিন্তু এই নবাতাই এর ক্ষণিকভার লক্ষণ। যে নবীনভাকে ক্ষভার্থনা করে বলভে পারি লে-

> জনম অবধি হম রূপ নেহারছ নয়ন ন ভিরপিত ভেল, লাধ লাধ ধুণ হিয়ে হিয়ে রাধন্থ তবু হিয়া জুড়ন ন পেল—

তাকে যেন সতাই নৃতন ব'লে শ্রম না করি, সে আপন সভারমুমূর্তেই আপন জরা সঙ্গে নিয়েই এসেছে, তার আয়ুংয়ানে যে পনি সে যত উজ্জেলই হোক তবু সে শনিই বটে।

माप ३७८३

#### কাব্য ও ছন্দ

গভকাব্য নিয়ে সন্ধিয় পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের বিষয় নেই।
ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহক্ষে হৃদয়ের
মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে হৃদিয়ে তোলে— এ কথা স্বীকার করতে হবে।

শুরু তাই নয়। বে সংসায়ের ব্যবহারে গভ নানা বিভাগে নানা কাঞে থেটে ময়ছে কাব্যের জ্বগং তার থেকে পৃথক্। পভের ভাষাবিশিইতা এই কথাটাকে স্পষ্ট কয়ে; স্পাই হলেই মনটা তাকে স্বন্ধেত্রে অভ্যর্থনা করবার জ্বল্য প্রস্তুত হতে পারে। গেকয়াবেশে সয়াাদী জানান দেয়, সে গৃহীর থেকে পৃথক; ভক্তের মন সেই মৄয়ুর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আদে— নইলে সয়াাদীর ভক্তিয় ব্যবসায়ে ক্তিহবার কথা।

কিন্তু বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসধর্মের মূখ্য তন্ত্রতা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আরুই হয়। সে বলে, আমার বোধশক্তির ঘারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের ঘারা নয়— যে কাপড়ে বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে একাস্তিকভাবে কাবা তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আহ্যঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে, সভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে; আর-এক হচ্ছে, পাঠকের চিরাভ্যন্ত সংস্থার। এই সংস্থারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্মই সাধু কাব্যভাবার একষাত্র পাংক্রেয় বলে গণা ছিল। সেই সময়ে আযাদের কানের অভ্যাসত ছিল তার অন্তর্কন। তথন ছন্দে যিল রাখাও ছিল অপরিহার।

এমন সময়ে মধুদদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্থারের প্রতিভূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমান ভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেণ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পত্তের মতে। কিন্তু ব্যবহার গড়ের চালে।

সংস্থারে অনিত্যভার আর-একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধুর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম বে কুলন্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিন্নে এজেন উরি সাধারণের সংস্থারকে আঘাত করাতে উাদেরকে সন্দেহের চোথে দেখা ও অপ্রকাশ্তে বা প্রকাশ্তে অপ্যানিত করা, প্রহ্মনের নারিকারণে তাদেরকে অইহাস্তের বিষয় করা, প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে মেয়েরা সাহস করে বিশ্ববিভালয়ে পুরুষছাঞ্জের সঙ্গে তক্তরে পাঠ নিতেন তাঁদের সহজে কাপুরুষ আচরণের কথা জান। আছে।

ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুনজীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুনজীই আছেন, ব্যবি অস্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মৃক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবজিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দে বহু দূরে লভবন করে গেছে।

काको नश्क राष्ट्रिण, रकनना उपनकात हेश्दाकि-राधा भार्रेरकता त्रिण्डेन-राष्ट्रम्भीत्रदात इम्मरक खन्दा कत्रराज वाधा राष्ट्रकिराणन।

অষিত্রাক্ষর ছম্পকে জাতে তুলে নেবার প্রসক্ষে সাহিত্যিক সনাতনীয়া এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছম্ম চৌদ অক্ষরের গতিটা পেরিয়ে চলে তব্ সে পরারের লর্টাকে অষাক্স করে না।

অর্থাৎ, লয়কে রক্ষা করার হারা এই ছক্ষ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, শমিঞান্দর
সহতে এইটুকু বিশাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। ভারা বলতে চার, পয়ারের সক্ষে এই
নাড়ির সহত টুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে
পারে না ভা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাদের উপর করে না— এ
কথাটা অধিক্রান্দর ছক্ষই পূর্বে প্রমাণ করেছে। আজ গভকাব্যের উপরে প্রমাণের
ভার পড়েছে যে, গভেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অবারোহী দৈয়ও দৈয়, আবার পদাতিক দৈয়ও দৈয়— কোন্ধানে ভাবের মূলগত ফিল ? বেধানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষা।

কাব্যের লক্ষা দ্রন্থর জর করা— পছের ঘোড়ার চড়েই হোক, আর গছে পা চালিরেই হোক। নেই উদ্দেশুসিদ্ধির সক্ষমভার ঘারাই ভাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা দে ঘোড়ার চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেধা রচনা কাব্য হয় নি, ভার হাজার প্রমাণ আছে; গছরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না, ভার ভূরি ভূরি প্রমাণ কুটভে থাকবে।

ছদ্দের একটা স্থাধা এই বে, ছদ্দের স্বডই একটা যাধ্ব আছে; আর কিছু বা হয় তো সেটাই একটা লাভ। সন্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণা হতে পারে কিছু অন্তড চিনিটা পাওয়া যায়।

किन महत्व मन्द्रे नम अवन अवन अवन माइन जाहन, यात्रा विनि विद्रा जाननात्क एडामाएड जज्जा भाग। यन-एडामात्ना यामयममा यात्र विद्याश क्वाबा थीडि याम विद्यार छात्रा क्विस्टर, अवनस्त्रा स्नारम जिल। स्नात्रा अहे.क्वाहे यमस्त हाम, जामम কাব্য জিনিসটা একাস্কভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, ভার গৌরব ভার আন্তরিক সার্থকভায়।

গছাই হোক, পছাই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পছে সেটা স্প্রভ্রেক, গছে সেটা অন্ধনিহিত। সেই নিগৃঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহড় করা হয়। পছছন্দবোধের চর্চা বাধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে ধদি সহজে না থাকে তবে অলংকার-শান্তের সাহাব্যে এর হুর্গমতা পার হওয়া বায় না। অথচ অনেকেই মনে রাথেন না যে, বেহেতু পদ্ম সহজ, দেই কারণেই গছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিশা ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালন্দ্রীকে, আর কলালন্দ্রী তার শোধ তোলেন অক্তার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গছকাব্য অবক্ষা ও পরিহাসের উপাদান তুপাকার করে তুলবে, এমন আশন্তার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, ষেটা ধথার্থ কাব্য সেটা পদ্ম হলেও কাব্য, পদ্ম হলেও

স্বশেষে এই একটি কথা বলবার আছে, কাব্য প্রাভ্যহিক সংসারের অপরিষাঞ্জিত বান্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়— এখন দে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সম্বের কুকুরটিকে ছাড়েনা। বান্তব জগং ও রদের জগতের সমন্বয় সাধনে গছা কাজে লাগবে; কেননা প্রস্তু তিবায়্গ্রন্থ নয়।

১२ नाउष्य १२०४

(नीय ३७८७

#### গছকাৰ্য

কতকগুলি বিষয় আছে যার আবহাওয়া অত্যন্ত শৃন্ধ, কিছুতেই সহলে প্রতিভাত হতে চার না। ধরা-ছোঁওয়ার বিষয় নিয়ে তর্কে আঘাত-প্রতিঘাত করা চলে। কিছ বিষয়বন্ধ যথন অনির্বচনীয়ের কোঠার এসে পড়ে তথন কী উপায়ে বোঝানো চলে তা হন্দ কি না। তাকে ভালোলাগা মন্দলাগার একটা সহল কমতা ও বিভূতে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিজ্ঞান আয়ন্ত করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। কিছু কচি এখন একটা জিনিস যাকে বলা বেতে পারে সাধনত্র্ল ড, তাকে পাওয়ার বাধা পথ ন বেধয়া ন যহনা প্রতেন। সহল ব্যক্তিগত কচি-মন্দ্রায়ী বলতে পারি যে, এই আয়ার ভালো লাগে।

(महे कित्र महा दोन एक्ट्र निष्कृत चलाव, किसाद चलान मयारक्त निर्देशन प निका। এश्वनि विन उन्न वार्षि । श्वन्यवार्षियान एव छ। एत तिर कित्क সাহিতাপথের আলোক ব'লে ধরে নেওয়া বেতে পারে। কিছ কচির শুভদশ্বিলন কোথাও সভ্য পরিণায়ে পৌচেছে কি না তাও মেনে নিতে অক্স পক্ষে ক্ষচিচ্চার সভ্য बाएर्न बाका हाहै। चुख्याः किन्छ विहादिय यथा এकही बनिक्ष्यण (बस्क वाय। সাহিত্যক্তে যুগে বুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান দর্শন সহছে যে যাত্রষ राषाहिष्ठ हुई। करत नि त्य त्य मञ्जादि राज, 'याज्य अधिकांत्र निर्दे आयात्र।' नाहिला ६ निष्म वनगरित मकाव मलिरवाशिव कामाइन स्वर्थ सर्वाय हलान इस्त वजार है एक इम्र, किम्नक्रिकि लाकः। स्थान गाधनात वानाहे निष्ठे व'ल न्नर्श আছে चरात्रिक, चात्र मिहेबास के किट्यम कर्क निष्म हाकाहाकि हर्ष बारक। काहे वदक्रित चात्क्र मत्म नत्म, चत्रित्व दूरमण निर्वामम् निर्वाम विव मा विव मा विव । यग्रः कवित्र कार्क व्यक्तिकात्रीत ६ व्यनिकातीत क्षत्रक महस्र । जीव स्त्रका कांद्र कार्ला जाशन, कांत्र जाशन ना, त्वनीत्कर अहे पाठाहे नित्ता। अहे कांत्र(वहे ठिवकान शरत याहनमारवस् मरक निद्धीरम्य सम्का हरमरक्। चत्रः कवि कानिमानरक् । निरम् प्रःश (भएड इरव्रक्त, मत्यह तारे; भागा यात्र नाकि, व्यवमृत्त मूनक्षायामभाव क्रिक ইঞ্ছিত আছে। বে-সকল কবিভার প্রথাপত ভাষা ও চন্দের অনুসরণ করা হয় সেধানে श्वरू वाहेरब्रह विक (बर्क लाठेकरवत ठलरू किवरू वार्थ मा। किन्न कथरना कथरना िर्दिर क्लांका ग्रह्म ब्रम्भकार्य कवि बजारमंत्र भव बिक्य कर्त्र बार्क। उदय শন্ত কিছুকালের অন্ত পাঠকের আয়াষের ব্যাঘাত ঘটে ব'লে ভারা নৃতন বসের वाभगानिक वशीकात करत माखि खानन करता। इनए इनए एवं भर्य भर्य विक्रि श्रा ना बाद त्म भर्षक भथकछात्र विकरक भिक्तकत्व अकता सम्भाद स्क्री हरत् अर्छ। ्मरे व्यवास्त्रित मधत्रहोर् कवि व्यवी क्रकांव करत , वर्ता, 'ভোষাरहत्र क्रिय बादान्न भण्डे श्रामाषिक।' नार्वकष्ठा वनएक शास्त्र, एव ब्लाक्ट्री ब्लामान एव कांत्र करा द লোক ভোগ করে ভারই ধাবির জোর বেশি। কিন্ত ইভিহাসে ভার প্রমাণ হয় না। विविधिन हे एका त्या । न्या के किया के बार के बार के के बार के के बार के के बार श्याह ।

विष्टुषिय (थएक जायि क्यांका कार्या कविछ। प्रश्न निभए जायुक्त करिहि।

गोशाय कार्य (थएक अथने हे क्या गयापत नार्य कार्य अपन अखामा करा जनः प्रछ।

किस गण गयापत या भावता है कि जात्र निम्नजात अयाग छात्र यानक भावि कार्य अर्थ क्या जायुक्त निम्नजात कर्म क्या जायुक्त म्यान क्या क्या क्या जायि जानक भिन स्था

রসফটির সাধনা করেছি, অনেককে হয়তো আনন্দ দিতে পেরেছি, অনেককে হয়তো-বা দিতে পান্নি নি। তবু এই বিষয়ে আমার বহু দিনের স্থিত বে অভিজ্ঞতা ভার দোহাই দিয়ে তুটো-একটা কথা বলব; আপনারা তা সম্পূর্ণ যেনে নেবেন, এমন কোনো মাধার দিবা নেই।

তর্ক এই চলেছে, গতের রূপ নিয়ে কাব্য আত্মরক্ষা করতে পারে কি না। এতদিন বে রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে এবং সে দেখার সক্ষে আনন্দের বে অম্বন্ধ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গছকাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরপ্তে তার ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন তর্কের বিষয় এই যে, কাব্যের স্বরূপ ছম্মোবন্ধ সক্ষার 'পরে একান্ধ নির্ভর করে কি না। কেউ মনে করেন, করে; আমি মনে করি, করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মৃক্ত করে কাব্য সহক্ষে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ধ দেব। আপনারা সকলেই অবপত আছেন, কবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন করে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছাম্মোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গছের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একট্রও বাধে নি। উপাণ্যানমান্ধ—কাব্য-বিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্বায়ে ম্বান দিতে অসম্বত হতে পারেন; কারণ এ তো অম্বন্ধত ত্রিইত বা মন্দাক্রান্ধা ছন্মে রচিত হয় নি। আমি বলি, হয় নি বলেই শ্রেট কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আক্ষ্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি বন্ধি ছন্মে বেংধে রচন। করা হত তবে হালকা ছন্মে বেত।

সপ্তদশ শতালীতে নাম-না-ভানা করেকজন লেথক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিক্র বাইবেল অহ্বাদ করেছিলেন। এ কথা মানতেই হবে দে, সলোমনের গান, ভেডিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অহ্বাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রপকে নি:সংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গল্ভছম্বের যে মৃক্ত পদক্ষেপ আছে তাকে যদি পভগ্রথার শিক্ষার বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।

ষজুর্বেদে যে উদান্ত ছন্দের সাকাং আমরা পাই তাকে আমরা পদ্ধ বলি না, বলি
মন্ত্র। আমরা স্বাই জানি বে, মন্ত্রের লক্ষ্য হল শ্বের অর্থ কৈ ধ্বনির ভিতর দিয়ে
মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে কেবল অর্থবান তা নয়, ধ্বনিয়ানও
বটে। নি:সন্দেহে বলতে পারি বে, এই গছ্মন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর
অনুত্র করেছেন, কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুর্ণন থামে না।

একদা কোনো-এক অসতর্ক মৃহুতে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গজে অন্থবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকের। আমার অন্থবাদকে গ্রাছের সাহিত্যের অভ্যন্ত গ্রহণ করলেন। এমন-কি, ইংরেজি গীডাঞ্জিকে উপলক্ষ ক'রে এমন-সব প্রশংসাবাদ করলেন ঘাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুষ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিক্ট ছিল না, তব্ যথন তারা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রল পেলেন তথন লে কথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল, ইংরেজি গল্পে আমার কাব্যের রূপ দেওরার ক্ষতি হয় নি, বর্ক পজে

মনে পড়ে, একবার শ্রীমান সভ্যেক্সকে বলেছিল্ম, 'ছন্দের রাজা ভূমি, জ-ছন্দের পজিতে কাব্যের শ্রোডকে ভার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করে। দেখি।' সভ্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের শ্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। ছমতো জভ্যাস ভার পথে বাধা দিয়েছিল ভাই ভিনি আমার প্রভাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্যরচনার চেষ্টা করেছিল্ম 'লিপিকা'র; অবক্ত পজ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। 'লিপিকা' লেখার পর বছদিন আর গছকাব্য লিখি নি। বাধ করি সাহস হয় নি বলেই।

কাব্যভাষার একটা ওকন আছে, সংষম আছে; তাকেই বলে ছন্দ। গছের বাছবিচার নেই, সে চলে বৃক ফুলিয়ে। সেইজস্তেই রাইনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক বাাপার প্রাঞ্জন গছে লেবা চলতে পারে। কিছু গছকে কাব্যের প্রবর্তনার শিল্পিত করা যার। তথন সেই কাব্যের পতিতে এবন-কিছু প্রকাশ শার যা গছের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গছ বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্থ-অতিলালিতাের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংঘত রীতির আপনা-আপনি উত্তব হয়। নটীর নাচে শিক্তিপটু অলংকত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে, ভালো চলে এমন কোনো তক্ষীর চলনে ওজন-রক্ষার একটি খাভাষিক নিয়ম আছে। এই সহফ্র সম্মর চলার ভক্তিতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ্র আছে, বে ছন্দ্র তার রক্ষের মধ্যে, বে ছন্দ্র তার ছেছে। গছকাব্যের চলন হল সেইরক্ষম— অনির্যাত্তি উল্লেখন গতি নয়, সংঘত্ত পদক্ষেপ।

আজবেই মোহামনী পত্রিকায় হেথছিলুয় কে-একজন লিখেছেন বে, রবিঠাকুরের গভকবিভার রস ডিনি জার দাদা গছেই পেরেছেন। দৃটাস্বস্থল লেখক বলেছেন বে 'শেষের কবিভা'র মূলভ কাষারসে অভিবিক্ত জিনিস এনে সেছে। ভাই যদি হর তবে কি জেনানা থেকে বার হ্বার জভে কাষ্যের জাভ গেল। এখানে আযার প্রাপ্ত এই, আমরা কি এমন কাষা গছি নি যা গছের বক্তবা বলেছে, বেমন বক্তন বাউনিঙে। আবার বক্তব, এমন গছও কি পছি নি যার মারখানে কবিকরনার রেশ পাওয়া গেছে। গছ ও পঞ্চের ভান্তর-ভাত্রবেউ সম্পর্ক আত্রি মানি না। আমার কাছে

তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যথন দেখি গছে পছের রস ও পছে গছের গাছীর্যের সহজ্ঞ আদানপ্রদান হচ্ছে তখন আমি আপস্তি করি নে।

ক্ষচিভেদ নিম্নে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এইমাত্রই বলতে পারি, আমি অনেক গভকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্ত অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারত্য না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই কিছ রূপ আছে এবং এইজন্তেই তাদেরকে সভ্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি। কথা উঠতে পারে, গভকাব্য কী। আমি বলব, কী ও কেমন জানি না, জানি বে এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আয়াদ দেয় তা গভ বা পভ রূপেই আফুক, ভাকে কাব্য ব'লে গ্রহণ করতে পরাযুধ হব না।

শান্তিনিকেতন। ২৯ আগদ্ট ১৯৩৯

यांच ১७८७

#### <u> শাহিত্যবিচার</u>

শৃষ্কদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না।
সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্ত। তাকে পুরস্কারের জন্ত নির্ভর করতে হয়
ব্যক্তিগত বিচারবৃদ্ধির উপরে। তার নিয়-আদালতে বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক
বিধি-নিদিষ্ট নয়, তার আপিল-আদালতের রায়ও তথৈবচ। এ ছলে আমাদের প্রধান
নির্ভরের বিষয় বহসংখ্যক শিক্ষিত ক্রচির অহ্নমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে, শিক্ষিত
লোকের ক্রচির পরিধি তৎকালীন বেইনীর হারা সীমাবদ্ধ, সম্মান্তরে ভার দশান্তর ঘটে।
সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কাজক্রমে সেটা বাড়ে এবং ক্রমে,
কুশ হয় এবং স্থুল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্যপরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই
সোহিত্যকে বিচার করতে বাধা, আর-কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেয়া
সেই হ্রাসবৃদ্ধিকে অনিত্য বলে শীকার করেন না; তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভল্লি নিয়ে নির্বিকার
অবিচলতার ভান করে থাকেন; কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, থাটি জয়— য়য়পড়া
বিজ্ঞান, শান্তত নয়। উপস্থিতমত যথন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের
উপরে কোনো মত জাহির করেন তথন সেই ক্ষণিক চলমান আফর্শের অন্থুলারে
নাহিত্যিকের দও-পুরস্কারের ভাগ-বাঁটোয়ায়া হয়ে থাকে। ভার বড়ো আফাজত
নেই; তার ফাসির দও হলেও সে একাভ মনে আলা করে যে, বেটে থাকতে হাকতে

হয়তো ফাঁস বাবে ছিড়ে; গ্রহের গতিকে কথনো বায়, কথনো বায় না। সমালোচনার এই অঞ্চব অনিশ্বতা থেকে অয়ং পেকৃস্পীয়রও নিছতি লাভ করেন নি। পণার মৃদ্যানির্বারণকালে অগড়া করে তর্ক করে, কিলা আর পাঁচজনের নজির তুলে ভার সমর্থন করা জলের উপর ভিড গাড়া। অল তো ছির নয়, মাহুবের কচি ছির নয়, কাল ছির নয়। এ ছলে এব আদর্শের ভান না করে সাহিভ্যের পরিমাপ বদি সাহিভ্য ছিরেই করা বায় তা হলে লাভি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জন্মের রায় অয়ং বদি শিল্পনিপুণ হয় ভা হলে মানদুওই সাহিভ্যভাগ্যারে সদস্যানে রক্ষিত হবার বোগ্য হড়ে পারে।

माहिতाविচात्रमूलक श्रष्ट अफ्वांत मगन खात्रहे कमरविन अत्रिमार्य रच सिनिमि চোৰে পড়ে সে হচ্ছে বিচারকৈর বিশেষ সংস্থার; এই সংস্থারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংঅবে, তার শ্রেণীর টানে, তার শিক্ষার বিশেষৰ নিয়ে। কেউ এ প্রভাব मण्पूर्व এড়াতে পারেন না। বলা বাহলা, এ শংস্থার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নিবিশেষ অমুবর্ডী নয়। অফের মনে বাক্তিগত সংস্থার থাকেই, কিন্তু তিনি আইনের দতের দাহায়ে নিছেকে খাড়া রাখেন। তৃষ্ঠাগ্যক্তমে দাহিতো এই আইন তৈরি हा थारक विस्थित कारक्षत्र वा विस्थित परकात, विस्थित विकास वा विस्थित वा किन्न ভাড়নার। এ আইন সর্বজনীন এবং সর্বজালের হতে পারে না। সেইজন্মেই পাঠক-नवारक विराग विराग काल अक-अकिं। विराग वत्र वत्र एका रक्त, क्या रहिनम्बत बद्रस्य, किन् निष्डद बद्रस्य। अथन नद (व, क्ष्य अक्टो म्लद ब्रावरे (मेटो धाका बार्ड, वृहर सममः अहे मद्रश्यद बाबा ठामिछ हर् थार्क, स्वर्णस क्यम अक्रमम् ৰতুপরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সভাবিচারে এরক্ষ বাক্তিগত পক্ষপাতিত কেউ श्राय क्ष मा। अहे विहास चानम विस्तव मःचारत्र वाहाहे विश्वास विकारन যুচতা বলে। অথচ সাহিত্যে এই বান্তিগত ছোঁয়াচ নাগাকে কেউ ভেম্বন নিম্মা करत्र ना। माहित्छा कान्छ। ভाना, कान्छ। यस, मिछ। चिविकाः व इत्बहे (यात्रा वा অযোগ্য বিচারকের বা ভার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। वर्षभावकारम विखान्नात अभव वा चर्कांत्र मर्वन्तीव चावर्षात छाव करत वश्वीिक প্রবর্তন করতে চেটা করছে। এও যে অনেকটা বিষেশী নকলের ছোঁয়াচ লাপা মর্ভ্রম श्रष्ठ भारत, भक्षभाजी लात्क अठा चीकात्र कत्राष्ठ भारत्र ना। माहिर्छा अहेत्रकत्र বিচারকের অহংকার ছাপার অক্ষরের বৃত্তিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্ব বারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত সমন্দের দারা সম্পূর্ণ অভিত্ত নয়, তাদের বৃদ্ধি অপেকারত निवामक । किन्न छाता त्व का त्क विव कत्रत्व, त्व वर्ष वित्व कृष्ठ बाकान त्वहे गर्वरक हे कुरक नाम । जायमा विठामस्कन स्वष्टका विक्रपन कन्नि विस्कन मरजन स्वष्टकान

অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেরকম সাহিত্য মতের একান্ত সভ্যতা নিয়ে চরম যুশ্য পায় না। তার মূল্য ভার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখার কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি, যেন আমি, অস্তত কোথাও কোথাও, আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের সভাবের সঙ্গে মিল থাছে না। এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে, বধন আমি 'ক্লিকা' লিখেছিলেম তথন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তথন যদি আধুনিকের রেওয়াত্র থাকত তা হলে কারো বলতে বাধত না যে, ঐ-সব লেথায় আমি আধুনিকের দাক পরতে শুক্ত করেছি। মায়্যের বিচারবৃদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্থার চেপে বদে। মনে আছে, কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাশ্ররস আমার রচনামহলের বাইরের জিনিস। তার মতে দেটা হতে বাধ্য, কেননা লিরিক-কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাশ্ররসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার 'চিরকুমারসভা' ও অন্যান্ত প্রহুসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিছু তাঁর মতে তার হাশ্ররসটা অগভীর, কারণ— কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্থার, যে সংস্থার যুক্তিতর্কের অতীত।…

আমি অনেক সময় পুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কান্ধ কেওয়া বেতে পারে, অর্থাং কার হাল ডাইনে-বাঁয়ের চেউয়ে দোলাহলি করে না। একজনের নাম খ্ব বড়ো করে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রমণ চৌধুয়ী। প্রমণর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই বে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষতাকে গৌরবের সঙ্গে শীকার করা বেতে পারে। অনেককাল পর্বস্থ বারা গ্রহণ করতে এবং শীকার করতে পারে নি ভালের আমি অপ্রছা করে এসেছি। তাঁর বেটা আমার মনকে আরুষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তর্ভির বাহল্যবন্ধিত আভিনাত্য, সেটা উজ্জল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বৃদ্ধিপ্রবণ মননশীলভায়— এই মননধর্ম মনের সে তৃক্ষণিধরেই অনার্ত থাকে বেটা ভাবাল্তার বাল্পপর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্রহণ করতেন তা হলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পৈত। এড বেশি নিবিকার তাঁর মন বে, বাঙালি পাঠক অনেক দিন পর্বস্থ তাঁকে শীকার করতেই পারে নি। মৃশকিল এই বে, বাঙালি কাউকে কোনো-একটা হলে না টানলে ভাকে, ব্রতেই পারে না। আমার নিজের কথা বদি বল, সভ্যানা টানলে ভাকে, ব্রতেই পারে না। আমার নিজের কথা বদি বল, সভ্যান

আলোচনাসভার আষার উক্তি অলংকারের বংকারে মৃথরিত হয়ে ৩ঠে। এ কথাটা অভ্যন্ত বেশি জানা হয়ে পেছে, সেজন্ত আমি লক্ষিত এবং নিরুত্তর। অভএব, সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকভেই পারে মা। কিছু রসের অসংব্য প্রেবণ চৌধুরীর লেখার একেবারেই নেই। এ-সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জ্বের পদে বসিয়েছিল্ম। কিছু ব্রতে পারছি, বিলম্ব হয়ে গেছে। ভার বিপদ এই বে, সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি চ'ড়ে বসে। ভার ছজ্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে জুটে বার।

এখানেই আমার খেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় বারা মধ্যবিভতার महान करत भान नि य'ल नानिम करान छाएमत कार्छ आयात्र अकरा कि कित्र छ एमपात्र সময় এল। পলিমাটি কোনো ছায়ী কীতির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গান্দের প্রবেশে এখন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনভার স্পর্বা করতে পারে। ज रमान बाल्किकाला रमहे स्विगैत्र। बाबता वास्त्र वरमहीवः नेत्र वरम बाना मिहे ভাষের বনেষ বেশি নীচে পর্যস্ত পৌছয় নি। এরা জল্প কালের পরিসরের মধ্যে মাথা जूल अर्छ, जाब भरत बार्षित्र मर्क बिष्म खराज विनम करत्र ना। এই चार्किकाजा সেইজন্ত একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন कत्रा विषयना, त्कनना त्महे कृष्टिय উচ্চতা कालात विफालत नका हम याव। এই कान्नत আমাদের দেশের অভিফাতবংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সব্দে অত্যন্ত সভন্ন হতে পায়ে না। এ কথা সত্য,এই সমকালীন ধনসম্পদ্ধের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই ছু:সহ ष्य कार्य कार्य वार्य वार्य कार्य का शंचकत वक्कीिक चामारमत वः त्न, चक्क चामारमत काल, এरकवाद्रहे हिन ना। काष्ट्रे चामत्रा कातामिन राष्ट्रामाक्त शहनन चिन्न कति नि। অতএব, আমার মনে বদি কোনো অভাবগত বিশেষত্বের ছাপ প'ড়ে থাকে তা বিষ্তপ্রাচ্য কেন, বিশ্বসচ্চলতারও নয়। তাকে বিলেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির यथा रक्तमा रवटा शांद्र এवः अत्रक्ष चांछ्या इवटा चक्र शतिवादि कात्वा वः मन्छ चकामनगढ चाचा धकान करत्र शास्त्र। वश्वर विशे चाकचिक। चार्क्य वहे (व, সাহিত্যে এই ষধ্যবিশ্বভার অভিযান সহসা অভ্যম্ভ মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে 'छक्नन' मस्तो अहेत्रक्य कना जूल धरत्रिका। चायारवत्र रव्य माहित्छा अहेत्रक्य बाएं-रिमार्टिन बात्रक शरहरू शाम। बाबि यथन बरको निरम्बिन्य, रम्करखद्र क्रमा मचाक चामात चक्रकृत चिक्कि वास्त्रं कद्राष्ठ शिर्म क्वीर तीक्षत्र त्थान्त्र, तक्ष्यम् **লেখার সাহিত্যের বেলবন্ধনে লাভিচ্যভিদোষ ঘটেছে, স্বভরাং ভার নাটক স্টেক্সের যঞ্চে** 

পঙ্জি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম দে শুনতে পাই, এখন আবার হাওয়া বলল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পদ্ধীন্ধীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশাস, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পদ্ধীন্ধীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশক্ষা হয়, এক সময়ে 'গল্পগ্রুহ' বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোবে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃত্ত হবে। এখনই যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমান্ত্র হয় না, বেন ওগুলির অন্তিত্বই নেই। ভাতে-ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয়, এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি হৃ:সহ রোগহৃঃথ ভোগ করে আসছি, সেইজন্ম বদি ব'লে বদি 'বারা আমার শুশ্রবায় নিযুক্ত তারাও মৃথে কালো রঙ মেথে অস্বান্থার বিরুত চেছারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হতে পারে', তা হলে মনোবিকারের আশক্ষা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্ধতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে, কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিরুতি ঘটে না— সেই আমাদের সৌভাগা। তাতে বদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তা হলে বলতে হয়, যারা নিঃস্ব তাঁদের জন্তে মরুভ্মিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত, নইলে তাঁদের যনের তৃষ্টি অসম্বব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্ত সাহিত্যেও কি

শান্তিনিকেতন। ১৩৪৭ ?

व्यावां ५ ५ ४ ४ ४

# সাহিত্যের ঘূল্য

সেদিন অনিলের দক্ষে দাহিত্যের মৃলোর আদর্শের নিরম্বর পরিবর্তন দক্ষে আলোচনা করেছিলেম; দেইদক্ষে বলেছিলেম বে, ভাষা সাহিত্যের বাছন, কালে কালে দেই ভাষার রূপান্বর ঘটতে থাকে। দেকস্ব ভার ব্যঞ্জনার অন্তর্মস্বভার কেবলই ভারত্যা ঘটতে থাকে। কথাটা আর-একটু পরিকার করে বলা আবক্সক।

আমার মতো পীতিকবিরা তাদের রচনার বিশেষভাবে রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের আন সমান থাকে না, ভার আন্তরের পরিমাণ ক্রমণই শুভ নদীর জলের মতো তলার গিয়ে ঠেকে। এইজ্ঞা রসের

वारिमा मर्वमा स्मा ह्यांत्र मूर्थ रथरक यात्र। जात्र त्भीत्रव निरम्न भव क्या हिन्हा हम ना। किन्छ धरे त्रामत्र व्यवखात्रमा माहिरछात्र धक्यां व्यवस्थ व्यवस्थ वत्र। छात्र व्यात-धक्छ। विक আছে, বেটা রূপের সৃষ্টি। বেটাডে আনে প্রত্যক্ষ অমুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নর, चांजान नम्, ध्वनिद्र बःकान्न नम् । वाजाकात्म धक्षिम चामान्न कात्मा वहेरम् माम मिरबिहिलम 'हिव ७ नान'। एउटव म्बल एका बारव, अहे इंग्रिनास्त्र बाबाहे नमछ সাহিত্যের সীমা নির্ণর করা বার। ছবি জিনিসটা অভিযাত্তার গৃঢ় নয়— তা স্পষ্ট দৃভাষান। তার সঞ্চে রস মিল্লিভ থাকলেও ভার রেখা ও বর্ণবিক্সাস সেই রসের প্রজেপে কাপদা হয়ে বার না। এইজন্ম তার প্রভিষ্ঠা দৃচ্তর। দাহিত্যের ডিভর দিয়ে আমরা মাছবের ভাবের আকৃতি অনেক পেরে থাকি এবং ছা ভুলতেও বেশি দময় লাগে না। কিছ দাহিত্যের মধ্যে মাহুষের মৃতি ষেধানে উজ্জল রেধার ফুটে ওঠে দেধানে ভোলবার পথ থাকে ना। এই গভিশ্বল জগতে যা-কিছু চলচে ফিরছে ভারই মধ্যে বড়ো রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে শেকৃস্পীয়য়ের সুক্রিস এবং ভিনস था। अ या। छानित्मत्र कारवात याव यायात्वत्र मृत्व याच किकत्र ना इत्छ भारत्र, तम कथा माहम करत विभ वा ना विन ; किन्छ मिछ भाक्रवेश अथवा किः नीम्रत अथवा न्या हिन ७ क्रिया (भेड़े। अरम्ब मचर्च अपन कथा यमि क्ये राम छ। इस्म रमय, छात्र রসনায় অস্বান্থাকর বিক্বতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। শেকৃস্পীয়র মানব-চরিত্রের চিত্রশালার খারোদ্ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় ভয়া হবে। ডেমনি বলতে পারি, কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অতাম্ভ কৃত্রিম, তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিষ্ধাদা হয়তো আছে, ভার রূপের সভাতা একেবারেই নেই; কিছ স্থী-পরিবৃতা শকুত্বলা চিরকালের। তাকে হুছত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু কোনো ग्रात्र भार्रको भारत्व ना। बाक्ष्य উঠেছে জেপে; बाक्ष्यत्र चलार्बना मक्क कार्ज अ मकन मिला कारे कारिए जारे कार्कि, माहिए जा बामरा करे क्रमश्रीत बामन असा ক্ৰিক্ষণের সমন্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে, কিন্তু রইল ভার जिप्रवर्ष। विष् नावात्र नावेहेन् क्रीय नात्वात्र प्ला कत्य त्वत्क भारत्र, किन्तु कल्यात्मत्र था जान बद्रावद्य शाकरव व्यविष्ठनिष्ठ।

গেছে; আঁকা পড়ছে, জীবনশিল্পীর রূপরচনা। কোনো-কোনোটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত, আবার কোনো-কোনোটা উজ্জল। সাহিত্যে বেধানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত ক্বজ্রিসতা অতিক্রম করে সজীব হরে ওঠে সেইধানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্ত জীবন বেমন মৃতিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ ক'রে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষস্বমাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনা-কৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তা হলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিক্বত হয় বা ভক হয়ে মারা বায়। যে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অক্তজ্রিম আম্বান্ধনের দান থাকে সেরসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশক্ষা থাকে না। 'চরণনথরে পড়ি দশ চাদ কাদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্চাত্রী আছে, কিন্ত জীবনের স্বান্ধ নেই। অপর

ভোমার ওই মাধার চূড়ায় যে রঙ আছে উচ্ছালি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি—
এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা বেতে পারে।

শাस्त्रिनिक्छन। वृश्रा २० अक्रिन ১२৪১

द्वाइ १७८५

## সাহিত্যে চিত্রবিভাগ

আমরা পূর্বেই বলেছি বে, সাহিত্যে চিত্রবিভাগ বদি কীবনশিলীর স্বাক্ষরিত হয় তবে তার রূপের হায়িত্ব সহকে সংশর থাকে না। কীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আঁকা হয়েছে যে-সব ছবি তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল কেশে সকল কালে মাছ্বের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে পেছে। ভায় কোলোটা-বা ফিকে হয়ে এসেছে; ভেসে বেডাছে ছিল্লপত্র তার আপন কালের শ্রোভের সীমানায়, তার বাইরে তাদের দেখতেই পাওয়া বায় না। আর কভকওলি আছে চিরকালের মতন সকল মাছ্বের চোথের কাছে সমুজ্জল হয়ে। আয়রা একটি ছবির সলে পরিচিত আছি, সে রামচন্দ্রের। ভিনি প্রকারন্ধনের জল্পে নিরপরাধা সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। এত বড়ো বিখ্যা ছবি খুব আলই আছে সাহিত্যের চিত্রশালার। কিন্তু যে লক্ষ্মণ আপন হল্পের বেল্লায় সলে অবিল হলে অবৈর্থের সলে উভিয়ে দিতেন শালের উপদেশ এবং দালার পন্ধায় অন্ত্র্যমন্ত্রণ, অথচ

চিরাভ্যন্ত সংখারের বন্ধনকে কাটাতে না পেরে নির্নুর আঘাত করতে বাধ্য হয়েছেন আপন শুভবৃদ্ধিকে, বার বতন কঠিন আঘাত জগতে আর নেই— সেই সর্বত্যাগী লক্ষণের ছবি তার দাদার ছবিকে ছাপিয়ে চিরকাল সাহিত্যে উজ্জল হয়ে থাকবে। ও দিকে দেখো ভীয়কে, তার গুণগানের অন্ত নেই, অথচ কৌরবসভার চিত্রশালার তার ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বলে আছেন একজন নির্ধনা ধর্ম-উপদেশ-প্রতীক বাত্র হয়ে। ও দিকে দেখো কর্গকে, বীরের মতন উদার, অথচ অতিসাধারণ বাস্থবের মতন বার বার ক্রালয়তার আত্মবিশ্বত। এ দিকে দেখো বিছরকে, দে নির্গৃত ধার্মিক; এত নির্গৃত যে, সে কেবল কথাই কর কিছু কেউ তার কথা মানতেই চার না। অপর পক্ষে স্বাহুর ধর্মবৃদ্ধির বেদনার প্রতি মৃহূর্তে পীড়িত অথচ স্বেহে ত্র্বল হয়ে এমন অন্তাবে সেই বৃদ্ধিকে তাসিয়ে দিরেছেন যে বৃদ্ধিতে আপনার দোলারিত চিত্তকে দৃঢ় চাবে সংযত করতে পারেন নি। এই হল স্বয়ং জীবনের করিত ছবি— মহসংহিতার স্নোকের উপরে উপদেশের দাগা বুলোনো নয়। এই যুতরাই রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিছু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিক্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের হুল্পে ছির রইলেন।

রপদাহিত্যে তাই বধন দেখি, কবি তীর নায়কের পরিষাণ বাড়িয়ে বলবার ক্রে বাহুবের সীমা লঙ্গন করেছেন, আমরা তথন স্বতই সেটাকে শোধন করে নিই। আমাকের সভালোকের তীম কথনোই তালগাছ উপড়ে লড়াই করেন নি, এক গদাই তার পক্ষে বাগেই। রূপের রাজ্যে মাহুব ছেলে ভূলিয়েছিল যে বৃগে যাহুব ছেলেযাহুব ছিল। তার পর থেকে জনশ্রুতি চলে এসেছে বটে কিছু কালের হাতে হাঁকাই পড়ে মনের মধ্যে তার সভ্য রূপটুরু রয়ে গেছে। তাই হত্ময়ানের সমূক্ষক্তন এখনো কানে শুনি কিছু আরু চোধে বেখতে পাই নে, ক্ষেননা আমাকের দৃষ্টির বয়ল হয়ে গেছে।

**मियस्थि** 

अनरेए नीनम्बि

षा अन मद्भ वनत्रीय।

यत्नांमिक द्वि मूथ नाकन महत्म सूथ,

**চ্ছরে চান্দ-ব্যান** ॥

কছে, শুন যাত্মণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী,

थोहेब्रा नांठ्र सोत्र प्यारंग।

নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি

কর পাতি নবনীত মাগে।

द्रानी मिन পूद्रि कत, शहरू दिन्याधद्र

অতি স্থশোভিত ভেল তায় ধাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাবে,

হেরি হরষিত ভেল মায়।

नम प्नान नात जानि।

ছाড़िन यहनम् ७, উथनिन यहानन्म,

मघरन सिर्ड कव्रजानि ।

ষাত্রা নাচিছে দেখো মোর।

घनतांत्र मारम कग्न, त्राहिनी प्यानस्यग्न,

হুহু ভেল প্রেমে বিভোর।

এ বে আমাদের বরের ছেলে, এ চাঁদ ভো নয়। এ রস যুগে যুগে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়েছে। যা চিরকাল একে লোভ দেখিয়ে নাচিয়েছে, 'চাদ' দেখিয়ে ভোলায় নি।

রদের স্ষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিষাণ রক্ষা করে তবে নিছুভি পায়। সেই অত্যুক্তি বথন বলে 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাদে' তথন মন বলে, এই মিধ্যে কথার চেম্নে সভ্য কথা আর হতে পারে না। রুদের অত্যুক্তিতে যথন ধ্বনিত হয় 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখস্থ তবু হিয়ে জুড়ন न (भन' ७४न यन वर्ल, रि कार्यात्र याः शिव्रक्यरक चार्ड कार्य যুগযুগাস্তরের কোনো সীমাচিক পাওরা বার না। এই অপুতৃতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে বাক্ত করা কেতে পারে। রসস্টের দক্তে রূপস্টের এই প্রভেচ ; রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সভ্যের আসন পায়, আর রস সেই আসন পায় বাত্তবক্ষে অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে।

তাই দেখি, সাহিত্যের চিত্রশালার বেধানে জীবনশিলীর নৈপুণ্য উজ্জল হয়ে উঠেছে সেধানে মৃত্যুর প্রবেশদার কয়। সেধানে লোকধ্যাভির জনিশ্বভা চিরকালের অভে নির্বাসিত। তাই বলছিলেম, সাহিত্যে বেধানে সত্যকার রূপ জেপে উঠেছে সেধানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা বায়, কী প্রকাণ্ড সব মৃতি, কেউ-বা নীচ শকুনির মতো, মছরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীষের মতো, প্রৌপদীর মতো— আশ্রর্ব মায়্রবের অমর কীতি জীবনের চির-আক্রিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে বায়া স্পাইকর্তার আসন নিয়েছেন তাঁকের কারো-বা নাম জানা আছে, কারো-বা নেই, কিছ মায়্রবের মনের মধ্যে তাঁকের শুলি বেছ। তাঁকের দিকে বথন তাকাই তথনই সংশ্র জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।

আৰু ৰুম্বিনে এই কথাই ভাৰবার— রসের ভোজে কিংবা রপের চিত্রশালার কোন্থানে আমার নাম কোন্ অক্ষরে লেখা পড়েছে। লোকখ্যাভির সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে এই কথাটি যদি দৈববাণীর বোগে কানে এসে পৌছতে পারত তা হলেই আমার ক্রমদিনের আরু নিশ্চিত নিশীত হত। আরু তা বছতর অসুমানের ধারা কড়িত বিজ্ঞিত।

শান্তিনিকেতন। বৈশাধ ১৩৪৮

रेखाई ५७८४

#### সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা

আমরা বে ইতিহাসের ঘারাই একান্ত চালিত, এ কথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে পূব জোরের সলে যাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীয়াংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, বেধানে আমি আর-কিছু নই, কেবলমাত্র কবি। সেধানে আমি স্টেকর্তা, সেধানে আমি একক, আমি মৃক্ত; বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের ঘারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্টের কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যথন, আমার সেটা অসম্ভ হর। একবার যাওরা যাক কবিজীবনের গোড়াকার শুচনার।

শীতের রাদ্রি— ভোরবেলা, পাপুবর্ণ জালোক অন্ধলার ভেদ করে দেখা দিতে ভক্ত করেছে। জাষাদের ব্যবহার গরিবের যতো ছিল। শীতবল্লের বাহলা একেবারেই

গায়ে একধানামাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। **অক্তান্ত সকলের মতো আমি আরামে অস্তত বেলা ছটা পর্যস্ত গুটিস্থটি মেরে পাক্তে** পারতুষ। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান সেও আমারই মতো দরিত। তার প্রধান সম্পদ ছিল প্রদিকের পাঁচিল ঘেঁবে এক শার ৰায়কেল গাছ। দেই নারকেল গাছের কম্পমান পাতার আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু यमयम करत छेर्रात, পाছে आयात এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এই अस आयात्र ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম, সকালবেলাকার এই আনন্দের অভার্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হত তা হলে সর্বজনীন বালকস্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে বেত। আমি যে অস্তদের থেকে এই অত্যম্ভ ঐংফ্কোর বেগে বিচ্ছিন্ন নই, আমি বে দাধারণ এইটে জানতে পারলে षात्र काता गाथात मत्रकात इंड ना। किन्न किन्नू वस्त्रम इलाई स्थएंड (भम्भ, আর কোনো ছেলের মনে কেবলমাত্র গাছপালার উপরে আলোকের স্পন্দন দেখবার ব্দক্ত এমন ব্যগ্রতা একেবারেই নেই। আমার সঙ্গে ধারা একত্রে মামুষ হয়েছে তারা এ পাগলামির কোঠায় কোনোখানেই পড়ত না তা আমি দেখলুম। ওধু তারা কেন, চারদিকে এমন কেউ ছিল না বে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর ধেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করত। এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো হাঁচ নেই। ধদি থাকত তা হলে স্কালবেলায় সেই লক্ষীছাড়া বাগানে ভিড় জমে বেড, একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিত কে সর্বাগ্রে এসে সমস্ভ मृश्राधिक अस्तत श्राप्त करत्रक । कवि स्व तम अहेथात्म । ऋन त्थरक अतमिक मात्क চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির ভেতলার উদ্বে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, म रव की चार्क्य प्रथा। म अकिश्तित कथा चार्यात्र चाज्र व्याप चार्क, कि সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো বিতীয় ব্যক্তি সেই মেদ সেই চক্ষে দেখে নি **थवः भूनिक राम मात्र नि । अहेशान एक्श मिरम्रिक्त अकना स्वीत्यनाथ । अकिम** স্থল থেকে এদে আমাদের পশ্চিমের বারান্দার দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার (मर्थिष्टिम्म। (धार्मात राष्ट्रि (धरक शांधा धरम हरत थाह्य चाम- धरे शांधाक मि ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়, এ আমাদের মুমাজের চিরকালের পাধা, **धर्म वावशंद्र कोटना वाजिकम रम नि वानिकान (श्रक— वाव-এकि शाकी महन्नहरू** जात्र ना रक्टि विष्क् । अहे-स्य श्रालत विष्क श्रालत होन ब्याबात रकार्य भरकृष्टिन व्याक भर्षक रम व्यक्तियत्रभीत्र एरव दिए । किन्न क कथा व्याप्ति निष्ठित क्यांनि, रमिनकांत्र

नवच रेजिशानव यथा এक व्रवीखनाथ এই मृत्र मृद्ध চোথে দেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস আর কোনো লোককে ঐ দেধার গভীর তাৎপর্য এমন করে বলে দেয় নি। আপন স্ষ্টক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইভিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধে মি। ইভিহাস বেধানে সাধারণ সেধানে ত্রিটিশ সব্ভেক্ট ছিল, কিছ রবীশ্রমাধ ছिল ना। त्मथात्म ब्राप्तिक अतिवर्धत्मत्र विविध मौना वन्निम, कि बाद्रत्मन शास्त्र পাভাদ্ম যে আলো বিলম্বিল করছিল সেটা ব্রিটিশ প্রর্মেণ্টের রাষ্ট্রিক আম্বানি নয়। षामात्र पश्चत्राषात्र कात्ना त्रष्ट्यमत्र हे छिहात्मत्र मध्या त्म विकलिख हरत्रिक धरः আপনাকে আপনার আনন্দরণে নানা ভাবে প্রভাহ প্রকাশ করছিল। আমাদের উপনিষ্যে আছে: ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রা: প্রিয়া ভবস্ক্যাত্মনম্ভ কামায় পুত্রা: প্রিয়া ভবস্তি— আত্মা পুত্রত্বেহের মধ্যে স্ষ্টিকর্ডারণে আপনাকে প্রকাশ করতে চার, ভাই পুত্রত্নেহ ভার কাছে যুল্যবান। স্ষ্টিকর্তা বে তাকে স্ষ্টির উপকরণ কিছু-বা ইতিহাস জোগায়, কিছু-বা ভার সামাজিক পরিবের্টন জোগায়, কিছু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের ছারা সে জাপনাকে लहोक्रा श्रकान करते। व्यानक घटना व्याह्य या बानाव व्यापका करते, राहे बानांग আকৃষ্ক। এক সময়ে আমি বখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি আনলুষ তথন তারা পাট ছবি গ্রহণ ক'রে আমার মধ্যে স্ষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। अकचार 'कथा ७ काहिनो'त शहशात्रा উৎসের यতো नाना नाशात्र উक्कृतिङ हरत्र উঠन। সেই সময়কার শিক্ষায় এই-সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, স্থতরাং বলতে পারা याप 'कथा अ काहिमी' तमहे कारमब्रहे वित्यव ब्रक्ता। किन्छ अहे 'कथा अ काहिमी'व क्रम अ क्रम अक्रमाख वरीक्रमात्थव बात बानत्सव बात्यालन जूलिहन, हेज्हिन जाव कांत्रव नम्। त्रवीत्रवार्थत्र चल्रतायाहे जात्र कांत्रव— जाहे जा वरमहरू, चायाहे কর্তা। ভাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে স্ষ্টেকর্ডার আনন্দকে সে কিছু পরিষাণে बाननात्र मित्क बनहत्रव करत्र बात्न। किन्न ध नवचरे भीव, रुष्टिकर्छ। बात्न। সন্মাসী উপপ্ত বৌদ ইভিহাসের সমন্ত আয়োজনের মধ্যে এক্যাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে व की बहियात्र, व की कक्षणात्र, क्षकाम लिखिहिन। व विव वर्षार्थ के जिल्हामिक रख তা হলে ममन दिन क्ए 'कथा । काहिनी'त इतित मूहे भए एए । आत विछीत কোনো ব্যক্তি ভার পূর্বে এবং ভার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এখন করে দেখতে পার नि। वश्रक, खाद्रा खात्रक त्थरहरू अहे काद्रत्व, कवित्र अहे यहिकर्एखद देविनिहा (भरक। जामि अक्षा वथन बारमारमस्य नही देवस्य छात्र श्रात्यत्र मीमा जन्नज्य

করেছিলুম তথন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই-সকল স্থত্:থের বিচিত্র আভাদ অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাদের পর মাদ বাংলার বে পলীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ তা করে নি। কারণ, স্ষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় अकना कांक करतन। त्म विश्वकर्यात्रहे यकन जाननारक मिरत्र त्रहनां करता। त्मिन কবি যে পদ্মীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত - ছিল। কিছ তার স্টিতে মানবজীবনের সেই স্থপত্ঃখের ইতিহাস যা সকল ইতিহাসকে অভিক্রম করে বরাবর চলে এদেছে কৃষিক্ষেত্রে, পদ্মীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক স্থত্ঃধ নিয়ে— কখনো-বা মোগলরাক্তত্তে কখনো-বা ইংরেজরাক্তত্তে তার অতি সরল মানবত্ত-প্রকাশ নিত্য চলেছে— সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল 'গরগুচ্ছে', কোনো সামন্ততন্ত্র নম্ন, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নম। এখনকার সমালোচকের। যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অস্তত বারো-আনা পরিমাণ আমি জানিই নে। বোধ করি, সেইজগুই আমার বিশেষ করে রাগ হয়। আমার মন বলে, 'দূর ছোক গে ভোমার ইতিহান।' হাল ধরে আছে আমার স্ষ্টের তরীতে সেই আতা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্বেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃষ্য নানা স্থগত্ঃথকে যে আত্মসাৎ করে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিভর্গ করে। জীবনের ইতিহাসের সব কথা তো বলা হল না, কিন্তু সে ইতিহাস গৌণ। কেবলমাত্র সষ্টিকর্তা মাহুষের আত্মপ্রকাশের কামনায় এই দীর্ঘ যুগায়ুগান্তর তারা প্রযুক্ত হয়েছে। সেইটেকেই वर्षा करत रात्था य ইতিহাস रुष्टिक छ।- याष्ट्रयत्र मात्राक्षा हरमहरू विद्वारित यथा-ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রছলে। আমাদের উপনিষদে এ কথা क्ष्तिष्टिम এবং मिरे উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই कर्त्रिष्ठ, তात यक्षा भाषात्रहे कर्ष ।

শান্তিনিকেতন। মে ১৯৪১

वाचिन ১৩৪৮

#### সত্য ও বান্তব

ষাস্থ্য আপনাকে ও আপনার পরিবেটন বাছাই করে নেয় নি। সে ভার পড়ে-পাওয়া ধন। কিন্তু সন্দে আছে যাস্থ্যের মন; সে এতে খুলি হয় না। সে চায় মনের-মতোকে। যাস্থ্য আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের-মতোকে অনেক সাধনার বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের-মতোর ধারাকে দেশে দেশে সাস্থ্য নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদন্ত পাওনার চেয়ে এর মূল্য ভার কাছে

অনেক বেলি। সে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে নি ; তাই আপনার স্ষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বরাবর সে অর্জন করে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই-যে ভার মনের মতো রূপ, এরই মৃতি নিয়ে ছিম্নবিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে দে জাপনার সম্পূর্ণ সভ্য रम्थर जाम, जाननारक रहरन। वर्षा वर्षा महाकारता महानाहरक मासूय जाननात्र পরিচয় সংগ্রন্থ করে নিম্নে চন্দেছে, আপনাকে অভিক্রম করে আপনার ভৃপ্তির বিষয় পুঁজেছে। সেই ভার শিল্প, ভার সাহিত্য। দেশে দেশে যাত্র্য আপনার সভ্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। যাত্রৰ আপনার দৈশ্বকে, আপনার বিস্কৃতিকে বান্তব জানলেও সত্য বলে বিশাস করে না। তার সত্য তার নিজের স্ষ্টির মধ্যে দে ছাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। যদি সে কোনে। অবস্থায় কোনো কারণে অবজ্ঞাভরে তার গৌরবকে উপহাস করে তবে সমস্ত সমাঞ্চকে নামিরে দেয়। সাহিতাশিল্পকে যারা কুত্রিম ব'লে অবজ্ঞা করে তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত, প্রাত্যহিক মাহুষ তার নানা জোড়াডাড়া-লাগা জাবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে। ধেখানে মাহুষের আত্মপ্রকাশে অল্লছা সেথানে মাহুষ আপনাকে ছারায়। তাকে বান্তব নাম ছিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বান্তব নয়। তার অনেকথানি অবান্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পদ্বায় উৎস্ক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য, তার শিল্প, একটা বড়ো পছা। তা কথনো কথনো বান্তবের রান্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সভ্যের দিকে লক্ষ নির্দেশ করে।

শান্তিনিকেডন। জুন ১৯৪১

व्यावां ३७८৮

# गर्णा भाकी

## गर्। भाकी

#### यशाखा भाकी

ভারতবর্ধের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মৃতি আছে। এর পূর্বপ্রান্ধ থেকে পশ্চিম-প্রান্ধ এবং উদ্ভারে হিমালর থেকে দক্ষিণে কল্পাকুমারিকা পর্যন্ধ বে-একটি সম্পূর্ণতা বিশ্বমান, প্রাচীন কালে ভার ছবি অন্ধরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। একসমন্ধ, দেশের মনে নানা কালে নানা ছানে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ করে, এক করে দেখবার চেটা, মহাভারতে খুব স্কুম্পট্ট ভাবে কাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ধের ভৌগোলিক স্বন্ধণকে অন্ধরে উপলব্ধি করবার একটি অমুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমৃত্র পর্যন্ধ সর্বন্ধ এর পবিদ্ধ পীঠছান রয়েছে, সেখানে ভীর্থ ছাপিত হয়ে একটি ভক্তির প্রক্যজালে সমন্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহক্ষ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণ ভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আল সার্ভে করে, মানচিত্র এ কে, ভূগোলবিবরণ গ্রন্থিত করে ভারতবর্ধের যে ধারণা মনে আনা সহজ্ঞ হয়েছে, প্রাচীন কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ্ঞ ভাবে যা পাওয়া যায় মনের ভিতরে তা গভীর ভাবে মৃত্রিত হয় না। সেইজয় রুদ্ধুসাধন করে ভারত-পরিক্রমা হায়া যে অভিক্রভা লাভ হত তা স্থপতীর, এবং মন থেকে সহজ্বে দূর হত না।

বহাভারতের বার্থানে পীতা প্রাচীনের সেই সমন্বর্তন্তকে উজ্জল করে।
কুরুক্তেরে কেন্দ্রন্তল এই-বে থানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের
দিক থেকে অসংগভ বলা বেতে পারে; এমনও বলা বেতে পারে বে, মূল মহাভারতে
এটা ছিল না। পরে বিনি বসিয়েছেন ভিনি জানতেন বে, উদার কাব্যপরিধির মধ্যে,
ভারতের চিন্তভূমির যান্ধথানে এই ভন্তকথার অবভারণা করার প্ররোজন ছিল। সমন্ত
ভারতবর্ধকে অস্তরে বাহিয়ে উপলব্ধি করবার প্রস্তাস ছিল ধর্যাস্থহানেরই অন্তর্গত।
মহাভারতপাঠ বে আযান্দের বেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল ভা কেবল তন্তের দিক
থেকে মন্ত্র, দেশকে উপলব্ধি করার অন্তর্গত আছে। আর, ভীর্ষবাত্রীরাও

ক্রমাগত বুরে বুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যম্ভ অম্বরন্ধ ভাবে ক্রমণ এর ঐক্যরণ যনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন।

ध रम भूद्रोजन कारमद्र कथा।

প্রাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল দেশের মাস্থ্য আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্থার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু মহাভারতের প্রশন্ত ক্ষেত্রে একটা মৃক্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাক্তণে মনন্তত্বের কত পরীক্ষা। বাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেরেছে। বদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোব সমন্ত অভিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা বেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে; সেটা নওর্বক নয়, সদর্থক, আর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীরপুক্ষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নত্তশির, তাঁদেরও দোব ক্রটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমন্ত দোব ক্রটিকে আত্মসাৎ করেই তারা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মানুষকে বথার্থ ভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরো কিছু চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে ষেটা আগে ছিল না। পুরাকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত मात्रा श्रव जात्मत्र व्यानामा त्वनीत् जान करत्र तम् अग्र हरत्रह । जु श्रविक करत्र । একটা ঐক্যমাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহ্ছার ভেদ করে শক্রর জ্ঞাগমন रन। आर्यत्रा जे भर्थरे जरम जकिन भक्षनमीत छोरत छेभनिरम भामन करबिहर्सन এবং তার পরে বিদ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিষ্ণেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তথন গান্ধার প্রভৃতি পারিপার্থিক প্রেদেশ-স্তু একটি সম্গ্র সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকায়, বাইরের স্বাঘাত লাগে নি। তার পরে এক্দিন এল বাইরের থেকে শংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীয়; তাদের সংস্কৃতি পৃথক। এन उथन दिया रान दि, आयता এक इस्मूम, अवह এक इस् नि। छारे मध्छ ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে পেল। তার পর খেকে আমাদের मिन कांग्रेष्ट इः ४ अथयात्तत्र ग्रानिष्ठ । विषमी चाक्रयत्वत्र स्वाम निष्म এक অক্সের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউ-বা ধণ্ড থণ্ড জারগায় विभ्धन ভাবে विम्बाहर वाधा मिवांत्र कहा करत्रक विस्वाहत बाख्या त्रका कत्रात्र क्षा । किছू उरे जो नकनकाम इ अप्रा त्रम ना। ब्राक्ष भूजनाव, माब्राजीव, बारमात्रण, युष्ठिश्र व्यत्नक काल लाख एव नि । अब कावन अहे त्व, वछ राष्ट्रा त्वन विक छछ राष्ट्रा

এক্য হল না; ছ্রভাগ্যের ভিতর দিয়ে আময়া অভিজ্ঞতা লাভ করলের বহু শতাকী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রদন্ত হল এই অনৈক্যের স্থবিধা নিয়ে। নিকটের শক্রম পর হড়্ম্ড্ করে এদে পড়ল সম্ত্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শক্র ভাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে; এল পটু গীজ, এল ওলন্দাল, এল ফ্রেঞ্চ্, এল ইংরেজ। সকলে এদে সবলে ধাজা মারলে; দেখতে পেল যে, এমন কোনো বেড়া নেই যেটা ছ্র্লজ্য। আমাদের সম্পদ সম্বল সব দিতে লাগলুম, আমাদের বিভাব্ছির ফ্রীণতা এল, চিন্তের দিক দিরে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লুম। এমনি কয়েই বাইরের নিঃস্বতা ভিতরেও নিঃস্বতা আনে।

এইরকম ছঃসময়ে আষাদের সাধক পুরুষদের মনে বে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে, পরমার্থের প্রতি লক্ষ রেথে ভারতের আভদ্রা উল্বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তথন থেকে আমাদের সমস্ত মন গেছে পারমাধিক পুণা-উপার্জনের দিকে। আমাদের পাথিব সম্পদ পৌছয় নি সেথানে বেখানে বথার্থ দৈল্প ও শিক্ষার আভাব। পারমাধিক সমলটুকুর লোভে বে পাথিব সমল থরচ করি সেটা বায় মোহান্ত ও পাগুদের গর্বফীত অঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক আছেন বারা ৰূপ তপ ধ্যান ধারণা ৰুৱার জন্তে মান্ত্যকে পরিত্যাগ করে দারিত্রা ও চুংখের হাতে नः नात्रक रहर भिरत हरन वान। **এই जनः श उमानीनय उनीत এই म्**जिकामीरम्ब অর জুটিয়েছে তারা যায়। এদের যতে যোহগ্রন্ত সংসারাসক্ত। একবার কোনো গ্রামের याक्षा धरेत्रक्य धक नज्ञानीत माक बायात्र माकार श्राहिन। छारक राजहिन्य, 'আষের মধ্যে হৃত্বভিকারী, হংখী, পীড়াগ্রস্ক বারা আছে, এদের জক্তে আপনারা কিছু कत्रत्व मा रकन।' व्यामात अहे क्षत्र छत्न जिमि विश्विष्ठ ७ वित्रक हरप्रहित्मन; বললেন, 'কী! বারা সাংসারিক মোহগ্রস্ত লোক, তাবের অক্তে ভাবতে হবে আযায়! আমি একজনা সাধক, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্তে এ সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর मर्था निस्मरक कणाव!' এই कथांकि विनि वस्त्रिक्तिन, जाँक এवः छोत्रहे भए। अन नकम मःनादा-वीजन्तृह जेवामीनरवद फिक्क बिशाम कदाल हेरक हम रव, जारम्ब टिजि किष नथन कां सिन्न भिन्न क्रि माथन क्रम क्र वि । बार्षित् केंन्र भागी ७ रहन व'ल णांग करत्र अत्मह्न त्महे मःमात्री लाकहे अत्वत्र व्यत्र कृष्टिरह्रह् । भत्रलात्कत्र वित्क ক্ষাগত দৃষ্টি দিয়ে কতথানি শক্তির অপচন্ন হয়েছে ভা বলা বার না। বহু শতাবী यदा ভात्राख्य कहे द्वांमछ। इत चानाह । क्षेत्र वा चाचि, हेहामात्मत्र विशाणा न শান্তি আমান্তের দিয়েছেন। তিনি আমান্তের হৃত্যু দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার খারা,

ত্যাগের দারা, এই সংসারের উপদোগী হতে হবে। সে হকুমের অবমাননা করেছি, স্থতরাং শান্তি পেতেই হবে।

সম্রতি ইউরোপে স্বাভন্তাপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে विष्मेद करल धिक्कुछ कीवन यांभन करब्रिक ; छात भरत ইভानित्र छांगी यांबा, यांत्रा वीत्र, माञ्जिनि ७ गात्रिवन्डि, विरामीत अधीनछा-साम त्थरक मुक्तिमान करत्र নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্রা দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র রক্ষা করবার জন্তে কত তৃঃথ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মহুক্সোচিত অধিকার দেবার জন্তে পাশ্চাত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি করে পরম্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিক্লকে পাশ্চাড্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানগৌরবের অধিকারী; কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও-দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শৃদ্রের প্রভেদ নেই। একডাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এতদিন ধরে আমরা নিকেদের গ্রাম ও প্রতিবাদীদের নিয়ে থণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিম্বা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে কড়িত ও তুর্বলতায় জন্মুড়ত হয়ে আমরা যথন পড়েছিলুম তথন রানাডে, হুরেজনাথ, গোখলে প্রমুথ মহয়াশয় लांक्त्रां अलन कनमाधात्रवरक रगीत्रव मान कत्रात्र करा औरमत्र कात्रक माधनारक ষিনি প্রবল শক্তিতে ক্রত বেগে আন্তর্য সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এথানে সমবেত হয়েছি— তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

অনেকে জিজাদা করতে পারেন, ইনিই কি প্রথম এলেন। তার পূর্বে কংগ্রেদের ভিতরে কি আরো অনেকে কাজ করেন নি। কাজ করেছেন সভ্য, কিন্তু ভাঁদের নাষ করনেই দেখতে পাই যে, কভ মান তাদের সাহস, কভ ক্ষীণ ভাঁদের কঠননি।

আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালার। আমলাতত্ত্বের কাছে কথনো নিয়ে ষেতেন আবেদন-নিবেদনের ডালা, কথনো-বা করডেন চোধরাঙানির বিধ্যে ভান। ভেবেছিলেন ডারা বে, কখনো তীক্ষ কথনো হুমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে ডারগ ম্যাজিনি-গ্যারিবন্ডির সমগোজীয় হবেন। সে ক্ষীণ অবাত্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমানের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ বিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রীর পার্পের কল্য থেকে মৃক্ষ। রাষ্ট্রতন্তের অনেক পাপ ও দোবের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোব হল এই প্রার্থানেষণ। হোক-না রাষ্ট্রীর পার্থ পূব বড়ো পার্থ, তবু পার্বের বা পঙ্কিলতা তা তার মধ্যে না এদে পারেই না। পোলিটিশ্রান ব'লে একটা জাত আছে তাদের আদর্শ বড়ো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। তারা অলল মিথাা বলতে পারে; তারা এত হিংলা বে নিজেদের দেশকে পাতন্ত্রা দেবার অছিলায় অল দেশ অধিকার করার লোভ ত্যাপ করতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে দেখি, এক দিকে তারা দেশের জল্যে প্রাণ দিতে পেরেছে, অল্য দিকে আবার দেশের নাম করে ছনীতির প্রশ্রম দিয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশ একদিন বে ম্বল প্রসব করেছে আছে তারই শক্তি ইউরোপের মন্তকের উপর উন্থত হয়ে আছে। আছকে এমন লবস্থা হয়েছে বে সন্দেহ হর, আছ বাদে কাল ইউরোপীয় সভ্যতা টিকবে কি না। তারা যাকে পেট্রিয়টিক্ম বলছে সেই পেট্রিয়টিক্মই তাদের নিঃশেষে মারবে। তারা যথন মরবে তথন অবশ্ব আমাদের মতো নির্দাব ভাবে মরবে না, ভয়ংকর অগ্নি উৎপাদন করে একটা ভীষণ প্রলয়ের মধ্যে তারা মরবে।

আমাদের মধ্যেও অসত্য এসেছে; দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন পোলিটিস্থানের बाजीय गाया। जाब এই निमिन्न (थरकरे ছाত্রছাত্রীর মধ্যেও দলাদলির বিষ প্রবেশ करब्राह । शामिष्टिचानदा किखा लाक । छाद्रा त्रान कर्त्रन रव, कार्य छेवांत्र क्रार्ड হলে খিথার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে ছলচাতুরী ধরা পড়বে। পোলিটিক্সানদের এ-সব চতুর বিষয়ীদের, আমরা প্রশংসা করতে পারি কিন্তু ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, বার সত্যের সাধনা আছে। ষিখ্যার সঙ্গে ষিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বছৌষিক ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের যুগসাধনায় এ একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক ধিনি সভাকে সকল অবহায় মেনেছেন, ভাতে আপাতত স্থবিধে হোক বা না হোক; তাঁর দৃষ্টাম্ব আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টাম্ব। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাডয়্য লাভের ইতিহাস त्रकथात्राच भक्ति, व्यभक्त्रव ७ म्यावृष्टित बाता कलक्विछ । किन्न भत्रन्भद्रक इनन ना করে, হভ্যাকাণ্ডের আশ্রম না নিম্নেও যে স্বাধীনভা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দহার্তি করেছে দেশের नात्य। एष्टमञ्ज नाय निरम्न धहे-एव छाएवत्र भोन्नव ध पर्व विकरव ना रछ। आयारवत्र मर्था अवन लाक थूर कबहे चाहिन वात्रा हिः चाहिक बन त्यरक पूर्व करत स्थित পায়েন। এই ছিংসাঞার্তি ভীকার না করেও ভাষরা ভরী হব, এ কথা আমরা মানি

कि। मराश्वा यि वीत्रभूक्ष र एउन कि: वा नण़ हे कत एउन उर श्वामता अमिन कर प्र श्वाक उर श्वाक कर कत कत कर मा। कात कात का लाहे कता ते माण वीत्रभूक्ष अवः वरणा वरणा राजा एना पिछ पृथिवीर अवन कत क्षेत्र कर कर हिन । माण एवत पृथ्व धर्मपृष्ठ, निष्ठिक पृथ्व। धर्मपृष्ठत निष्ठत निष्ठत आहि, जा गीजा अ मराजात ए पर्मिष्ठ। जात मर्पा वाह्यत कर हान आहि कि ना अनिर श्वाक वर्ष कृत ना। कि अदे र अक्षा श्वाक वर्षा अपना मन, मत्रव ज्यू मात्रव ना, अवः अहे कर हे अपने ह्व अवे वर्ष अक्षा अक्षा वर्षा कर वर्षा वर्ष

এর মৃলে একটা শিক্ষার ধারা আছে। ইউরোপে আমরা স্বাধীনভার কল্ম ও স্থাদেশিকতার বিষাক্ত রূপ দেখতে পাই। অবশ্র, আরম্ভে তারা অনেক ফল পেয়েছে, অনেক এমর্থ লাভ করেছে। দেই পাশ্চাত্য দেশে খৃন্টধর্মকে শুধু মৌধিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খৃন্টধর্মে মানবপ্রেমের বড়ো উদাহরণ আছে; ভগবান মান্ত্র হয়ে মান্ত্রের দেহে যত হংখ পাপ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মান্ত্র্যকে বাঁচিয়েছেন— এই ইহলোস্থেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিস্র তাকে বন্ধ দিতে হবে, যে নিয়য় তাকে অন দিতে হবে এ কথা খৃন্টধর্মে যেমন স্ক্রুপট্ট ভাবে বলা হয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মান্তি এমন একজন খৃশ্টানাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, থার নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ভাষ্য অধিকারকে বাধান্ত করা। সৌভাল্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়ের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খৃশ্টানধর্মের অহিংশ্রনীতির বাণী ধর্মার্থ ভাবে লাভ করেছিলেন। আরো দৌভাল্যের বিষয় এই ষে, এ বাণী এমন একজন লোকের ঘিনি সংসারের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংশ্রনীতির তবু আপন চরিত্রে উদ্ভাবিত করেছিলেন। মিশনারি অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে মানবপ্রেমের বাধা বুলি তাঁকে ভনতে হয় নি। খৃশ্টবাণীর এই একটি বড়ো দান আমাদের পাবার অপেকাছিল। মধ্যমুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদ্, কবীর, রক্ষব প্রভৃতি সাধুরা প্রচার করে গিয়েছেন যে— যা নির্মন, যা মৃক্ত, যা আ্যার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তা ক্ষর্বার মনিরে ক্রিম অধিকারীবিশেষের জ্ঞে পাহারা-দেওয়া নয়; তা নির্বিচারে সর্ব মানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরপই ঘটে। থারা মহাপুক্ষর ভারা

সমস্ত পৃথিবীর দানকৈ আপন মাহাত্ম। ধারাই গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করার ধারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্মা ধারাই পৃথ্রাজা পৃথিবীকে দোহন করে-ছিলেন রত্ম আহ্রণ করবার জন্তে। বারা শ্রেষ্ঠ মহাপুক্ষ তারা সকল ধর্ম ইতিহাস ও নীতি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খুন্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে বে, যারা নত্র তারা জয়ী হয়; আর খুন্টানজাতি বলে,
নির্চুর ঔষত্যের যারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায়
নি; কিছু উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যায় বে, ঔষত্যের ফলে ইউরোপে কী মহামারীই না
হচ্ছে। মহাস্মা নত্র আহিংশ্রনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুদিকে তাঁর জয় বিত্তীর্ণ
হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমন্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না
পারি, সে নীতি আমাদের শীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপ্
ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সন্তরে পুণোর তপস্থার দীক্ষা নিতে হবে সভারত
মহাস্মার নিকটে। আন্তকের দিন সারণীয় দিন, কারণ সমন্ত ভারতে রায়ীয় মৃক্তির
দীক্ষা ও সত্যে দীক্ষা এক হয়ে গেছে সর্বসাধারণের কাছে।

শান্তিনিকেতন ১৬ আশ্বিন ১৫৪৩ অগ্রহায়ণ :৩৪৪

#### গান্ধীজি

আৰু মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোংসব করব। আমি আরস্তের হুরটুকু ধরিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক কালে এইরক্ষের উৎসব অনেকধানি বাহ্ন অভ্যাদের মধ্যে গাড়িরেছে। ধানিকটা ছুটি ও অনেকধানি উত্তেজনা দিয়ে এটা তৈরি। এইরক্ষ চাঞ্চল্যে এই-সকল উপলক্ষের গভীর তাৎপর্য অস্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার স্থবোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ক্ষণজন্ম। লোক গারা তাঁরা তর্ম বর্তমান কালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকথানি ছোটো করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে বে শাখত মৃতি প্রকাশ পান্ন তাকে থব করি। আমাদের আভ প্রেয়াজনের আদর্শে তাঁদের মহন্তকে নিঃশেষিত করে বিচার করি। মহাকালের পটে থে ছবি ধরা পড়ে, বিধাতা তার থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আত্মবিরোধ ও আত্মখণ্ডনের অনিবার্য কৃটিল ও বিচ্ছির রেধাগুলি মৃছে দেন, যা আক্ষম্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলীন

করেন; আমাদের প্রণম্য যারা উাদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মৃতি সংসারে চিরম্ভন হয়ে থাকে। যারা আমাদের কালে জীবিত তাঁদেরকেও এই ভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।

আন্তব্যে দিনে ভারতবর্ষে বে রাষ্ট্রিক বিরোধ পরশুদিন হয়তো তা থাকবে না, সাময়িক অভিপ্রায়গুলি সময়ের স্রোতে কোথায় লুপ্ত হবে। ধরা যাক্, আমাদের রাষ্ট্রিক সাধনা সফল হয়েছে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছুই নেই, ভারতবর্ষ মৃক্তিলাভ করল— তংসবেও আন্তকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধৃলির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে সেইটিই বিশেষ করে দেখবার যোগ্য। সেই দিক থেকে ঘখন দেখতে ঘাই তখন বৃঝি, আত্মকের উৎসবে যাকে নিয়ে আমরা আনন্দ করিছি তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্টভা কোন্থানে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, ঘে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আক্র সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবল ভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বৃক্তোড়া ভড়ত্বের দ্বগদ্দল পাথরকে আন্তনাড়িয়ে দিয়েছে; কয়েক বংসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মন্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে, দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল; কেবল ছিল অন্তের অন্তর্যহের জন্ত আবদার-আবেদন, মজ্জার মজ্জার আপনার প্রের আছাহীনতার দৈন্ত।

ভারতবর্ধের বাহির থেকে ধারা আগদ্ধকমাত্র ভাদেরই প্রভাব হবে বলশালী, দেশের ইভিহাদ বেয়ে যুগপ্রবাহিত ভারতের প্রাণধারা চিন্তধারা দেইটেই হবে ব্লান, ধেন দেইটেই আকম্মিক— এর চেরে ছুর্গভির কথা আর কী হতে পারে। দেশার ঘারা, জ্ঞানের ঘারা, মৈত্রীর ঘারা, দেশকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করবার বাধা ঘটাতে বথার্থ ই আমরা পরবাদী হয়ে পছেছি। শাদনকর্ভাদের শিক্ষাপ্রণালী রাষ্ট্রবাবছা, ওদের তলোয়ার বন্দুক নিয়ে, ভারতে ওরাই হল মৃথ্য; আর আমরাই হলুম গৌন—মোহাভিত্ত মনে এই কথাটির স্বীকৃতি অন্ধ কাল পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞামাদের সকলকে ভামদিকতায় কড়বৃদ্ধি করে রেখেছিল। ছানে ছানে লোকমান্ত তিলকের মতো জনকতক সাহসী পুরুষ জড়ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেছেন, এবং আত্মশ্রুদ্ধার আহর্শকে আগিয়ে ভোলবার কালে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপুল ভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অসামান্ত তপস্থার তেকে নৃতন যুগগঠনের কাজে নামদের। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এতিদিনে যথোগসৃক্ত রূপে আরম্ভ হল।

় এত কাল আমাদের নিঃশাহজের উপরে তুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাক সাম্রাক্ষ্যিকভার

ব্যাবদা চালিয়েছে। অন্ত্ৰপত্ত দৈল্পদাৰত ভালো করে দাঁড়াবার জায়পা পেত না ধদি আমাদের ছুর্বলতা তাকে আশ্রম না দিত। পরাভবের স্বচেরে বড়ো উপাদান আমরা নিজের ভিতর থেকেই জুনিয়েছি। এই আমাদের আত্মন্ত পরাভব থেকে মৃক্তি দিলেল মহাত্মাজি; নববীর্বের অন্ত্রুভির বক্সাধার। তারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন। এবন শাসনকর্তারা উত্তত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রকানিপত্তি করতে; কেননা ভাঁদের পরশাসনতজ্ঞের পত্তীরতর ভিত্তি টলেছে, যে ভিত্তি আমাদের বীর্ষহীনতায়। আমরা অনায়াদে আজ জগৎসমাজে আমাদের হান দাবি করছি।

তাই আৰু আমাদের জানতে হবে, বে মাছুষ বিলেতে গিয়ে রাউও টেব্ল কন্দারেন্দে তর্কগৃত্বে বোগ বিরেছেন, বিনি থদর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাসে বৈজ্ঞানিক-ধর্মণাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না— এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে বেন এই মহাপুক্ষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি। সাময়িক বে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত ভাতে জাঁর ক্রটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে —কিন্তু এহ বাহা। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ল্রান্তি হয়েছে; কালের পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই-বে অবিচলিত নির্চা যা তাঁর সমগু জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে, এই-বে অপরাক্রের সংকল্পন্তি, এ তাঁর সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো— এই শক্তির প্রকাশ মাহ্বের ইতিহাসে চির্ল্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্যপরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু প্রয়োজনকে অভিক্রম করে বে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হল তাকেই বনে আম্বা শ্রুছা করতে শিথি।

মহাত্মাজির জীবনের এই তেজ জাজ সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, জামাদের মানতা মার্জনা করে দিছে। তার এই তেজোদীপ্ত সাধকের মৃতিই মহাকালের জাসনকে জধিকার করে আছেন। বাধা-বিপত্তিকে তিনি মানেন নি, নিজের ভ্রমে তাঁকে ধর্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার উর্ধে তাঁর মন অপ্রমন্ত। এই বিপুল চরিত্রশক্তির আধার বিনি তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমন্বার করি।

পরিশেবে আষার বলবার কথা এই ষে, পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মহয়ধর্ম নর।

জীবজন্ধ তাদের জীর্ণ জড়্যাদের বাসাকে আকড়ে ধরে থাকে; মাহ্রব ঘূগে ঘূগে নব
নব স্পষ্টতে আত্মপ্রকাল করে, পুরাতন সংস্থারে কোনোদিন তাকে বেঁধে রাথতে পারে
না। মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বছর্গবাাপী জন্ধতা মৃঢ় আচারের বিরুদ্ধে বে বিশ্রোহ
এক দিক থেকে আগিয়ে তুলেছেন, আযাদের সাধনা ছোক সকল দিক থেকেই তাকে

প্রবল করে ভোলা। জাভিভেদ, ধর্মবিরোধ, মৃঢ় সংস্কারের আবর্ডে যত দিন আমরা চালিত হতে থাকণ ততদিন কার সাধ্য আমাদের মৃক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বন্ধের চুলচেরা হিসাব গণনা করে কোনো জাত তুর্গতি থেকে উদ্ধার भाष्र ना। य बाजित्र मामाञ्चिक जिखि वांधात्र विद्वार्थ भेजिन्छ एरत्र ब्याङ, यात्रा পঞ্চিকাম মুড়ি ঝুড়ি আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, বিচারশক্তিহীন মৃঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে পুরুষামুক্রমিক পাপকালন করতে ছোটে, ষারা আতাবুদ্ধি-আতাপজির অবমাননাকে আপ্রবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনো এমন সাধনাকে স্বায়ী ও গভীর ভাবে বহুন করতে পারে না যে সাধনায় অস্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার ছারা স্বাধীনতার ত্রহ দায়িত্বকে সকল শক্রর হাত থেকে দৃঢ় শক্তিতে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই, বাহিরের শক্রর সক্ষে শংগ্রাম করতে তেমন বীর্ষের দরকার হয় না, আপন অস্তারের শক্রের সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মহন্তত্বের চরম পরীকা। আত্র হাকে আমরা শ্রদ্ধা করছি এই পরীকায় তিনি জয়ী হয়েছেন; তাঁর কাছ থেকে সেই তুরুহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আৰু আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ ই বার্থ हरत। आमारिक मधना আक आंत्र इन मात। हुर्गम भूष आमारिक मामरन भए त्राष्ट्र

শান্তিনিকেতন ১৫ আখিন ১৩*১*৮

व्याहोत्रव ३७७৮

#### চৌঠা আশ্বি

স্থের প্র্থানের লগে জন্ধার বেমন ক্রমে জনকে আছের করে তেমনি আছ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আর্ড করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎসান্ধনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। বিনি স্থানিকাল হৃঃধের তপস্থার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে ঘথার্থ ভাবে, গভীর ভাবে আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আন্ধ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈক্তসামস্ত নিয়ে বারা বাহুবলে অধিকার করে, বত বড়ো হোক-না তাদের প্রতাপ, বেধানে দেশের প্রাণবান সন্তা সেধানে তাদের প্রবেশ অবক্রম। দেশের অস্তরে স্চাগ্রপরিমাণ ভূমি জন্ন করবে এমন শক্তি নেই ভাদের। অস্তের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেছে কড বিদেশী কতবার। মাটিতে রোপণ করেছে ভাদের শভাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হরে গেছে।

অরশস্ত্রের কাঁটাবেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন সম্বকে হায়ী করবার হ্রাশা মনে লালন করে, একদিন কালের আহ্বানে যে মৃহুর্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ার, তথনই ইটকাঠের ভগ্নসূপে পৃঞ্জীভূত হয় তাদের কীতির আবর্জনা। আর যারা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে দেশের মর্মহানে বিরাজ করে।

দেশের সমগ্র চিন্তে যার এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়গাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, চরম আজোৎসর্গের পথে। কোন্ ছয়হ বাধা তিনি দ্র করতে চান, যার জল্পে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুট্টিত হলেন না, সেই কথাটি আজ আমাদের শুদ্ধ হয়ে চিস্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভরের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্নিক দক্ষিণা দিয়ে স্থলভ সমানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে ভূলে সভ্যকে থর্ব করে থাকি। আন্ধ দেশনেতারা দ্বির করেছেন যে দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি, এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয়; মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সভ্যকে লাভ করবার চেষ্টা করছেন তার তুলনার আমাদের ক্বভা নিভান্ত লঘু এবং বাহ্নিক হয়ে পাছে লক্ষা বাড়িয়ে ভোলে। হলমের আবেগকে কোনো একটা অহারী দিনের সামান্ত হংথের লক্ষণে ক্ষীণ রেখার চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো তুর্ঘটনা দেন না ঘটে।

আমরা উপবাদের অন্থান করব, কেননা মহাত্মান্তি উপবাস করতে বসেছেন—
এই ফুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্তে তুলনা করবার মৃঢ়তা কারো মনে না আসে।
এ ফুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। তাঁর উপবাদ, সে তো অন্থান নয়, সে একটি
বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশের
কাছে, ঘোষণা করবে চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের
কতব্য হয় তবে তা যথোচিত ভাবে করতে হবে। তপভার সত্যকে তপভার ঘারাই
অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আৰু তিনি কী বলছেন সেটা চিম্ভা করে দেখো। পৃথিবীষয় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি এক দল মাতৃষ আর-এক দলকে নীচে কেলে তার উপর দাড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচায় করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অক্ত

দলের দাসত্বের উপরে। যাস্থ্য দীর্ঘ কাল ধরে এই কাঞ্চ করে এসেছে। কিন্তু তব্ বলব এটা অমাস্থ্যিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মাস্থ্যের ঐশর্য ছারী হতে পারে না। এতে কেবল বে দাসেদের চুর্গতি হর তা নয়, প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্প্রপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুক্তারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমণই আমাদের হেয় করে। মাস্থ্য-থেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মাস্থ্যের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মাস্থ্যেচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেছি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্থ ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

আত্র ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে কন্ধ, বন্দী। মান্থ্য হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত, অবমানিত। মান্থ্যের এই পুঞ্চীভূত অবমাননা সমন্ত রাজ্যশাসনভন্তকে অপমানিত করছে, তাকে গুরুভারে ত্রহ করছে। তেমনি আমরাও অসমানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারছি নে। বন্দীদশা শুরু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মান্থ্যের অধিকার-সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সন্মানের থবঁতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে দেই সামাজিক কারাগারকে আমরা থণ্ডে থণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মৃক্তি পাব কী করে। যারা মৃক্তি কেন্ত্র তারাই তো মৃক্ত হর।

এতদিন এইভাবে চলছিল; ভালো করে বৃধি নি আমরা কোপায় তলিয়ে ছিলাম।
সহসা ভারতবর্ধ আজ মৃক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম, চিরদিন বিদেশী
শাসনে মহয়ত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ বাবছা আর শীকার করব না। বিধাতা ঠিক
দেই সময় দেখিয়ে দিলেন কোপায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্মরগুলো। আজ
ভারতে মৃক্তিদাধনার তাপদ যারা তাঁদের সাধনা বাধা পেল ভাদেরই কাছ থেকে
যাদের আমরা অকিঞিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোটো হয়ে ছিল ভারাই আজ
বড়োকে করেছে অক্তার্থ। তৃত্ত বলে ছাদের আমরা মেরেছি ভারাই আমাদের
সকলের চেম্বে বড়ো মার মারছে।

এক ব্যক্তির দলে আর-এক ব্যক্তির শক্তির আভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এপোডে পারে নি। সেইটেকে উপলক্ষ করে সেই পশ্চাদ্বর্তীদেরকে অপমানের কুর্গজ্যা বেড়া তুলে দিয়ে হায়ী ভাবে বথনই পিছিয়ে রাখা যায় তথনই পাপ জ্ञা হয়ে ওঠে। তথনই অপমানিষ দেশের এক জ্ঞ্জ থেকে সর্ব অকে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি

করে যাহ্যবের সন্থান থেকে বাদের নির্বাসিত করে দিশুর তাদের আমরা হারালুয়।
আমাদের ত্র্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রক্ষ্র। এই রক্ষ্র দিরেই ভারতবর্ষের
পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিরেছে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্গা, আঘাত
পাবা মাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েছে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা
চেটা করে, সমাজরীতির দোহাই দিয়ে, স্থায়ী করে তুলেছি। আমাদের রামিক
মৃক্তিসাধনা কেবলই বার্থ হচ্ছে এই ভেদবৃদ্ধির অভিশাপে।

বেধানেই এক দলের অসমানের উপর আর-এক দলের সম্বানকে প্রতিষ্ঠিত করা ছয় সেইধানেই ভার-দামল্লস নই হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যার, সামাই মাছবের মূলগত ধর্ম। য়ুরোপে এক রাট্রলাতির মধ্যে অল্প ভেদ ঘদি বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্বান ও সম্পদের পরিবেশন সম্বান হয় না। সেধানে তাই ধনিকের সন্দে কমিকের অবহা বতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাল টলমল করছে। এই অসামের ভারে সেধানকার সমালবাবদা প্রত্যেহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহলে সাম্য খাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিক্ষতি নেই। মাছব বেধানেই মাছবকে পীড়িত করবে সেধানেই তার সমগ্র মহয়দ্ব আহত হবেই; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে বায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্বানের দিকে, মহান্মান্তি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংকারকার্য প্রবৃতিত হর নি। চরখা ও থদরের দিকে আমরা মন দিরেছি, আর্থিক ছুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নর। সেইজন্মেই আজ এই ছুংধের দিন এল। আর্থিক ছুংখ অনেকটা এসেছে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠন না হতে পারে। কিন্ত বে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শক্ষর আত্ময় তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত। সেই প্রভারপ্রপ্রে পাপের বিক্তমে আজ মহাত্মা চরম যুক্ত ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের মুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তার দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই লড়াইরের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে বাবেন। যদি তার হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্মানের পরেও বারা একদিন উপবাস ক'রে তার পরিদিন হতে উদাসীন থাকবে, ডারা ছুংখ থেকে বাবে ছুংখে, ছুভিক্ক থেকে ছুভিক্ষে। সামান্ত কুক্তুসাখনের হারা সভাসাধনার অবমাননা বেন না করি।

यहां चा जिन्न এই अंख जामारमत जाननक शास्त्र भाक्त्राक की शतिमार थ की छाद

আঘাত করবে জানি নে। আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক-অবতারণার দিন নয়। क्विन अको कथा वना डिठिंड वर्ण वनव। स्थर्ड भाष्टि, महाज्ञाकित अहे हत्रम উপাय-ज्यानम्यात्र ज्यं ज्यानिकारम हरद्रक वृक्षा भाव हिन न। ना भाववात अकरे। কারণ এই ধে, মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিক্তম মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রস্নাসের প্রচলিত পদ্ধতির দক্ষে মেলে না বলেই এটাকে এত অন্তুত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের স্রণ করিয়ে দিতে পারি— আয়র্ল গু যখন ব্রিটিশ একাবছন থেকে স্তম্ভ ह्वांत्र क्रिहो करतिहन उथन की वीज्यन वाांभात पर्वहिन। कछ तक्ष्मार, कछ অমাম্যিক নিষ্ঠ্রতা। পলিটিক্সে এই হিংল্ল পদ্ধতিই পশ্চিম-মহাদেশে অভান্ত। দেই কারণে আয়র্লণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াদের এই রক্তাক্ত মৃতি তো কারো কাছে, অস্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর ষাই হোক, অভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অভুত মনে হক্তে মহাত্মাজির অহিংল্ল আত্মত্যাপী প্রয়াদের শান্ত্যৃতি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহান্মাঞ্জির মমতা নেই, এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজিশিংহাণনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েছে বলেই এমন কথা তাঁর। কল্পনা করতে পেরেছেন। এ কথা ব্রতে পারেন নি, রাষ্ট্রিক জন্মাঘাতে হিন্দুসমাজকে দিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো ভৃতীয় পক্ত এসে যদি ইংলত্তে প্রটেস্টান্ট্ ও রোমান-ক্যাথলিকদের এইভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা अमछर छित्र ना। अथान हिन्दूमभाष्क्रत भन्नभ मःक छित्र मसम् महावास्त्रित बान्ना मिह বছপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে যাত্র। প্রটেস্টান্ট্ ও রোয়ান-ক্যাথলিকদের मधा वहमीर्यकान एव अधिकाद्राज्य अत्मिहिन, न्यां कहे आक समः छात्र न्यांधान करद्राह ; সেজতো তৃকির বাদশাকে ডাকে নি। আষাদের দেশের সামাজিক সমসা সমাধানের ভার আমাদের 'পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাইব্যাপারে মহাত্মাজি বে অহিংল্রনীতি এডকাল প্রচার করেছেন আৰু তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উন্থত, এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।

শান্তিনিকেতন ৪ জাশিন ১৩৩১

काष्टिक ३७०३

#### মহাত্মাজির পুণ্যব্রত

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাই নে। ধখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আলকের দিনে তৃংখের অভ নেই; কত পীড়ন, কত দৈল্প, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিভ্য ভোগ করছি; তৃংখ ক্ষমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব তৃংখকে ছাড়িয়ে গেছে আল এক আনন্দ। বে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, বাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যারা মহাপ্রুষ তাঁরা যথন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারি নে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীক্ত অহুক্ত, সভাব শিথিল, অভ্যাস তুর্বল। মনেতে সেই সহজ্ঞ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বৃষ্ণতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেছে, বারা সকলের বড়ো তাঁদেরই সকলের চেম্নে দূরে ফেলে রেখেছি।

ধারা জানী, গুণী, কঠোর তপন্থী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়; কেননা আমাদের জান वृधि मः छात्र छात्र मा प्यान ना। किन्न धक्रों विनिम वृक्षा करिन नाम ना, मिछे ভালোবাসা। যে মহাপুক্ষ ভালোবাস। ছিম্নে নিজের পরিচয় ছেন, তাঁকে আমাছের ভালোবাসায় আমরা একরকম করে বুঝতে পারি। সেজন্তে ভারতবর্ষে এই এক আশুর্ষ घटेना घटेन (व, এবার বুঝেছি। এখনটি সচবাচর ঘটে না। विनि आधारमत सर्था এসেছেন তিনি অত্যম্ভ উচ্চ, অত্যম্ভ মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। मकल व्रवह 'छिनि जागात्र'। छात्र ভालावानात्र উচ্চ-नीह्न एड तन्हे, पूर्व-विधानत्र ভেদ নেই, ধনী-দরিজের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাস। ভিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মকল হোক। या रामहिन, अपू कथात्र नम्न रामहिन श्रः (थत्र रामनाम्। कछ नीष्ना, कछ अनमान छिनि সমেছেন। তার জীবনের ইভিহাস হৃংখের ইভিহাস। হৃংখ অপযান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-মাফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। डीं इ इ: व निष्य दिवस इर्ष इ अस्त्र नम्, चार्थित अस्त्र नम् नम् निव काला । **धरे-एर अफ यात्र एक्टराइन, फेल्टे किছू यरनन नि कथाना, त्रांत्र करत्रन नि । अम**ख व्यापां याथा (পতে निष्माह्म । भक्तप्रा व्याप्तर्थ हरत्र त्मर्क रेश्व रमर्थ, प्रहेष रमर्थ। তার সংকল সিত হল, কিছ ভোর-কবরছন্তিতে নয়। ত্যাপের ছারা, হৃংধের ছারা, जनजाम बात्रा जिनि सप्ती रुप्तरह्न। मिर जिनि साम जाम जाम उर्रा क्रांसित दावा निर्मा प्रत्येत्र त्वरत्र टिनवास व्यक्त रक्षा किरम्रह्म।

ভোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কি না জানি না। কারো কারো হয়ভো তাঁকে দেখার সৌভাগা ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে জান সকলেই, সমন্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। শবাই জান, সমস্ত ভারতবর্ষ ক্রিকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে; একটি নাম দিয়েছে— ষহাত্ম। আশ্চর্য, কেমন করে চিনলে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। ষার আত্ম। বড়ো, তিনিই মহাত্ম।। ষাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বন্ধ, টাকাকড়ি ষরসংসারের চিস্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাআ। মহাত্মা তিনিই, সকলের স্থ হ:থ ষিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে ষিনি আপনার ভালো বলে कार्मिन। रक्निना, नकरनत श्रमस्त्र जीत्र भान, जीत श्रमस्त्र नकरनत्र भान। आधारमञ्ज শাস্ত্রে ঈশরকে বলে মহাত্মা, মর্তলোকে শেই দিব্য ভালোবাসা সেই প্রেমের ঐশর্য দৈবাৎ स्वल। त्मरे त्थ्रम मात्र मात्र भाग श्राम (भाग्राह जांक चामत्र। भाग्रित छे भन्न वह वत्न বুঝেছি যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেদেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সভাকে স্বীকার করতে ভীক্ষতা বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সভাটাকে নিভে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। ভিনি এসেছেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খৃদ্টানশান্ত্রে পড়েছি, আচারনিষ্ঠ য়িছদিরা বিশুখৃন্টকে শক্র বলে মেরেছিল। কিছ মার কি শুধু দেহের। বিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আদেন, সেই পথকে বাধাগ্রন্থ করা সেও কি মার নয়। সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কী অসহ্য বেদনা অহুত্ব করে তিনি আহুকের দিনে মুত্যুত্রত গ্রহণ করেছেন। সেই ব্রতকে বদি আমরা শীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না। আমাদের ছোটো মনের সংকোচ, ভীকতা, আজ লক্ষ্ণা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অহুত্ব করতে পারব না। গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত সংকোচ, এত ভীকতা আমাদের? সে ভীকতার দৃষ্টান্ত তো তার মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর; মুত্যুকে তিনি তৃচ্ছ করেছেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেছেন আজু আমাদের মাঝ্বানে। আমরা ঘদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লক্ষ্ণা রাধ্বার ঠাই থাকবে না। তিনি আজু মৃত্যুত্রত গ্রহণ করেছেন ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্তে। তাঁর সেই সাহদ, তাঁর সেই শক্তি, আহুক আমাদের বৃদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা

বেন আন্ত গলা ছেড়ে বলতে পারি, 'তুমি বেরোনা, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রড।' ভা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি বার্থ হতে দিই, তবে তার চেরে বড়ো সর্বনাশ আর কী হতে পারে।

আময়া এই কথাই বলে থাকি বে, বিদেশীয়া আমাদের শত্রুতা করছে; কিছু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীকতা। সেই ভীকতাকে কয় কয়ার অল্যে বিধাতা আমাদের শক্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন তার জীবনের মধ্য দিয়ে; তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেছেন। সেই তার দান-হছ তাকে আজ কি আময়া ফিরিয়ে দেব। এই কৌপীনধারী আমাদের ঘায়ে আঘাত করে ফিয়েছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্থানে আমাদের বিপদ। মাহ্র্যুর বেথানে মাহ্র্যের অপমান করে, মাহ্র্যের ভগবান সেইখানেই বিম্ব। শত শত বছয় ধরে মাহ্র্যের প্রতি অপমানের বিব আময়া বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতায় অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মন্তকের উপরে; তারই ভারে সমন্ত দেশ আজ ক্লান্ত, ত্র্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাভায় পদে পদে পত্রকুত্ত তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সোভাগের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আর-এক ভাইয়ের কপালে বহুতে কলয় লেপে দিয়েছে, মহায়া সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অস্কঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অমুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সংকরের জার। আজ তপদী উপবাদ আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন তিনি অর নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অর ? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অর, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, পাপ পুরীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঞ্চে বাবহার করেছি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত তুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অক্ত দব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বন্ধ। আমাদের এই হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে, অপযান করতে, কারো মনে ভয় নেই, বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জ্যোরে তাদের এই স্পর্ধা সে কথাটা যেন এক মৃহর্ত না ভূলি।

त्व नमान महाचाकि नवाहेत्क विष्ठ চেয়েছেন, সে नमान আমরা সকলকে দেব। বে পারবে না বিতে, ধিক্ ভাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় বে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীক্ষতা ভখনই প্রকাশ পায় বখন সভাকে চিনতে পেয়েও মানতে পারি নে। সে ভীক্ষভার ক্ষমা নেই। অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজক্তে প্রায়শ্চিত্ত করছে বিদেছেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন শুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তার প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তার শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেছি। তিনি দূরে আছেন, কিছ তিনি দূরে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। বিদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জক্তে তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাপা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েছেন, তা ছব্নহ, ত্রংসাধা ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে ত্রংসাধা কাঞ্চ তিনি করেছেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের দক্ষে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া বত। যাকে আমরা ভয় করছি সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথা। সে সত্য নয়; মানব না আমরা তাকে। वला ब्लाक नवारे मिल, ब्लामता मानव ना मिरे मिथारक। वला, ब्लाक नमछ क्रमन मिरा रामा, जम्र किरमत। जिमि ममश्र जम् इत्व करत्र राम चार्छन। मृजाजग्राक सम করেছেন। কোনো ভয় ধেন আজ থাকে না আমাদের। লোকভয়, রাজভয়, সমাজভয়, কিছুতেই যেন সংকৃচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অমুবর্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আন্ধ্র তাকিয়ে আছে। বাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাদ করছে। এত বড়ো ব্যাপারটা সভাই উপহাসের বিষয় इत्व, यमि आयामित छेलदि काना कत्र ना इत्र। त्रयन्त श्री आक विश्विक इत्व, यमि छात्र मक्कित जाक्षन जामात्मत्र नकल्वत मत्नत्र मत्या कत्व अर्थ ; रिम नवारे वनत्छ পারি, 'জয় হোক তপস্বী, তোমার তপস্থা দার্থক হোক।' এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌছবে আর-এক পারে; সকলে বলবে, সভ্যের বাণী অয়োঘ। ধন্ত হবে ভারতবর্ষ। আদকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যক্ত হেয়; তাকে তোমরা ভয়ে যদি মান তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জয় হোক সেই তপস্থীর ঘিনি এই মৃহুর্তে বসে আছেন মৃহ্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমন্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জল করে জালিয়ে। ভোষরা জয়ধানি করে। তাঁর, ভোষাদের কঠমর পৌছক তাঁর আসনের কাছে। বলো, 'ভোষাকে গ্রহণ করলেম, ভোমার সভাকে শ্বীকার করলেম।'

শামি কীই বা বলতে পারি। শামার ভাষায় জোর কোথায়। তিনি ধে ভাষায় বলেছেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার; মান্তবের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অস্তরে পৌচেছে। আয়ানের সকলের চেরে বাজা সৌভাগা, পর বধন আপন হয়। সকলের চেয়ে বজা বিপদ, আপন ধধন পর হয়। ইচ্ছে করেই বাদের আমরা হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই আন্ধ তাদের ফিরে ডাকো; অপরাধের অবসান হোক, অমজন দূর হরে যাক। মানুষকে পৌরবদান করে মনুদ্বাদের সপৌরব অধিকার লাভ করি।

শান্তিনিকেডন খোদিন ১৬৩১ কান্তিক ১৩৩১

### ব্ৰত উদ্যাপন

গভীর উদ্বেশের মধ্যে, মনে আশা নিয়ে, পুনা অভিমুখে বাজা করলেম। দীর্ঘ পথ, গেতে যেতে আশরা বেড়ে ওঠে, পৌছে কী দেখা বাবে। বড়ো স্টেশনে এলেই আমার দঙ্গী ছজনে থবরের কাগজ কিনে দেন, উৎকণ্ডিত হয়ে পড়ে দেখি। হুথবর নর। ডাক্টারেরা বলছে, মহাস্থাজির পরীরের অবস্থা danger zone-এ পৌচেছে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্বৃত্ত এমন নেই বে দীর্ঘকালের ক্ষর সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেছে। apoplexy হয়ে অকস্থাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেইস্কে কাগজে দেখছি, দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্থাক্ত প্রতিশক্ষের দলে গুলু ভরু বালোচনা চালাতে হছে। শেব পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রপেই অন্তর্গত সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার দেখা বিষয়ে ছই পক্ষকে তিনি রাজি করেছেন। দেহের সমন্ত বছ্রণা হর্বলভাকে ক্ষয় করে তিনি অসাধ্য সাধ্য করেছেন; এখন বিজেত হতে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার উপর সব নির্ভর করছে। মঞ্জুর না হওয়ার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না; কেননা প্রধানমন্ত্রীর কথাই ছিল, অন্তর্গত বাধ্য।

আশানৈরাশ্রে আন্দোলিত হয়ে ছাব্লিশে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ স্টেশনে পৌছলেম। সেধানে জ্রীমতী বাসন্ধী ও জ্রীমতী উমিলার সঙ্গে দেখা হল। উারা অন্ত গাড়িতে কলকাতা থেকে কিছু পূর্বে এসে পৌচেছেন। কালবিলম্ব না করে আমানের তাবী গৃহস্বাহিনীর প্রেরিড মোটরপাড়িতে চড়ে পুনার পথে চল্লেম।

পুনার পার্বভা পথ রষণীয়। পুরস্থারে যথন পৌছলেম, তথন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেছে— অনেকঞ্জলি armoured car, machine gun, এবং পথে পথে শৈশদলের কৃচকাওয়াজ চোথে পড়ন। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠনভাই থ্যাকার্নে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ি থামল। তাঁর বিধবা পত্নী সৌমাসহাস্ত মুথে আমাদের অভার্থনা করে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির ত্ পাশে দাড়িয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন।

গৃহে প্রবেশ করেই ব্যেছিলেম, গভীর একটি আশস্কায় হাওয়া ভারাকান্ত।
সকলের মুখেই তৃশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে জানলেম, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা
সংকটাপর। বিলাভ হতে তখনো ধবর আসে নি। প্রধানমন্ত্রীর নামে আমি একটি
জক্রি ভার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিল না পাঠাবার। শীদ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেছে। কিন্তু জনরব সত্য কি না তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজির মৌনাবলমনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা, সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের থানিক দ্রে আমাদের মোটরগাড়ি আটকা পড়ল; ইংরেজ সৈনিক বললে, কোনো গাড়ি এগোতে দেবার ছকুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তোঁ জানি। গাড়ির চতুদিকে নানা লোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে ধানিক এগিয়ে থেতেই শ্রীমান দেবদাস এনে উপস্থিত, জেল-প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে ভনলেম, মহান্মান্তি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাং মনে হয়, প্লিদ কোথাও আমাদের গাড়ি আটকেছে — ষদিও তার কোনো সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উচু দেয়ালের ঔদ্ধত্য, বন্দী আকাশ, দোজা-লাইন-করা বাঁধা রাস্তা, মুটো চারটে গাছ।

হুটো জিনিদের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে ঘটেছে। বিশ্ববিশ্বালয়ের পেট পেরিয়ে চুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পৌছনো গেল।

वै। पिरक मिँ पि छेर्छ, पत्रका পেরিয়ে, पেয়ালে-पেরা একটি অগ্ননে প্রবেশ করলেম।
प्রে प्রে ছ-দারি पর। অগনে একটি ছোটো আমগাছের ঘনছারার মহাত্মানি
শ্যাশারী।

ষহাত্মান্তি আমাকে হুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন, অনেকক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শুভ সংবাদের জোরার বেরে এসেছি, এজন্তে আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলের তাঁর কাছে। তথন বেলা দেড়টা। বিলাতের থবর ভারভয়র রাট্ট হয়ে পেছে; রাজনৈতিকের হল তথন সিমলার দলিল নিয়ে প্রকাশ্ত সভার আলোচনা করছিলেন, পরে শুনলেম। থবরের কাপজগুরালারাও জেনেছে। কেবল ধার প্রাণের ধারা প্রতি মৃহুর্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমার সংলগ্ধ-প্রায় তাঁর প্রাণসংকট-মোচনের যথেট সম্বর্জা নেই। অতি দীর্ঘ লাল ফিতের অটিল নির্ময়ভার বিশ্বয় অমুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শুনতে পাই, দশ্টার সময় ধবর পুনার এসেছিল।

চতুদিকে বন্ধুরা রয়েছেন। মহাদেব, বন্ধভভাই, রাজাগোপালাচারী, রাজেপ্রপ্রাদ, এ দের লক্ষ্য করলেয়। প্রীয়তী কন্ধরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলেয়। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির শভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠত্বর প্রায় শোনা বায় না। জঠরে আর জমে উঠেছে, তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিরে জল ধাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্ডারদের দায়িত্ব অভিযাত্তায় পৌচেছে।

অথচ চিন্তশক্তির কিছুমাত্র হাস হয় নি। চিন্তার ধারা প্রবহমাণ, চৈতন্ত অপরিপ্রান্ত।
প্রায়োপবেশনের পূর্ব হডেই কড চ্বাহ ভাবনা, কড জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত
ব্যাপ্ত হতে হয়েছে। সম্প্রপারের রাজনৈতিকদের সলে পত্রব্যবহারে মনের উপর
কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার
প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন। কিছু মানসিক জীর্ণতার কোনো চিচ্ছই
তে। নেই। তাঁর চিন্তার আভাবিক কছে প্রকাশধারার আবিলভা ঘটে নি। শরীরের
কুদ্রুশাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উন্তরের এই মৃতি দেখে আত্মর্ব হতে হল।
কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতের না, কড প্রচণ্ড শক্তি এই জীণ্ডেই পুরুষের।

আৰু ভারতবর্ধের কোটি প্রাণের যথা পৌছল মৃত্যুর বেদীতল-শায়ী এই ষহৎ প্রাণের বাদী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারল না— দ্রত্তের বাধা, ইটকাঠ-পাথরের বাধা, প্রতিকৃল পলিটিক্সের বাধা। বহু শতানীর অভ্যের বাধা আৰু তার সামনে ধূলিলাৎ হল।

মহাদেব বললেন, আয়ার জন্তে মহাম্মাজি একান্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আয়ার উপন্থিতি হারা রাষ্ট্রক সমস্তার মীয়াংসা-সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিক্রতা আয়ার নেই। তাঁকে যে তৃথি দিতে পেরেছি, এই আয়ার আনন্দ।

नकल किए करत विद्याल कीत्र शक्क कहेकत हरत श्रांत करत व्यायता गरत गिरत वगरनय। वीर्यकान व्यरणका क्यकि कथम थनत अस्त अस्त श्रीहरून। व्यथतारङ्ग द्रोज व्याप হরে পড়েছে ইটের প্রাচীরের উপর। এথানে ওখানে ছ-চারজন ভদ্র-খন্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শাস্ত ভাবে আলোচনা করছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয়, কারাগারের মধ্যে এই জনতা। কারো ব্যবহারে প্রশ্রেজনিত শৈথিলা নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে, জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রন্ধা করেই এ দেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেছেন। এ রা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিকৃলে কোনো স্বযোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মর্মাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এ দের মধ্যে পরিস্কৃট। দেখলেই বোঝা যায়, ভারতের স্বরাজ্য-সাধনার যোগ্য সাধক এ রা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্মেণ্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন।
তাঁর ম্বেও আনন্দের আভাস পেল্ম। মহাত্মাজি গন্ধীর ভাবে ধীরে ধীরে পড়তে
লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া
উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলেম, তিনি তাঁদের
আলোচনা করে দেখতে বললেন। এবং নিজের তর্ফ থেকে জানালেন, কাগভটা
ডাক্তার আন্বেদকরকে দেখানো দ্রকার; তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিম্ব
হবেন।

বন্ধুরা এক পালে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্রকৃত্তির রচনা সাবধানে লিখিড, সাবধানেই পড়তে হয়। বৃক্তলেম মহাআজির অভিপ্রায়ের বিক্লম্ব নায়। পণ্ডিত জ্বন্ধনাথ কুঞ্জুকর 'পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাআজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাআজির মনে আর কোনো সংলয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শব্যা সরিয়ে আনা হল। চতুদিকে জেলের কমল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেব্র রম প্রস্তুত করলেন প্রীমতী কমলা নেহেল।
Inspector-General of Prisons— বিনি প্রর্মেন্টের পত্র নিয়ে এসেছেন—
অন্থরোধ করলেন, রম বেন মহাত্মাজিকে দেন প্রীমতী কল্পরীবাঈ নিজের হাতে।
মহাদেব বললেন 'জীবন ধখন শুকায়ে যায় করুপাধায়ায় এসো' গীতাঞ্চলির এই গানটি
মহাত্মাজির প্রিয়। স্থা ভূলে গিয়েছিলেম। তথনকার মতো স্থার দিয়ে গাইতে হল।
পণ্ডিত স্থামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তার পর মহাত্মাজি শ্রীমতী কল্পরীবাঈয়েয় হাত
হতে ধীরে ধীরে লেব্র রম পান কয়লেন। পরিশেষে স্বর্মতী-আশ্রম্বামীন্দ এবং
সমবেত সকলে 'বৈফব জন কো' গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টায় বিভয়্ন ছল, সকলে
গ্রহণ কয়লেম।

. ब्लामंत्र व्यवद्रार्थत क्रिष्ठत व्यव्हारमय। अयन वार्शात व्यात क्रिया वर्षे नि।

প্রাণোৎসর্গের যক্ত হল জেলখানার, ভার সফলভা এইথানেই রূপ ধারণ করলে। বিলনের এই অকত্বাৎ আবির্জ্ভ অপরূপ মৃতি, একে বলভে পারি যক্তসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত ক্সয়নাথ ভূঞ্ক প্রম্থ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেডায়া এলে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাআজির বাহিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোঘাই হতে আস্বেন। মালব্যজিকেই সভাপতি করে আমি সামাক্ত হ-চার কথা লিখে পড়ব, এই প্রভাব করলেম। শরীরের হুর্বলভাকেও অখীকার করে শুডদিনের এই বিরাট জনসভায় ধোপ হিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজিমন্দিয়-নামক বৃহৎ মৃক্ত অন্ধনে বিরাট জনসভা। অতি কটে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম, অভিমহার মতো প্রবেশ তো হল, বেরোবার কী উপার। মালবালি উপক্রমণিকায় হৃদ্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় বে, অস্পুশুবিচার হিন্দুশাস্ত্রসংগত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর বৃক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ কীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শুভিগোচর করতে পারি। মৃথে মৃথে তৃ-চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজ্বির পূত্র পোবিদ্দ মালব্য। কীণ অপরাছের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব রচনা অনর্গল অমন স্কুম্পাই কণ্ঠে পড়ে পেলেন, এতে বিশ্বিত হলেম।

আযার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্বে তার পাণুলিপি জেলে গিয়ে মহামাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেক্য পদ্ধী কিছু বললেন তাঁর প্রাতা-ভিগনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সামাবিধানের ব্রত রকার তাঁদের যেন একটুও ফ্রটি না ঘটে। শ্রীষ্ক্ত রাজাগোপালাচারী, রাজেপ্রপ্রদাদ প্রম্থ অক্তান্ত নেতারাও অস্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অন্তচি দ্ব করতে আবাহন করলেন। সভায় সমবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃক্তা-নিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল, সকলের মনে আছকের বাণী পৌচেছে। কিছুদিন পূর্বেও এমন ছ্রহ সংকল্পে এত সহস্র লোকের অনুমানন সম্ভব ছিল না।

আষার পালা শেব হল। পরনিন প্রাতে মহান্মান্তির কাছে অনেকক্ষণ ছিলেম। উার সক্ষে এবং যালবান্তির সক্ষে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। একনিনেই মহাত্মান্তি অপ্রত্যান্তিত বল লাভ করেছেন। কণ্ঠত্বর তাঁর দৃচ্তর, blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসছেন প্রণায় করে আনন্দ ভানিয়ে থেতে। সক্ষের সক্ষেই হেসে কথা ক্ষছেন। শিশুর হল মুল নিয়ে আসছে, তারের नित्र छात की जानक। वक्षाम मटक मात्राक्षिक मात्राविधान क्षमाक नानाविध जालांचना चलाइ। এখন छात्र क्षयान विद्यात्र विद्या हिन्दूम्मनायात्र विद्याध-छक्षन।

আৰু ষে-মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্বমাহ্যের মধ্যে মহামাহ্যকে প্রভাক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্বত্র।

মৃক্তিদাধনার সত্য পথ মান্থবের ঐক্যদাধনার। রাষ্ট্রক পরাধীনতা আমাদের সামান্তিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমন্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেইদিন আজ সমাগত।

च्याशाम् ५७७२

## वाख्यत तथ ७ विकाभ

## वाखरगद सम । इ विकाम

প্রাচীন ভারভের তপোবন জিনিসটির ঠিক বান্তব রূপ কী তার স্পান্ত ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বৃঝি বে আমরা বাদের ঝবিষ্নি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার ছান। সেইসজেই ছিল ত্রী পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হিয়। এই-সকল আশ্রয়ে কাষ ক্রোধ রাগ ছেবের আলোড়ন বথেষ্ট ছিল, প্রাণের আখ্যায়িকার তার বিবরণ যেলে।

কিছ তপোবনের যে চিত্রটি ছায়ীভাবে রয়ে পেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল স্থান্তর মানসমূতি, বিলাসমাহমূক্ত বলবান আনন্দের মৃতি। অবাবহিত পারিপাশিকের অটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাজ্ঞা এই কাম্যলোক স্পষ্ট করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট শ্বতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসন-ছঃধের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রম্বুংশে তার স্থান্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শাস্ক স্থান্তর থেকে ভোগেশ্বজালে বিজড়িত ভামসিক যুগে।

কালিদাসের বছকাল পরে জয়েছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও য়নে।
যৌবনে নিভ্তে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কথন এক
সময়ে সেই তপোবনের আহ্মান আমার মনে এসে পৌচেছিল। ভাববিলীন তপোবন
আমার কাছ থেকে রূপ নিভে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অফুক্ল
ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনার প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল—
ক্বেলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরপ।

অত্যন্ত বেদনার দক্ষে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে ডোলবার জন্তে বে-একটা যন্ত্র ডৈরি হয়েছে, যার নাম ইছুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবলিজর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হডেই পারে না। এই শিক্ষার জন্তে আশ্রমের দরকার, বেখানে আছে সমগ্রন্তীবনের সন্তীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রছলে আছেন গুরু। তিনি ষন্ত্র নন, তিনি যাহ্রব। নিজিরতাবে 
যাহ্রব নন, সক্রিরতাবে; কেননা মহন্তবের লক্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্তার
গতিয়ান ধারার শিশ্বদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই আদ।

শিশুদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সন্ধ থেকে। নিত্যজাপরক মানবচিত্তের এই সন্ধ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সব চেয়ে মৃল্যবান উপাদান— অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। গুরুর মন প্রতি মৃহুর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সভাতা স্প্রমাণ করে, ষেমন ষ্থার্থ ঐশ্বর্ধের পরিচয় ত্যাপের স্বাভাবিকতার।

পণ্য উৎপাদন ব্যাপারটাকে বিপুল ও ক্রত করবার অন্তেই আধুনিককালে ষম্মবোগে ভূরি উৎপাদনের প্রবর্তন। পণ্যবস্ত প্রাণবান নয়, হাইডুলিক জাতার চাপে তাদের কোনো কট নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটা ভূরি উৎপাদনের যান্ত্রিক চেটায় নীরস নৈর্ব্যক্তিক প্রণালীতে মাহ্মষের মনকে পীঞ্জিত করবেই। ধরে নিতে হবে আশ্রমের শিক্ষা সেই শিক্ষার কার্থানাদ্র হবে না। এখানে প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকবে, তাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ।

একদা একজন জাপানী ভন্তলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে তাঁর ছিল বিশেষ শধ। তিনি বলেছিলেন, আমি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। আমি ভালোবাসি গাছপালা, ওদের মধ্যে এই ভালোবাসার অমুভূতি প্রবেশ করে, ওদের কাছ থেকে সেই ভালোবাসারই পাই প্রতিদান। কেবলমাত্র নিপুণ মালীর সজে প্রকৃতির এই স্বতঃ-আনন্দের যোগ থাকে না। বলা বাছলা মাহুষ-মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সভা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুলি। সেই খুলি সজন-শক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুলির দান। বাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু খুলি নেই তাঁদের দোসরা পথ।

প্রাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থ ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। বথাকালে বথাসানে ধথাপাত্রে দান করার হারা তিনি নিজেকেই জানতেন সার্থক। তেমনি বিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব তিনি স্বতই গ্রহণ করতেন। তিনি জানতেন, যা পেয়েছেন তা দেবার স্থ্যোগ না পেলে পাওয়াই থাকে অসম্পূর্ণ। গুরুলিয়ের মধ্যে এই পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিভাদানের প্রধান মাধ্যম্যা বলে কেনেছি।

चादा এकि कथा चामाद यत हिल। शुक्रद चस्त हिलमास्विध विष अध्याद हिलमास्विध विष अध्याद शिक्ष विषय कार्य विषय कार्य विषय कार्य कार

তাঁর প্রথম আরন্তের লীলাচঞ্চল কলহাশুম্পর বারনার প্রবাহ পাধরগুলোর মধ্যে হারিরে বার নি। বিনি আত-শিক্ষক ছেলেদের ভাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আদে। মোটা গলার ভিতর থেকে উল্পুনিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, বদি মনে করে লোকটা বেন প্রাণৈভিহাসিক মহাকার প্রাণী, ভবে থাকার আভ্যার দেখে নির্ভরে দে তাঁর কাছে হাত বাড়াডেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুলুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা শন্তার কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে, ছেলেদের আভিনার চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্লম নই হ্বার ভরে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকা শাখার কি শাখার ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মণত সহযোগ কর্ম হয়ে থাকে।

আর-একটা গুরুতর কথা আষার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকোরায় তারা আরাম চায় না, পাছের ভালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অম্বরে আদিম প্রাণের বেগ নিগৃঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ পতিসঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের ঘারা অভিভূত হবার আগে কুত্রিমতার আল থেকে ছুটি পাবার অক্তে ছেলেরা ছট্ছট্ করতে থাকে, সহজ্প প্রাণলীলার অধিকার ভারা লাবি করে বয়ন্তদের শাসন এভিয়ে। আরণাক অবিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেকা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, ঘদিদ কিন্ত সর্বং প্রাণ এক্তি নিংস্তম্— এই ঘা-কিছু সমন্তই প্রাণ হতে নিংস্ত হয়ে প্রাণেই কম্পিড হচ্ছে। এ কি বর্গ্ স্ট-এর বচন। এ মহান শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে লাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা করা দেওয়ালগুলোর বাইরে। আষাদের আশ্রমের ছেলেরা এই প্রাণমন্থী প্রকৃতিকে কেবল বে খেলায় ধূলায় নানা রক্ষ করে কাছে পেয়েছে তা নয়, আমি গানের রাভা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙ্মহলে।

ভার পরে আশ্রমের প্রাভাহিক জীবনবারার কথা। যনে পড়ছে, কার্মরীতে একটি বর্ণনা আছে— তপোবনে আসছে সন্ধা, বেন গোঠে-ফিরে-আসা পাটনী হোরধেছটির মভো। ভনে মনে পড়ে বার দেখানে গোল চরানো, গো হোহন, সমিধ্ আহরণ, অভিথি-পরিচর্যা, আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকুতা। এই-সব কর্মপর্যায়ের বারা তপোবনের সঙ্গে ভাদের নিভ্য-প্রবাহিত জীবনের বোগধারা। প্রাণায়ামের কাঁকে কাঁকে কেবলি বে সামমন্ত্র আরুত্তি ভা নম্ন, সহকারিভার সধ্য বিভারে সকলে মিলে আশ্রমের স্কিকার্য পরিচালন; ভাতে করে আশ্রম হত আশ্রমবাসীদের নিজ

হাতের সন্মিলিত রচনা, কর্মসমবায়ে। আমাদের আশ্রমে এই সতত-উল্লমনীল কর্ম-সহযোগিতা কামনা করেছি। মাস্টারমশায় গোক চরাবার কাজে ছেলেদের লাগালে তারা খুলি হত সন্দেহ নেই, ছ্র্ভাগ্যক্রমে এ যুগে তা সম্ভব হবে না। তব্ শরীর মন বাটাবার কাজ বিশুর আছে যা এ যুগে মানাত। কিছ্ক হায় রে, পড়া মুখছ সর্বদাই থাকে বাকি, পাতা ভরে রয়েছে কন্জুগেশন্ অফ ইংরেজি ভর্ব্ । তা হোক, আমি যে বিশ্বানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়াম্খয়র কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান ছান দিয়েছি।

আশ্রমের শিক্ষাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণবিরল করে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। মাহুষের প্রকৃতিতে যেথানে জড়ভা আছে সেথানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী উচ্ছুঝল এবং মলিন হতে থাকে, সেথানে ভার স্বাভাবিক বর্বরতা প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আম্বরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্নিক উপকরণ-প্রাচূর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনভাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্যরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত ভাষসিকতা ধরা পড়ে।

আপনার চার দিককে নিজের চেষ্টায় স্থন্দর স্থান্থল ও স্বাস্থ্যকর করে তৃলে একজনের বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করে তোলা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অস্থবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থোর মধ্যে এই বোধের ক্রটি
সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভানীতিকে সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান স্ক্রোগ। এই স্বোগটিকে সফল করবার জন্তে শিক্ষার প্রথম বর্গে উপকরণ-লাঘব অত্যাবশুক। একান্ত বন্ধপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিন্তর্ভির সুলতা। সৌন্দর্য এবং স্বব্যবহা মনের জিনিস। সেই মনকে মৃক্ত করা চাই কেবল আলশু এবং অনৈপ্ণ্য থেকে নয়, বন্ধল্বতা থেকে। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় বতই তা অত বাহল্যের বন্ধন থেকে মৃক্ত হতে পারে। বিচিত্র উপকরণকে স্ববিহিতভাবে ব্যবহার করবার স্ববোগ উপমৃক্ত বয়সে ও অবহায় লাভ করবার স্ববোগ অনেকের ঘটতে পারে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বন্ধপ্রনিক্ত হরে থাকে। সেই ব্যবহার প্রতিদিন অল্প কিন্তু সামগ্রী বা হাডের কাচে পাওরা বায় তাই দিয়েই স্ক্রির আনন্দকে স্বন্ধর করে উদ্ধাবিত করবার চেষ্টা বেন

নিরজন হতে পারে এবং সেইদজেই সাধারণের হুধ স্বাস্থ্য স্থাবিধা -বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেধে এই আয়ার কাষনা।

चांमारमञ्ज रमर्ग एक एक एम द्रा चांचाक क्रिक्ष वांचाक क्रिक्ष क्रिक्स क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क প্রস্তা মনে করে সর্বদা দমন করা হয়। এতে করে পরনির্ভরতার জব্দা তাদের চলে ষায়, পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যায়, ডিছুকভার ক্ষেত্রেও তালের অভিযান প্রবল হতে থাকে, আর পরের ক্রটি নিয়ে কলহ করেই ভারা আত্মপ্রসাদ লাভ करत। এই मध्याकत मीनजा ठात मिटक नर्तमारे एमथा यात्म । এत थ्यटक मुक्ति পাওয়াই চাই। ছাত্রদের স্পষ্ট বোঝা উচিত, বেধানে নালিশ কথায় কথায় মৃধর हरा अर्छ मिथान मिक्छ चाहि निस्त्रहे निकात कात्रण, चाण्यमचानित्र वाथा। कि সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উভষ যাদের আছে, খুঁতখুঁত করার কাপুরুষভার তারা ধিকার বোধ করে। আমার মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কালে বধন আমার र्वात्र हिन उथन এकमन वत्रम होज सामात्र काह्न नामिन करत्रहिन रव, सम्बद्धा वरका বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেঝের উপর দিয়ে টানতে টানতে ভার ভলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘর-ময় নোংরামির সৃষ্টি হয়। আমি বলপুম, তোমরা পাচ্ছ ছঃখ, অধচ স্বয়ং এর সংশোধনের চিস্তামাত্র তোখাদের মনে আসে না, তাকিরে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্ত কথাটা ভোষাদের বৃদ্ধিতে আসছে না ষে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিজে বেঁধে দিলেই ঘর্ষণ নিবারণ হয়। তার একমাত্র কারণ, তোমরা জান নিজিয়ভাবে ভোকৃত্বের অধিকারই তোমানের আর কর্ত্তের অধিকার অক্তের। এইরকম ছেনেই বড়ো হয়ে সকল কর্মেই কেবল খুঁতখুঁতের বিন্তার ক'রে নিজের মজ্জাগত অকর্মণ্যতার সজ্জাকে দশ দিকে গুঞ্জরিত করে ভোলে।

এই বিভালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাসম্ভব পরিষাণে ছাত্রদের কর্তৃথের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়ভার শ্বণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।

উপকরণের বিরশতা নিয়ে অসংগত ক্লেভের সঙ্গে অসম্বোব-প্রকাশের রধ্যেও চরিত্রদৌর্বল্য প্রকাশ পায়। আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো, অভান্ত হওয়া চাই বল্লে, অনায়াদে প্রয়োজনের জোগান কেওয়ার বায়া ছেলেদের মনটাকে আছ্রে করে ভোলা ভাদের কভি করা। সহকেই ভারা বে এভ কিছু চায় ভা নয়, ভারা আয়হুপ্ত; আয়য়াই বয়য়লোকের চাওয়াটা কেবলি ভাদের উপর চাপিয়ে ভাদেরকে বয়র নেশা-প্রান্ত করে ভূলি। গোড়া থেকেই শিক্ষার প্রয়োজন এই কথা ভেবে যে, কভ অয় নিমে চলভে পারে। খরীয়-মনেয় শক্তির সমাক্রণে চর্চা সেইখানেই ভালো করে

সম্ভব বেধানে বাইরের সহায়তা অনতিশর। সেধানে মাহুবের আপনার স্টি-উদ্ধর আপনি জাগে। বাদের না জাগে প্রস্তৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ স্টিকর্তৃত্ব। সেই মাহুবই বথার্থ স্বরাট্ট বে আপনার রাজ্য আপনি স্টি করে। আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে অতিলালিত ছেলেরা মহুয়োচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অক্তদের শক্ত হাতের চাপে অক্তদের ইচ্ছার নম্নায় রূপ নেবার জন্মে অত্যন্ত কাদামাধাভাবে প্রস্তৃত্ব। তাই আপিসের নিয়ত্ম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা আমার বলবার আছে। গ্রীমপ্রধান দেশে শরীর-ভদ্ধর শৈথিল্য বা অন্ত যে কারণবশতই হোক আমাদের মানসপ্রকৃতিতে উৎস্থকার অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিল্ম। প্রত্যাশা করেছিল্ম প্রকাণ্ড এই ষষ্টার ঘৃণিপাথার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ ছবে। কিন্তু দেখল্ম অতি অল্ল ছেলেই প্রটার দিকে ভালো করে তাকালে। পরা নিতান্তই আলগাভাবে ধরে নিলে ও একটা জিনিস মাত্র। কেবল একজন নেপালী ছেলে প্রটাকে মন দিয়ে দেখেছে। টিনের বাক্স কেটে সে প্রর একটা নকলও বানিয়েছে। মান্তবের প্রতি আমাদের ছেলেদের উৎস্থক্য ছুর্বল, গাছপালা পশুপাধির প্রতিও। শ্রোডের শ্রাপ্রলার মতো ওদের মন ভেনে বেড়ায়, চার দিকের জগতে কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরে না।

নিরৌংস্কাই আন্তরিক নির্জীবতা। আঞ্জের দিনে ষে-সব জাতি সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই উপরে তাদের উৎস্কের অস্ত্রনেই। কেবলমাত্র নিজের দেশের মাহ্র্য ও বস্তু সমস্কে নয়, এমন দেশ নেই এমন কাল নেই এমন বিষয় নেই বার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। মন তাদের সর্বভোভাবে বেঁচে আছে— তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্বভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। বরা মন নিয়েও পড়া মৃথত্ব করে পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীর উর্ধানিখরে ওঠা যার; আমাদের দেশে প্রত্যত্ব তার পরিচয় পাই। তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে যাদের মন প্রত্যের পর্যার অক্ষরে একান্ত আসক, বাইরের প্রভ্যক্ত অগভের প্রতি বাদের চিন্তবিক্ষেপের কোনো আশকা নেই। এরা পদবী অধিকার করে, কর্পৎ অধিকার করে না। প্রথম থেকে আমার সংকর এই ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের অগভের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎস্কে হয়ে থাকবে— সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ এথানে এমন-সকল শিক্ষক সম্ববেড হবেন বাছের দৃষ্টি বইরের

শীষানা পেরিয়ে পেছে, যারা চত্মান, যারা সন্ধানী, যারা বিশ্বকৃত্হলী, যাদের আনন্দ প্রভাক জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়বিস্তারে, যাদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীয়ত্তল সৃষ্টি করে ভূলতে পারে।

नव त्थर वनव व्यामि रवेषारक नव किस्त्र वर्षा मत्न कवि थवः रवेषा नव किस्त्र মুর্গভ। তারাই শিক্ষক হ্বার উপযুক্ত থারা ধৈর্ববান, ছেলেম্বের প্রতি স্নেহ থানের चार्जि । निक्का एव निक्का एकि निक्का प्रतिक निक्का वर्षा विश्वास कथा थे एक, वास्त्र निक् তাঁদের বাবহার, ক্ষমতার তারা তাঁদের সমকক নয়। তাদের প্রতি সামান্ত কারণে অসহিষ্ণু হওয়া এবং বিজ্ঞপ করা অপমান করা শান্তি দেওয়া অনায়াদেই সম্ভব। বাকে विচার कরा বার তার বদি কোনোই শক্তি না থাকে তবে অবিচার করাই দহক হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ব্যবহার করবার স্বাভাবিক বোগ্যতা বাদের নেই অক্ষয়ের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে ভাদের বাধা থাকে না ভা নয়, ভাদের আনন্দ থাকে। ছেলেরা অবোধ হয়ে তুর্বল হয়ে মায়ের কোলে আদে, এইজন্তে তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও স্বাভাবিক অসহিষ্কৃতা ও শক্তির অভিযান স্বেহকে অভিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অস্তার অভ্যাচারে প্রবৃত্ত করে, দরে ৰৱে তার প্রমাণ দেখা যায়। ছেলেদের মাজুষ হ্বার পক্ষে এমন বাধা অব্লই আছে। ছেলেদের কঠিন দও ও চরম দও দেবার দৃষ্টান্ত দেখলে আমি শিক্ষকদেরই দামী করে থাকি। পাঠশালায় মূর্যভার জন্তে ছাত্রদের 'পরে বে নির্যাতন ঘটে ভার বারো-আনা **ष्यः । अक्रम्यादात्र विरामदारे धाना ।** विश्वामदात्र कात्म षात्रि वथन नित्म हिन्स उथन শিক্ষকের কঠোর বিচার থেকে ছাত্রকে রক্ষা করা আয়ার ছু:সাধ্য সমস্তা ছিল। षश्चित्रका चौकाव करत्र षाशांक এ कथा वाबांक एरत्रह, विकात काकिंक वरवद बाता महक कत्रवात करमहे रा निकक चाहिन छ। नम्। चाक भर्वस प्रत चाहि हत्रव শাসন থেকে এমন অনেক ছাত্রকে রক্ষা করেছি যার জন্তে অস্তাপ করতে হয় নি। রাষ্ট্রতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাভয়েই কী, কঠোর শাসন-নীতি শাসমিতারই অবোগ্যতার ख्यांव।

वांबाह ३७८७

२

শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভূতে বাস করতুম। একটা স্ক্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তথন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবীলতা-বিতানে প্রবেশের দার। পিছনে পুব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা আম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতন্তত শুটিকয়েক नातरकन। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঘূটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাণরে বাঁধানো একটি নিরলংকত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, त्म मार्क जश्रता हाय पए नि । **উख**त मिरक आमनकीयत्नत मर्था अजिथिए व अस्त দোতলা কোঠা আর তারই সংলগ্ন রানাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর-একটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারই মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো ভর্বোধিনী এবং আরো-কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর-একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তথন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উচু পাড়িতে वरुकालंद्र मीर्घ जानत्वनी। जात्वय थ्यक एमश्रा एक विना वाधाय। जात्वस्य भूव সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশৃত্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় लोक हन हिन गोयांग । किनना भहरत छ थरना छिए स्टा नि, वाफ्षित रमशान অলই। ধানের কল তথনে। আকালে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ ৰুৱে নি। চারি দিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিশুর।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দারী, সর্দার ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লদা পাকাবালের লাঠি, প্রথম বয়সের দহ্যাবৃদ্ধির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দিপেক্রনাথ তার কয়েকজন অফুচর-পরিচর নিয়ে। আমি সন্ত্রীক আশ্রম নিয়েছিল্ম দোতলার ঘরে।

এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্ল কয়েকটি ছেলে নিম্নে ব্রহ্মবান্থর উপাধ্যায়ের সহায়তার বিভালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার আরগা ছিল প্রাচীন আমগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের বা-কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটা কথা ভূলেছিলুম যে সেকালে রাজ্জের ষষ্ঠ ভাগের বরাজ ছিল তপোধনে, আর আধুনিক চতুম্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াক্র্য উপলক্ষে নিত্য প্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এপ্তনি সমাজেরই অন্ধ, এদের অভিত রক্ষার অস্তে
কোনো বাজিগত অতম চেটার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র
আমারি কীণ শক্তির উপরে নির্ভর করে। শুক্র শিশ্রের মধ্যে আর্থিক দেনাপাওনার
সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হয়েছিল বে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে
দেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেটা করতে গেলে কর্মকর্তার
আত্মক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু ছঃথে আমার বারা
পরীক্ষিত হয়েছে। আমার ক্ষরোগ হয়েছিল এই বে, ব্রহ্মবান্ধর এবং তাঁর খুস্টান শিশ্র
রেবাটাদ ছিলেন সম্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্ম -ভার লঘু হয়েছিল
তাঁদের হারা। এই প্রসঙ্গে আর-একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে কাগছে, তাঁর
কথা কোনোদিন ভূসতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

এই সময়ে হটি তরুণ ধ্বক, ভাদের বালক বলনেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিভকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জ্যোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তথন উনিশ, বি.এ. পরীক্ষা তাঁর আসর। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার থাতা অজিত আমাকে শভ্বার জন্তে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় পোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অফ্লুল ছিল না। আর-কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিপ্লেখণে প্রবৃত্ত হত্য না। সতীশের লেখা পড়ে ব্বেছিল্ম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামাক্তা অফ্লুল ভাবে প্রচ্ছর। বার ক্ষমতা নিংসন্দিয়, ঘটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসমাননা। আমার মতের বে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্ধ গৌষামূতি সতীশ খীকার করে নিয়েছিলেন প্রসত্নতাবে।

আমার মনের মধ্যে তথন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে।
কথাপ্রসন্দে তার একটা ভবিশ্বং ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সন্দে উচ্জল করে
ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার
কালে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তথন বিশ্ববিভালয়ের উপরের তুই বড়ো ধাপ
বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশাসবাণী আইনপরীক্ষায়।

थक्षिन मछील धरम रजलन, रिष आयास्त श्रष्ट्य करान आयि रशांश पिएड ठारे आश्रमात्र कार्त्व। आयि रजल्य, भरीका पिरम भरत ठिष्ठा रकारा। मछील रजलन, रमर ना भरीका। कार्र्य भरीका पिरमेरे आश्रीमचल्या हाकाग्र मः मात्र्याखाद जान् भर्ष आयास्य मिएस निरम ठलरा।

किह्नु खाँ कि निवस क्या का नाम का निवस्त का नाम का निवस्त का नाम नाम का नाम का नाम का नाम का नाम नाम नाम का नाम नाम नाम नाम का नाम नाम नाम नाम नाम ना

নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেডন অম্বীকার করলেন। আমি তাঁর অপোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছिল ना कामा, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেধানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মাহ্য, যথন তথন ঘূরে বেড়াতেন ষেধানে সেধানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই **অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে স্থাভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারো মধ্যে পাই** নি। ধে-সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতাস্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নীচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেন্ডো সীমার মধ্যে বন্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজক্তে তিনি যা পাঠ দিতেন তা জ্মা করবার নয়, তা হন্ত্রম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাগ্য। তিনি দিতেন ভাদের মনকে অবগাহন-স্থান, তার গভীরতা অত্যাবশুকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মৃক্তি। এক বংসরের মধ্যে হল তার মৃত্যু। তার বেদনা আঞ্চও রয়ে পেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মৃখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সভ্য করেছিলেন সভীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানদ। তাঁর সন্ধে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পত্তে তাঁর প্রেরিড বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই-সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্যপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ প্রদ্ধা আরুই হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাবমোচনের জন্তু আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদাবির কাজে নিষ্ক্ত করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের রুপণতা ছিল না। কিছু তাঁকে এই অংগা্যা আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্ল ছিল তব্ও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মাননে তাঁর একটুও রুপণতা ছিল না। স্থপতীয় কলণা ছিল বালকদের প্রতি। শান্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্ময়তা তিনি সল্ভ করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহান্ন বন্ধ করে হণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নির্মূরতায় তাঁকে অস্ত্র বর্ণণ করতে দেখেছি। তাঁর

বিজ্ঞানের ভাগ্রার খোলা ছিল ছাত্রদের সমূথে বছিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অন্তর্গণ্য বথার্থ শিক্ষকের বথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে কথনো ছাত্রদের কাছ থেকে দ্রে রাখেন নি। আত্মর্যাদার আতদ্র রক্ষার চেরার ভিনি ছাত্রদের সেবার কথনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কথনো অভিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বন্ধত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের স্বা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষার কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষার বদি অন্ততার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্ম তাঁর অন্তার্থ হত দে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্ম তাঁর অন্তর্গর চিল কিছু তাঁর স্বেহ তাঁর তর্থসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রত্যন্থ অন্তব্য করেছে। বে শিক্ষকেরা আশ্রমের স্টিকার্যে আপনাকে সর্বভোভাবে উৎস্র্য করেছিলেন, জগদানক্ষ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভূলতে পারবে না।

সভীশের বন্ধু অঞ্চিতকুমার ষথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ দান অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বছবাাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন রভেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নিবিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চর উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অক্ষের সাহিত্যেরদ আবাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বয়দ অয় ও ঘোগাতার দীমা সংকীর্ণ তব্ও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নিশিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিত্র্যে তাঁর উদাসীক্ত ছিল না তব্ও তিনি তা খীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপুণ হণ্ডি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

বারথানে অতি অল্প সমরের জক্ত এনেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বদ্ধু মোহিডচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেথানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিয় ত্তরে লোকথাতির দিক থেকে বা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর অভাবসংগত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাত্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অক্সপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম বেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল শেদিন তিনি আপ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সন্ধান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই মধেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারত্য তবে নিজেকে কুতার্থ বোধ করত্য। কিন্তু সম্প্রতি তা সন্তব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রন্ধার অঞ্চলি দান করে গেল্ম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হান্ধার টাকার একধানি নোট। পরীক্ষকরপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রন্ধার নিদর্শনরপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রন্ধার অর্থা একান্ত অন্থপযুক্ত বেতন রপে।

এঁদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মকতা অতি আশ্রম। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদাক্সতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অক্ষত্রিম বন্ধু। তাঁকে ধারা শিল্পশিকা উপলক্ষে কাছে পেরেছে তারা ধক্ত হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। স্বষ্টকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে বাক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামগ্রস্থ রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অনুগ্র রাগতে সমর্য হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অমুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্রেপ করা বুথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দে নতুনকাল তাল ভক্ষ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।

আবাঢ় ১৩৪৮

10

'জীবনশ্বতি'তে লিখেছি, আমার বয়স যথন অল্ল ছিল তথনকার স্থলের রীতিপ্রস্থতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিভান্ত ছংসহ হয়ে উঠেছিল। তথনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুভার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তব্ও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ করে পিরেছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের প্রস্থারের জলে সকাল-সন্থার ছারা এপার-

ওপার করত— ইাসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত অলে তৃব দিয়ে, আযাঢ়ের অলে-ভরা নীলবর্ণ পূঞ্চ পূঞ্চ মেদ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাধার উপরে ঘনিয়ে আনড বর্ধার পঞ্জীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে বে বাগানটা ছিল ঐথানেই নানা রঙে অতুর পরে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎহক দৃষ্টির পথে আমার জদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সজে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর বে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। इन्द्रम पथन नीतम পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নিবিচার অক্যায় নির্মষভায় বিশের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে ভার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নির্ভুর করে তুলেছিল তথন প্রতিকারহীন त्वनाम यत्नत्र याथा वार्थ विद्याष्ट् উঠिছिल এकास्त हक्कल इत्या। यथन व्यायांत्र वन्नन তেরো তথন এড়কেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিভালয়ে হলেম ভঙি ভাকে ষ্পার্থ ই বলা যান্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়। সেধানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাভ ছুটো পর্যস্ত। তথনকার অপ্রথর আলোকের যুগে রাজে সমস্ত পাড়া নিস্তম্ভ, মাঝে মাঝে শোনা ষেত 'হরিবোল' শ্মশানষাজীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেতা ভেলের সেক্ষের প্রদীপে ঘটো সলভের মধ্যে একটা সলভে নিবিয়ে দিতুষ, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ুবৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্ত:পুর থেকে বড়-िष्मि **अत्म त्यात्र करत्र या**मात्र वहे क्ए निष्य यामात्क भाविष्य पिराजन विज्ञानात्र । তথৰ আমি যে-সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুৰুত্বৰ তা আমার হাতে म्पर्ध यत्न करब्रह्म न्पर्ध। निकाब काब्राभाव त्यत्क द्ववित्व ज्ञान यथन निकाब সাধীনতা পেলুম ভখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে দংসারে প্রবেশ করলেম; রথীক্রনাথকে পড়াবার সমস্তা এল সামনে।
তথন প্রচলিত প্রথার তাকে ইন্থলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়বান্ধবেরা
সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশক্ষেত্র থেকে বে শিক্ষালয় বিচ্ছির সেধানে
তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অম্ভত জীবনের
আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পৃষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অমুক্ল নয়।
বিশপ্রকৃতির অমুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছের তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে বানবাহন
ও প্রাণধান্তার অক্সান্ত নানাবিধ স্থবোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহচালনা ও চারি দিকের
প্রত্যাক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়; বাদ্ধ বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের মতো
তাদের শিথিল হয়ে বায়। প্রশ্রমপ্রাপ্ত বে-সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের

হুযোগ পার তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিক্ড চালিয়ে দিয়ে খাধীনজীবী হ্বার শিক্ষা তাদের হর না; মায়্র্যের পক্ষেও দেইরক্ষ। দেহটাকে সমাক্রপে ব্যবহার করবার বে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক 'ভক্র' শ্রেণীর রীতির কাছে বেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভান্দন তার অভাব হৃঃথ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অঞ্ভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তথন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে। সেধানে আমাদের জীবনযাপনের পছতি ছিল নিতান্তই সাদাসিথে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, বে সমাজে আমরা মায়্রয় সে সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্রার রীতি ও আদর্শ এখানে পৌছতে পারত না, এমন-কি, তথনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও বে-সকল আরামে ও আড়মরে অভান্ত তাও ছিল আমাদের থেকে বছ দূরে। বড়ো শহরে পরম্পরের অন্তকরণে ও প্রতিযোগিতায় যে অভ্যাসগুলি অপরিহার্যরূপে গড়ে ওঠে সেখানে তার সন্তাবনা মাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীক্সনাথ দেরকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তথনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অমুপ্রোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্বীমার থেকে সে প্রতিদিন কটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্বীমারের সারঙ আপন্তি করেছে বার বার। চরে বনঝাউরের জন্ধলে সে বেরোত শিকার করতে— কোনোদিন-বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহে। তা নিয়ে ঘরে উদ্বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জ্বন্তে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ থর্ব করা হয় নি। যথন রথীর বয়স ছিল যোলোর নীচে তথন আমি তাকে কয়েকজন তীর্ধযাত্রীর সঙ্গে পদ্বত্তে কেদারনাথ-ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু এক দিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্ত দিকে সাধারণ দেশবাদী-দের সম্বন্ধে যে কটসহিফু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবন্তুক অন্ত বলে আনত্তুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীক্সতাবশত বঞ্চিত্ত করি নি।

শিলাইদহে কৃঠিবাড়ির চার দিকে বে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্তে সেধানে নানা পরীক্ষার লেগেছিলেয়। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাদের আদিই উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্টরে ঘারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাবিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিকৈছিল শেষ পর্যন্ত। অরার লক্ষণ

আসর হলেও প্রজাবান রোগীরা বেষন করে চিকিৎসক্ষের সমস্ত উপদেশ অক্ষ্ণ রেথে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আপু চাবের পরীক্ষার সরকারি কবিত দ্বপ্রবীপদের নির্দেশ সেইরক্ষ একান্ত নির্চার সজেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিরে রাধবার জল্ঞে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুবারসাধ্য ব্যর্থতার প্রহুসন নিয়ে বন্ধুবর অগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্রহান্ত নীরবে ধ্বনিত হরেছিল চামক্ষ-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাবির ঘরে, যে ব্যক্তি পাচ কাঠা অমির উপযুক্ত বীক্ষ নিয়ে কবিভত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাববাস-সম্বদ্ধীয় বে-সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যো বালক বেড়ে উঠেছিল তায়ই একটা নমুনা দেবার জল্পে এই গর্মটা বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাত্মন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অক্ষরেপ এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড়ো জত্তুত অপব্যয়ে আমি বে প্রস্তুত্ব হয়েছিপুম তার কুইক্সটিছের মূল্য চামক্ষকে বোঝাবার স্থ্যোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সকে সকে প্রিগত বিভার আরোজন ছিল সে কথা বলা বাহলা। এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়লা ধ্বই ভালো, আরো ভালো এই বে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ থাবার ছনিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লক্ষিত অমৃতপ্ত চিন্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মন্ততায় আত্মবিশ্বত হয়ে ছাত্রফের কাছে শ্রন্থা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি। ভ্তাফের ভাষা ব্রুতে পারত না, সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভ্তাফেরই অসৌজন্ত। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মুসলমান চাকরকে তার পিতৃদ্ত ফটিক নামে কোনোমতেই ভাকত না। তাকে অকারণে সন্বোধন করত স্থলেয়ান। এর মনতাব্রহক্ত কী জানি নে। এতে বার বার অস্থবিধা ঘটত। কারণ চাবিদরের সেই চাকরটি বরাবরই ভূলত তার অপরিচিত নামের মর্যাদা।

আরো কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাবের নেশায়।
শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারথালি ইস্ট ইতিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের
একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেথানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী
হাটে। সেথানে ছিল রেশমের মন্ত বড়ো কৃঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমন্ত
বাংলাদেশে, পূর্বস্থতির অপাবিষ্ট হয়ে কৃঠি রইল শৃল পড়ে। বথন পিতৃথনের প্রকাত
বোঝা আমার পিভার সংলার চেপে ধরল বোধ ক্রি ভারই কোনো এক সময়ে তিনি

রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কৃঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিম্ন তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভৃত ইট পাধর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্চলি দিলে। কিন্তু ষেমন বাংলার তাঁতির ছদিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, ষেমন সাংসারিক ছর্যোগে পিডামছের বিপুল ঐশ্বর্যের ধাংস কিছুতে ঠেকানো গেল না— ভেমনি কৃঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না; সমন্তই গেল ভেসে; হুসময়ের চিহ্নগুলোকে কালশ্রোভ ষেটুকু রেখেছিল নদীর শ্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্দের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া ষেতে পারে; ত্র্গতি যদি খুব বেশি হয় অস্কৃত আলুর চাৰকে ছাড়িয়ে বাবে না। চিঠি লিখে বগারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্তে প্রয়োজন ভেরেওা গাছের। ভাষাভাষ্টি ব্দুখানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্দের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাং। প্রথমত বিশেষজ্ঞাদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীকা করতে করতে চলল। কীটগুলোর কুদে কুদে মুধ, কুদে কুদে গ্রাস, কিন্তু কুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল থাতাের পরিমিত আরোজনকে লঙ্খন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, ভার চৌকি টেবিল, খাতা বই, ভার টুপি পকেট কোর্তা— সর্বত্রই हन छित्र कन्छ। छात्र पत्र प्रांग हरत्र छेठन प्रांक्तित पन व्यादिहेदन। अहुत राग्न छ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জ্ঞাতের রেশ্যের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ- কেবল এক টুখানি ক্রটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে তথনকার দিনে এ যালের কাটতি অল্প, তার দায় সাযায়। বন্ধ হল ভেরেওা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল ভার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই ওটিওলোর উৎপস্থি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিচার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেথানো ছিল তাঁর কান্ধ, আর তিনি বাক্ষধর্যন্ত থেকে উপনিষদের ল্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিভন্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আন্দর্শ আমার মনে ছিল তার কান্ধ এমনি করে শুরু হয়েছিন কিন্তু তার মৃতি সম্যক্ উপাদানে গড়ে ওঠে নি। দীর্ষকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মডটি সক্রির ছিল মোটের উপর
সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা ছবে প্রতিদিনের জীবনবাজার নিকট জ্বল, চলবে তার সক্ষে
এক তালে এক স্থরে, সেটা প্লাসনামধারী থাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি
প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্থার করে সেও এর
সক্ষে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা জ্বল পর্যবেক্ষণ আর একটা
পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কান্ধ প্রাণের মধ্যে আনন্দসক্ষার। এই সেল
বাহ্ম প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্ধঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে,
ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিন্ত সেটার আপ্রান্থ সংস্কৃত ভাষার। এই
ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আময়া দেশের চিয়য় প্রকৃতির স্পর্ণ পাব, তাকে অন্ধরে প্রহণ
করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা
আতব্য বিষর আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যক্ত প্রয়োজনীয়। কিন্ত সংস্কৃত ভাষার
একটা আনক্ষ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; ভার মধ্যে আছে
একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা
দিয়ে থাকে।

ষে শিক্ষাভত্তকে আমি শ্রদা করি ভার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ জনভান্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যস্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ বলি। এক पिक चत्रगावारम मिल्य उन्तर्क विश्वश्रक्ति चात्र- अक पिक अक्षेत्रश्रवारम स्थला ভবতম উচ্চতম সংস্কৃতি— এই উভয়েয় ঘনিষ্ঠ সংস্পর্ণে তপোবনে একদা যে নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রহা ব্যাখ্যা করেছিলেম। वलिहिलिय, चाधूनिक काल निकात उनामान चानक वाजाए हरव मन्यह तारे, कि তার রুপটি তার রুসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন ভার অন্তর্জ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুষাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাট কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্রকতা ষতটা কল্পনা করেছেন षाधूनिक काल उउठी चौकात्र कत्रा यात्र ना। षायि প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, विष्यञ्चिष्ठि ज्ञांत्म एएएवर मामत्न वर्ग याग्छोत्रि करत्रन ना, किन्न वर्तन चानात्म তাঁর ক্লাস খুলে আয়াদের ষনকে ডিনি বে প্রবল শক্তিতে গড়ে ভোলেন কোনো যাস্টার कि छ। शास्त्र। बान्नरवन्न बान्नरक कि बान्नरवन्न बन्नपृत्रिहे शए छान नि— मह याष्ट्रवरे विविध कनमञ्जनानिनी नौजनही जीववर्जी सुविष्ठ विविध निष्ठ जा शल कि जात्र

প্রকৃতি অক্সরক্ষ হত না। যে প্রকৃতি সঞ্জীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জীব পাথরে-বাঁধানো, চিন্ত-গঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নি:সংশয়।

এ কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাদ্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্ধার আমার রচনার। বিভার বৃদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অন্ধতব করা ষেত কি না জানি নে, কিন্তু থাত হত অন্ধপ্রকারের। বিশের অষাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিত্র্য থেকে ষেত্ত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মানুষ স্বন্ধনে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কুপাপাত্র তা অন্ধর্ধামী জানেন। সংসারষাত্রায় সে ষেমনি কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের পূর্ণতার সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মৃথের কথায় ফল হবে না; কেননা এ-সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিক্ষ। এই চিস্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিভ হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অহকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবন-যাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ নিয়ম পালন করে অতিথিরা যাতে তুই-তিনদিন আধাাদ্মিক শাস্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। একস্ত উপাসনা-মন্দির লাইব্রেরি ও অক্তান্ত ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিং সেই উদ্দেশ্তে কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার স্থযোগে এবং বায়্পরিবর্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনায়।

व्यापात वर्षम वर्षम व्यव निष्ठ्रित वर्षण व्याप वर्ष हर्ष्ष हिल्म । वर्ष हर्ष्ण त्रे व्यापात व्यव वर्षण वर्षण । हें कार्ष्ण व्यव वर्षण वर्

व्यावास्त्र क्रांचि हिन वा। किन्न क्यावा व्याप्ति व्यावास्त्र श्रवित्रपत हिल्म वन्ती, व्यवार्थ रिका निविद्य। व्यवीर कनकालात्र हिस्मय एका थाँहात्र भाषि, रक्तम हलात चारीने न न हार्थित चारीने छा हिल मःकीर्न ; अथात बहेनूम मार्एद भाषि, আকাশ থোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনম্ন-অনুষ্ঠানে ভূভূবি: স্বর্গোকের মধ্যে চেডনাকে পরিব্যাপ্ত कब्रवाब रव मीका পেরেছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশদেবভার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীকাই। আমার জীবন নিডাস্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই স্থােগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিবেধ বা শাসন দিয়ে षां यात्र (यहेन करतन नि। नकामरामा अझ किहुक्त जांत्र कार्छ देश्द्रकि ও मः कुछ পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তথন ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর ভার তুর্গদ্ধ পথল করে নি মলয় বাতাসকে। যাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে পেছে তাতে লোক-চলাচল ছিল অল্লই। वाँधित कल ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাবের শ্বনি তাকে কোণ-ঠেদা করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর चकुत हिम वन जामगाहित त्यंगे। याक चामत्रा (वामारे वनि, चर्वार केंक्ट्र किम्न यक्षा पिष्म वर्षात कमधात्राय व्याकावाका कि निर्म त्थाकार भथ, भ हिम नाना काल्ड्य নানা আফুজির পাথরে পরিকীর্ণ, কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশ ওয়ালা কাঠের টুকরোর হতো, কোনোটা ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অপ্লিগজিড মস্ণ। মনে আছে ১৮৭ খুস্টাব্দের ফরাসিশ্রেশীয় বৃদ্ধের পরে একজন क्त्रानि निनिक चामारक्त्र वाष्ट्रिक चालक निरम्भिन ; तम क्त्रानि ब्रामा तर्रेश शास्त्राक আমার দাদাদের আর উাদের ফরাসি ভাষা শেখাত। তথন আমার দাদারা একবার বোলপুরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোটো ছাতুড়ি নিয়ে আর একটা ধলি कामरम बूमिरम रम এই খোদ্বাইদে ভূপভ পাখন সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়োগোছের ক্ষটিক সে পেয়েছিল, সেটাকে আংটির মতে৷ বাধিয়ে কলকাতার কোন্ थनीत कारक व्यक्तिक व्यामि होकात्र। व्यात्रिश्च मञ्च क्र्यूत्रवना श्यात्रोहेरत्र व्यवन करत्र नोबात्रकत्र लाथत्र मःश्रष्ट् करत्रिह, धन উलार्कत्व लाएं नम्र लाथत्र উलार्कन कद्राखहै। बार्फित वन है हैरब मिटे स्थाबाहैरबत अक काबगाब उनरतत छाडा स्थरक ছোটো ব্রনা ব্রে পড়ত। সেধানে ক্ষেছিল একটি ছোটো ক্লাশর, তার সাদাটে र्चामा क्रम ब्यायात परक पूर मिरत्र सान कत्रवात यरका घरवह गडीत। त्मरे ब्यायाही

উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোভ ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাধাপ্রশাধায়, ছোটো ছোটো যাছ দেই স্রোতে উত্থানমূথে সাঁভার কাটভ। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষার করতে বেরতুম সেই শিশুভ্বিভাগের নতুন নতুন বালধিলা গিরিনদী। ষাবে মাঝে পাওয়া খেত পাড়ির গায়ে গহার। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্রাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অন্থভব করতুম। থোয়াইয়ের স্থানে शान राषान याणि खया मिथान दिए दिए वृत्ना बाय वृत्ना (थक्त्र, त्काथा ७-वा पन कान नमा रुख উঠেছে। উপরে দূরমাঠে গোক চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাব, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্ডম্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই (थायाहरप्रत गस्तत कनश्रांगी निष्टे। हायाय त्रोत्य विविध नान कैंक्त्र वह निष्ठ्छ कगर, ना रमग्र कन, ना रमग्र क्न, ना उर्भन्न करत्र कमन ; এशान ना चाह्य काना कीय-জন্তর বাসা; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট-বিধাতার বিনা কারণে একধানা रियम-एक्सन इति आंकरात मर्थ; উপরে মেদহীন নীল আকাশ রোদ্রে পাপুর, আর নীচে नान कैंकिरत्र ब्रेड পড়েছে মোটা তুলিতে নানারক্ষের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখার, रुष्टिक छोत्र ছেলে মাহু वि ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার-সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের যিল; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে व्यत्नकिन, कि व्यामात्र काष्ट्रत हिमात हाग्र नि, कात्रा काष्ट्र व्यामात्र मसरमञ्ज क्रवाद-দিহি ছিল না। এখন এ খোরাইয়ের দে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রান্তা-মেরামতের यमना এর উপর থেকে চেঁচে নিয়ে একে নগ্ন দরিত্র করে দিয়েছে, চলে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণা। তথন শাস্তিনিকেতনে আর-একটি রোমান্টিক অর্থাৎ कारिनौद्रमद्र किनिम हिल। य मर्गात्र हिल এই वांगात्नत श्राहती, अक्कारल मिहे हिल **फाका** जित्र मानक । उपन तम दृष्ठ, मीर्घ छात्र त्मरू, मार्थमत वाह्मा बाख तम्हे, স্থামবর্ণ, তীক্ষ চোখের দৃষ্টি, লখা বাঁলের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেডনে যে অভিপ্রাচীন যুগল ছাভিম পাছ মালতীলতার আচ্ছন্ন, এককালে মন্ত মাঠের মধ্যে ঐ ছটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়াপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিম্ভলায় एक धन नम्न थान नम्न ध्रेरे रातिएक मिरिन बाहुनामत्नम काला अहे मनाम म्बर्धे ज्ञाकाजि-काविनीत त्वव भवित्रक्तित त्वव भवितिने वर्षा वा वावानाती তান্ত্ৰিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর ধর্পরে এ বে নরব্রক্ত জোগায় নি জা আহি বিশাস করি নে। আশ্রমের শম্পর্কে কোনো রক্তচন্তু রক্ততিলকলান্থিত ভব্র বংশের

শাক্তকে জানতুম ধিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রতি কানে এসেছে।

একদা এই হুটিমাত্র ছাডিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূরপথবাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এথানে আসভ। আমার পিভ্দেবও রায়পুরের ভ্বন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে ধ্বন একদিন ফিরছিলেন তথন যাঠের মাঝধানে এই ভূটি পাছের আহ্বান গ্রার মনে এসে পৌচেছিল। এইধানে শান্তির প্রভাগায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই ক্ষমি তিনি দানগ্ৰহণ করেছিলেন। একধানি একডলা বাড়ি পন্তন করে এবং ক্লক রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার অস্ত এগানে তিনি মাঝে যাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জনবাস। ষধন রেললাইন দ্বাপিত হল তথন বোলপুর গ্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অক্ত লাইন তথন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মূখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রা-ভঙ্গ করতেন। আমি যে বাবে তাঁর সঙ্গে এলুম সে বারেও ভ্যালহৌসি পাহাড়ে যাবার পথে ডিনি বোলপুরে অবভরণ করেন। আমার মনে পড়ে সকালবেলায় স্থা ওঠবার পূর্বে তিনি ধানে বসতেন অসমাপ্ত জলশৃক্ত পুষ্কবিশীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সুর্যান্তকালে তাঁর ধ্যানের আদন ছিল ছাতিষ্বভলায়। এখন ছাতিষ গাছ বেটন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তথন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্দীতা-গ্রন্থে কডকগুলি স্নোক ভিনি চিহ্নিভ করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু ভাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগভের প্রচ্যগুলের বিবরণ বলভেন আমাকে, আমি ওনতুম একান্ত ঔৎস্কোর সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তার মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে গুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোৰা যাবে শাश्विनिকেতনের কোন্ ছবি শাষার মনের মধ্যে কোন্ রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালকবয়সে এধানকার প্রকৃতির কাছ থেকে বে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম — এধানকার অনবক্ষ আকাশ ও যাঠ, দ্র হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেণীর সমৃচ্চ শাধাপুঞ্জে স্থামলা শান্তি, স্বতির সম্পদ্রূপে চিরকাল আমার স্বভাবের ष्यक् क हाम । एवं भारत कहे बाकार्य कहे बालात्क मिर्वा मकार्य विकास পিতৃষ্বের পূজার নি: नक নিবেষন, ভার গভীর গান্তীর্ব। তখন এবানে ভার কিছুই हिन मा, मा हिन এख गाहणाना, ना हिन माञ्चरवत्र अवः कारनत्र अख डिए, रकरन ष्त्रगानी निचकजात्र यथा हिन এकि निर्मन बहिया।

ভার পরে সেদিনকার বালক বখন বৌবনের প্রৌচ্বিভাগে ভখন বালকদের শিক্ষার

তপোবন তাকে দ্রে খুঁ জতে হবে কেন। আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্ধিনিকেতম এখন প্রায় শৃত্য অবহায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিভালয় হাপন কয়তে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সলে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্ধিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশক্ষা। এখনকার কালের জোয়ার-জলে নানা দিক থেকে ভাবের পরিবর্তন আবর্ত রচনা করে আসবে না এ আশা করা যায় না— যদি তার থেকে এড়াবার ইচ্ছা করি তা হলে আদর্শকে বিশুদ্ধ রাথতে গিয়ে তাকে নির্দ্ধীব কয়ে রাথতে হয়। গাছপালা জীবজন্ত প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অভ্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাথতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পনাধনে কিছুদিন প্রবল-ভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল।

এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সংগতি নিতান্ত সামান্ত ছিল, আর বিজালয়ের বিধিব্যবন্ধা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্যমত কিছু কিছু আয়োজন করছি আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচ্ছে নানা লোকের সঙ্গে, এমনি অগোচরভাবে ভিৎপন্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তথন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তক্ষণ যুবকের সঞ্ चायात्र चानान रन, जांक रानक रनलारे रग्न। त्यां कत्रि चाठात्रा भितिष्य म উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেন্দ্রে পড়ে, বি. এ. ক্লাসে। তার বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী সতীশের লেগা কবিতার খাতা কিছুদিন পূর্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না ষে, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছুদিন পরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সভীশ এলেন আমার काहि। भारत नम बहा जायी मोमायुष्ठि, मिथ यन बढरे चाइहे हरे। मखीनक चामि मिकिनानी यत एक्ति हिल्म यत्न छात्र त्रह्मात्र एक्शान मिथिना एक्षि प्राप्त करत्र নির্দেশ করতে সংকোচ বোধ করি নি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক मारेन धरत्र व्यामि व्यालाहना करत्रि। व्यक्ति व्यामात्र कर्त्वात्र विहास विहासि হয়েছিল কিন্তু সতীপ সহজেই শ্রদ্ধায় সঙ্গে শ্বীকার করে নিতে পারলে। আর ছিনেই সভীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল আমাকে তা বিদ্যিত করেছিল। যেমন গভীর ভেমনি বিস্তুত ছিল তার দাহিত্যরদের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিভা দে বেরক্ষ করে আত্মগত করেছিল এমন দেখা বায় না। শেক্ষণীয়ুরের রচনায় বেমন ছিল ভার অধিকার एज्यनि चानम । चायात এই विचाम मृह हिम त्य, मछौरमत कावात्रहमात्र अकि। विमर्छ

নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে, এবং সেই দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের প্রবর্তন করবে বাংলাসাহিত্যে। তার স্বভাবে একটি ফুর্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বন্ধদ কাঁচা তবু নিজের রচনার 'পরে তার স্বন্ধ আসক্তি ছিল না। সেওলিকে আপনার খেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত, এবং নির্মমন্তাবে সেগুলিকে বাইরে ফেলে দেওরা তার পক্ষে ছিল সহল। তাই তার সেদিনকার লেগার কোনো চিফ্ অনতিকাল পরেও আমি দেখি নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত, তার কবিস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা বা অব কেক্টিভিটি। বিশ্লেষণ ও ধারণা শক্তি তার যথেই ছিল, কিন্ধ স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে স্বত্যম্ভ আকর্ষণ করেছিল সে তার মনের স্পর্শতেনা। বে স্বপতে সে জন্মেছিল তার কোথাও ছিল না তার উর্যাসীক্ত। একই কালে ভোগের বারা এবং ভ্যাগের বারা সর্বত্ত আপন স্বধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার জন্মরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্ধ ভার আসক্তি ছিল না। যনে আছে আসি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।

সে সময়ে আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকরনা।
আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধুর দলে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক
ধ্যানদৃষ্টিতে সমন্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উতঙ্কের বে উপাধ্যানটি সে লিখেছিল
তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেষ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সময়ণ করতে পারলে না। সে বললে,
আমাকে আপনার কাজে নিন। খুব খুলি হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না।
অবহা ভালের ভালো নয় জানতেম। বি. এ. পাস করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা
দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সন্দেহ নেই।
তখনকার মতো আমি ভাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময় বন্ধবাছৰ উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমণ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।
আমার নৈবেছের কবিভাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিভাগুলি
তাঁর অভ্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই
রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি
আর কোধাও পাই নি। বন্ধত এর অনেক কাল পরে এই-সকল কবিতার কিছু অংশ
এবং ধেয়া ও গীভাগুলি থেকে এই আতীয় কবিতার ইংরেজি অন্থবাদের বোগে যে সম্মান
পেরেছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুন্তিত নম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই
পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার-সংকর, এবং ধবর পেয়েছিলেন যে,

শান্তিনিকেতনে বিভালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্বৃতি পেয়েছি। ভিনি
আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন
নেই। তিনি তার কয়েকটি অসুগত শিশু ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ
করলেন। তথনই আমার তরকে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনির্চ শমীন্দ্রনাথ। আর
অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন। সংখ্যা অল্প না হলে বিভালয়ের সম্পূর্ণতা
অসম্বর হত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অসুসারে আমার এই ছিল মত যে,
শিক্ষাদানব্যাপারে গুরু ও শিশ্রের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা
দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অল্প। বিভার সম্পদ্ধ যে পেয়েছে তার নিজ্ঞেরই
নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ্ধ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক
কাল পর্যন্ত স্থাছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রম্পই।

তথন যে কয়টি ছাত্র নিয়ে বিভালয়ের আরম্ভ হল তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-বায় নেওয়া হত না, তাদের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের পদ্ধ সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও প্রীয়ক্ত রেবার্টাদ— তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ— বহন না করতেন তা হলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তথনকার আয়োজন ছিল দরিজের মতো, আহার-ব্যবহার ছিল দরিজের আদর্শে। তথন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আরু পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আথিক ভার আমার পক্ষে যেমন তুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকুছ এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিছ ছটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার ছছে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দানস্বরূপ এই হুংব এবং লাছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিছতি পারার আশা রাধি নে।

শান্তিনিকেতন বিভালয়ের স্চনার মূল কথাটা বিন্তারিত করে জানালুম। এইসজে উপাধ্যায়ের কাছে আমার জপরিশোধনীয় কডজ্ঞতা স্বীকার করি। তার পরে সেই কবি-বালক সতীলের কথাটাও শেষ করে দিই।

३ त्कर त्कर अपन कथा नित्यक्ति ता, উপाधाप व त्रयाठीय वृक्तानिक्ति, ठाइ नित्य निज्त्व व्यानिष्ठ करविक्ति। अ कथा मछ। नव । व्यापि नित्य व्यानि अहे कथा जूति व्यापालव त्यापालव त्यापालव व्यापालव करविक्ति । अविन त्यवन अहे कथाहि बलिहिलन, छापवा किछू क्वरया ना । व्याप्तकात्र करवि त्यापालव व्यापालव व्

वि. এ. भद्रीका जात्र षामत्र हरत्र এम। ब्यागिकदा जात्र कारह षामा करत्रहिम थ्व राष्ट्रा तकरमत्रहे कृष्टिय। ठिक मिहे नमरत्रहे तम नदीका मिन ना। छात्र छन्न हम मि भाग करता। भाग कर्तालहे छात्र छेशत भः मात्रिय एक मार्वि किर्भ वमत्व ভার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মৃক্তি পাওয়া পাছে ভার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্তেই শে পিছিয়ে গেল শেষ মৃহুর্তে। সংসায়ের দিক থেকে জীবনে সে একটা মন্ত ট্র্যাজিডির পদ্ধন করলে। আমি ভার আধিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার ষভই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি নি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিছু দে সামান্ত। তথন আমার বিক্রি করবার বোগ্য वा-किছ हिन धांत्र नव त्यव हत्त्र शिष्ट — च्याः भूत्रत्र मधन अवः वाहेरत्त्र मधन। करत्रको चात्रजनक वहेराव विकारचन करत्रक वश्मरत्रत स्वयारि निरविष्ठ भरत्रत हारछ। হিশাবের হুর্বোধ অটিলভায় সে মেয়াদ অভিক্রেম করতে অভি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমূত্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের কুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। ভার পরে যে সমল বাকি রইল ভাকে বলে উচ্চহারের স্থাদে দেনা করবার ক্রেডিট। সভীশ কেনেশুনেই এখান-কার সেই অগাধ দারিছ্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না— এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি मृहुर्छ बाच्चनिर्वष्टनम् बानम्।

এই অপর্যাপ্ত আনন্দ দে সঞ্চার করত তার ছাত্রেছের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে— রাজি এগারোটা ছপুর হয়ে ষেত— সমস্ত আশ্রম হত নিতক নিপ্রাময়। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কভদিন এই পাতা-বারা
বীথিকায়, পূব্দগত্তে বসস্তের আগমনী-ভরা
সায়াহে ত্তুনে যোরা ছায়াতে অন্ধিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুলিত আলাপনে। তার সেই মৃষ্ণ চোধে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতৃফান-লাগা সেদিনের কন্ত নিল্রাভাঙা
জ্যোৎত্বা-মৃদ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের স্থারসধারা
ভোষার ছায়ার মাবে দেখা দিলে, হয়ে গেল সারা।

গভীর আননক্ষণ কডদিন তব মঞ্চরীতে
একান্ত মিশিল্লাছিল একখানি অথও সংগীতে
আলোকে আলাপে ছাল্ডে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাদের উদাস নিশ্বাদে।—

এমন অবিমিশ্রশ্রদা, অবিচলিত অক্কজিমপ্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে কত যে ফুর্লভ তা এই সম্ভর বংসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আষার কিশোর বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

এই আশ্রমবিন্যালয়ের স্বল্ব আরম্ভ-কালের প্রথম সংকল্পন, তার তৃংথ তার আনন্দ তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সন্ধ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নির্চুর বিক্ষতা ও অষাচিত আর্ফুল্যের অল্পই কিছু আভাস দিলেম এই লেথায়। তার পরে শুধু আমাদের ইচ্চা নয়, কালের ধর্ম কান্ধ করছে; এনেছে কভ পরিবর্তন, কভ নতুন আশা ও বার্থতা, কভ স্থাদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কভ অজানা লোকের অহৈতুক শক্রতা, কভ মিধ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কভ তৃংসাধ্য সমস্তা— আথিক ও পারমাধিক। পারিতোবিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত— অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ আয়া নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল— প্রণাম করে ঘাই তাকে যিনি স্থার্য কঠোর ত্র্গম পথে আমাকে এভকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিথিত ইতিহাসের অদৃশ্য অকরে।

আশ্বিন ১৩৪ •

## বিশভারতী

## ॥ যত্ৰ বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্॥

## বিশ্বভারতী

5

মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিরালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক আতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্ঞালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেব প্রদীপবানি যদি ভাঙিরা দেওরা যায়, অথবা তাহার অন্তিত্ব ভূলাইরা দেওরা বার তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ধ নিজেরই মানদশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্থা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বৃদ্ধিতে ভাহার সমাধানের চেটা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সভ্য শিক্ষা বাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সভ্য আহরণ করিছে এবং সভ্যকে নিজের শক্তির ঘারা প্রকাশ করিছে সক্ষম করে। প্ররাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, ভাহা কলের ঘারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ধ বধন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তধন তাহার মনের ঐক্য ছিল—
এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো লাখাগুলি
একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ বোগ অন্থভব করিতে ভূলিয়া গেছে। অকপ্রত্যক্ষের
মধ্যে এক-চেডনাস্তরের বিচ্ছেদই সমন্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরুপ, ভারতবর্ধর
যে মন আরু হিন্দু বৌদ্ধ জৈন লিখ মুসলমান পুস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিলিপ্ত হইয়া
আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিছে বা আপনার করিয়া কিছু হান
করিতে পারিতেছে না। দল আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়— নেবার
বেলাও তাহার প্রয়োজন, কেবার বেলাও। অভগ্রব ভারতবর্ধর শিক্ষাব্যবন্ধার বৈদিক
পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমন্ত চিত্তকে সন্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত
করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ধের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে
তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপারেই ভারতবর্ধ আপনার নানা বিভাগের মধ্য
দিয়া আপনার সমগ্রভা উপলব্ধি করিছে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিত্তীর্ণ
এবং সংলিট্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা নে গ্রহণ করিবে ভাহা ভিক্ষার মডো গ্রহণ
করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিভান্ধ কথনো কোনো জ্বাতি সম্পদ্বালী হইতে পারে না।।

ষিভীয় কীথা এই যে, শিক্ষার প্রস্তুত ক্ষেত্র সেইখানেই যেথানে বিছায় উত্তাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিছালয়ের মুখ্য কাজ বিছায় উৎপাদন, ভাহায় গৌণ কাজ দেই বিছাকে দান করা। বিছায় ক্ষেত্রে সেই-সকল মনীধীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহায়া নিজের শক্তি ও সাধনা - দারা অমুসদ্ধান আবিদ্ধার ও স্টেয় কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহায়া ষেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে অভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্মারিণীতটেই দেশের সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বান্ধীণ জীবনঘাত্রায় যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্ডারি ডেপ্টিগিরি দারোগাগিরি মুক্ষেফি প্রভৃতি ভস্তসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রভাক যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘূরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শপ্ত পৌছায় নাই। অল্প কোনো শিক্ষিত দেশে এমন তুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নৃতন বিশ্ববিভালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে ধদি সত্য বিভালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিভালয় তাহার অর্থশায়, তাহার ক্রমিতব, তাহার স্বান্থারিক্যা, তাহার সমগ্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠান্থানের চতুর্দিকবর্তী পদ্ধার মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনঘাত্রার কেক্রন্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎক্রন্ত আদর্শে চাম করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিক্রের আধিক সম্বল স্থাভের জন্ত সমবারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাদীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠাতাবে যুক্ত হইবে।

এইরপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্ব তারতী' নাম দিবার প্রস্থাব করিয়াছি। বৈশাপ ১৩২৬

2

বর্তমান কালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি, যে খাসন, যে ইচ্ছা কাজ করছে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে তাকে সম্পূর্ণ অভিক্রম করে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এতে করে আমাদের মনের মনীয়া প্রজিদিন ক্রীণ হয়ে যাচে। আমরা অক্টের ইচ্ছাকে বহন করি, অক্টের শিক্ষাকে গ্রহণ করি,

অক্তের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে করে প্রকৃতিই হতে আমাদের বাধা দের। এইজতে মাঝে যাঝে বে চিডকোড উপন্থিত হর ভাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের এই করে। এই অবহার একদল লোক গহিত উপায়ে বিষেববৃদ্ধিকে স্থিয়ান করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে, আর-এক দল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির ঘারা ঘেমন করে হোক অপমানের অন্ন খুঁটে ধাবার জন্যে রান্ত্রীর আবর্জনাকৃত্তের আলেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবহার বড়ো করে দৃষ্টি করা বা বড়ো করে স্থি করা সন্তবপর হয় না; মান্ত্র অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোটো হরে যায়, নিজের প্রতি শ্রুভা হারায়।

বে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে বৃড়িয়ে ধাবার আশক্ষা আছে সেই
চারাকে বেড়ার মধ্যে রাধার দরকার হয়। সেই নিভূত আশ্রয়ে থেকে গাছ ধবন বড়ো
হয়ে ওঠে তথন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম ধবন আশ্রয়ে
বিষ্ণালয়-ছাপনের সংকর আমার বনে আগে তথন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ধের
মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া ছানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাফ্ শক্তির ঘারা
অভিভৃতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একটু স্বাতয়্রা দেবার চেটা করা যাবে।
সেধানে চাঞ্চল্য থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মৃক্ত রৈথে বড়ো করে শ্রেয়ের কথা
চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আক্রনাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্থাকেই মৃক্তির তপস্থা বলে ধরে নিয়েছি।
দল বেঁধে কারাকেই সেই তপস্থার সাধনা বলে মনে করেছিল্ম। সেই বিরাট
কারার আয়োজনে অক্ত-সকল কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অভ্যন্ত
পীড়াবোধ করেছিল্ম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মৃক্তি এমন একটা মৃক্তি বেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুল্ক হয়ে বায়। সেই মৃক্তিটাই, সেই আর্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মৃক্তিটাই, আমাদের লক্ষ্য; সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সভ্য বলে আনার একটা আয়গা আমাদের থাকা চাই। এই মৃক্তিটা বে কর্মহীনতা শক্তিহীনভার রূপান্ধর তা নয়। এতে বে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ সোহকে দূর করে দেয়।

ভাই বলে এ কথা বলি নে বে, বাইরের বছনে কিছুমাত্র শ্রের আছে; বলি নে বে, তাকে অলংকার করে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ, কিছু অন্তরে বে মৃক্তি তাকে এই বছন পরাস্ত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মৃক্তির ডিলক ললাটে যদি পরি ভা হলে রাজসিংহাসনেব উপরে যাখা তুলতে পারি এবং বণিকের ভ্রি-সঞ্চাকে তুক্ত করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল বে, পাশ্চাত্য দেশে মাহবের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে; সেধানকার শিক্ষা দাক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মাহবেকে নানা রক্ষেব বল দিছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তরভাবে এই শিক্ষাদীকায় আরু দশ রক্ষ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রশ্নোজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্বতাকে নিয়ে— সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্বতার আদর্শ সম্বন্ধে মুরোপের সঙ্গে আমাদের মন্তন্তেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, ভা হলে নিভান্ত ছোটো হয়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পদ্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিন্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্তে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এথানে যারা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তথন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্ক্লের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সব চেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্ক্লমান্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তথন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন-কি, বিছানা তৈজদপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সন্তবপর নয়। কোনো-একটা ব্যবন্থা বদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অক্ত জায়গায় তার কোনো সামঞ্জই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টি কতে পারে না। সেইজক্তে এই বিছ্যালয়ের আকৃতিপ্রকৃতি তথনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মৃক্তির আমু পায়। আমাদের বাহু মৃক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশন্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব যোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমন্তক বেঁধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার বে-সব সিংহ্রায় আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ ষ্টি সেই দিকে পৌছে না দেয় তা হলে কী জানি কী

হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। প্রোপ্রি লাহল করে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামাল, অভিজ্ঞতাও ভদ্রপ। সেইজল্লে এখানকার বিভালয়টি মাট্রিক্লেশন পরীকার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই পণ্ডিটুকুর মধ্যে ঘতটা পারি স্বাভন্তা রাখতে চেটা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিভালয়কে বিধবিভালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

পূর্বেই বলেছি, সকল বড়ো দেশেই বিভালিকার নিয়তর লক্ষ্য ব্যবহারিক স্ক্রেগলাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবলীবনে পূর্ণতা-দাধন। এই লক্ষ্য হভেই বিভালরের
মাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিভালরগুলির সেই মাভাবিক
উৎপত্তি নেই। বিদেশী বলিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-দাধনের জন্ম বাইরে
থেকে এই বিভালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমন-কি, তখনকার কোনো
কোনো পূরনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্মে
শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ ভিরস্কার করেছেন।

তার পরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে তবু ক্বপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি শিকার কপালে-পিঠে এখনো অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে, অরচিন্তার সঙ্গে অভিয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিকাকে ষেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবরদন্তি আছে বলেই শিকাপ্রণালীতে আমরা স্বাডন্তা প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে বে আমরা নিংম। যা-কিছু সমগুই আমাদের বাইরে থেকে নিডে হবে — আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিংম-ভাব জয়ায়। আয়াভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি তা হলেও দেটাও কেমনতরো বেহুরো রক্ষ আফালনে আয়প্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাক্সকর ও বিরক্তিকর করে তুলেছি।

ষাই হোক, মনের দাসত্ব বৃদ্ধি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রেষে শিক্ষার বৃদ্ধি কিতি না পারি তা হলে এখানকার উদ্বেশ্ব বার্থ হয়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধান্দদ পণ্ডিড বিধুলেখর শাস্ত্রী মহালয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমানের টোলের চতুস্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্ত-সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেধানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আয়াদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আত্রয়-সকল অবলয়ন করে তার উপর অন্ত-সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিক্ষের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তথন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আত্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

তার পর তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিছতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার ষজ্ঞক্ষেত্রে ষথার্থ যোগ্য। যারা ষথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিভার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই ষজ্ঞ বার্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখন্ব করিয়ে ছেলেদের তোভাপাথি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো।

এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।

বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজতো হতাশ হতেও চাই নে। বীক্ষের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্করিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেপর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহাছবির; কিতিমোহনবার্ সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী-মহাশয়। ওদিকে এণ্ডুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্যপিপাস্থরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেজ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপ্রের নক্লেমর গোলামী তাঁর স্থরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বস্থ ও স্থরেজ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্কৃত হয়েছেন। দ্র দেশ হতেও তাঁলের ছাত্র এসে জ্রুছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রস্কৃতছে। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সন্ধর আসছেন। ভিনি পারসি ও উর্জু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবারুর সহারতার প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অক্সের হতে অধ্যাপক এসে স্থামাদের উপদেশ দিয়ে বাবেন এমনও আশা আছে।

শিশু তুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সভা যথন সেইরকয় শিশুর বেশে আসে তথনই তার উপরে আছা ছাপন করা বার। একেবারে দাড়িগোঁক-ফ্রুর বিদি কেউ জয়এইণ করে তা হলে আনা বার সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত তাব, কিছ সে অতি হোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপন্থিত হয়েছে। কিছ ছোটোর ছল্লবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা বাক, মললম্ম বেলে উঠুক। একাল্ভমনে এই আশা করা বাক বে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভাতার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; দেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে বাড়াবে, এবং আমাদের ও বাঁচাবে ও বাড়িরে তুলবে।

১৮ আষাত ১৩২৬ শান্তিনিকেতন स्वार्व १७२७

9

আন বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিশ্বভারতীর কাল আরম্ভ হয়েছে। আন্ত সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর কারা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সলে বাদের মনের মিল আছে, বারা একে গ্রহণ করতে বিধা করবেন না, ভাবেরই হাতে আন্ত একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হঠাং আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতিবী বন্ধু
সমাগত হয়েছেন, থারা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে
জানেন, আজ এখানে ডাক্টার রক্তেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্টার নীলরতন সরকার এবং ডাক্টার
শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরো সৌভাগ্য বে, সম্ত্রপার থেকে
এখানে একজন মনীবী এসেছেন, থার খ্যাতি সর্বত্র বিভ্ত। আজ আমাদের কর্মে
যোগদান করতে পরমন্ত্রক আচার্য সিশ্ভ্যা লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের
সৌভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, বধন আমরা বিশ্বের সক্ষে বিশ্বভারতীর
বোগসাধন করতে প্রস্তু হয়েছি সেই সভাতে, আময়া এ কৈ পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধি
রূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিন্তের সক্ষে এ বিভার সক্ষেবছন অনেক দিন থেকে
ভাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আভিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করন।
বে-সকল স্কর্ম্ব আরু এখানে উপস্থিত আছেন জীরা আমাদের হাত থেকে এর ভার

গ্রহণ কক্ষন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লাজনপালন কর্লুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সমন্ন এদেছে। একে এ রা প্রসন্নচিছে গ্রহণ কক্ষন, এর সঙ্গে আপনার চিডের সম্বন্ধ হাপন কক্ষন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য শীল মহাশয়কে সক্ষেত্রর স্মতিক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ধ কক্ষন, বিশ্বের প্রতিনিধি রূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সমূধে হাপন কক্ষন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বৃষ্ধবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন। কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না, কারণ অনেক সমরে পাণ্ডিত্যের হারা ভেদবৃদ্ধি হটে। কিছু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আক্সকের দিনে তার চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তার হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত কক্ষন এবং তার চিডের যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ কক্ষন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগ্যক্ত কক্ষন।

বিশ্বভারতীর মর্যের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভালো করে তা জানেন না। কয়েক বংসর পূর্বে আমাদের প্রমন্থক্তদ বিধুশেধর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা যাকে বলা হয় তার অঞ্চান ও প্রণালীর বিস্তারসাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্চা হয়েছিল বে, আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠী রূপে যে-সকল বিষ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে हर्त। छात्र मन्न हरम्हिन रम, रम कानरक चालम करत्र এर इस लिखे। रम कारन এদের উপধোপিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গবর্মেণ্টের ঘারা যে-সব বিভানয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি এই খেলের নিঞ্জের रुष्टि नम् । किन्न षाभारित रिर्देश अक्षित मान षाभारित भूताकारनम धहे বিদ্যালয়গুলির মিল আছে; এরা আমাদের নিক্রের স্পষ্ট। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নৃতন যুগের স্পন্দন, তার আহ্বান, প্রকাশ পাওয়া; না যদি পায় ভো वृक्षा करत कात्रा माफ़ा मिराक ना, यद्र श्राह । अहे मः कक्ष थरन द्रार्थ किनि निस्कत গ্রামে যান; দে ছত্তে তাঁর দক্ষে আমাদের দম্ম তথনকার মতো বিষুক্ত হওয়াতে তৃঃধিত হয়েছিলুম, ধৰিও আমি জানভূম ধে ভিতরকার দিক বিয়ে সে সমস্ক বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধার তিনি গ্রামে চতুম্পাঠী দ্বাপন করতে পারেন নি। তথন আমি তাঁকে আশাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এথানেই হবে, **धरे शबरे छात्र श्रकृष्ट (क्या । धर्मिणा**र विश्व हात्र की त व्याप्त हात्र ।

গাছের বীঞ্চ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিতার এমন করে ঘটে যে, সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে বে নিকার আরভনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবকৃষ্ক থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মৃক্তিলাভের চেটা করতে লাগল। যে অমুঠান সত্য তার উপরে দাবি সম্প্র বিশের; তাকে বিশেব প্রয়োজনে ধর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই ধর্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব-মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে তা সকলে আনতে চাচ্ছে। আরু মাহ্রমকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আগ্রমকে নির্মাণ করেছিল তার তিন্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মাহ্রমের মনে হয়েছে, এ আগ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীবীরাও এ কথা ব্রুতে পেরেছেন, এবং মাহ্রমের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইক্রা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি সাজাত্যের ঔষত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত
আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে
বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের ঘারা সত্যকে কেবলমাত্র
স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর দর্বত্র এই
বিখবোধ উদ্বৃদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা হান পাবে না?
আমরা কি এ কথাই বলব বে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায়
নিয়ে আমরা থাকতে চাই । তবে কি আমরা মাহ্মবের বে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত
হব না । স্বজাতির অচল দীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি
সব চেয়ে বড়ো গৌরব ।

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ধের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্থার ক্ষেত্র করতে হবে। কিছু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিন্দার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। দে ঝুলিতে কে কী দান করবে? শিব সমস্ত মান্তবের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এইজন্মই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

৮ পৌষ ১৩২৮ শান্তিনিকেডন

बांच ১७२৮

- 8

কোনো জিনিগের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহুত্যে আর্ত থাকে। আমি চল্লিল বৎসর পর্যন্ত পদার বোটে কাটিরেছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবক্রগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম গ

আমি বাল্যকালের শিকাব্যবন্ধার মনে বড়ো পীড়া অন্থন্ডব করেছি। সেই ব্যবন্ধার আমাকে এন্ড ক্লেণ দিও আঘাত করত বে বড়ো হয়েও সে অন্থার ভূলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বন্ধ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্ণ থেকে স্বভন্ত করে নিয়ে শিশুকে বিছালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেইনের নিম্পেষণে শিশুচিন্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মরিস্কদের বাড়ি। সেথানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইটের উচু দেওয়াল বেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উত্তম সভেন্দ ছিল, এতে বড়োই তৃঃধ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্ষ থেকে দ্রে থেকে আর মান্টারদের সলে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আয়া বেন শুক্তিরে যেত। মান্টারদার সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিছা লাভ করা যায় এটা কথনো জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কথনো কথনো বক্তাও দিয়েছিলেম। কিন্তু বধন দেখলাম বে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিদাবেই সকলে নিলেন এবং থারা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে থাটাবার কোনো উন্থোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্ম আমি নিজেই কৃতসংক্র হলাম। আমার আকাজ্রা হল, আমি ছেলেদের খুলি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্তত্ম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে— এমনি করে বিভার একটি প্রাণনিক্তেন নীড় ভৈরি করে তুলব।

তথন আষার বাড়ে মন্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আষার সম্পূর্ণ স্বরুত নর, কিছু তার দার আমারই একলার। দেনার পরিষাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আষার এক পরসার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ অতি সামার। আষার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আষার সাধাায়ত্ত সামগ্র কিছু কিছু সওলা করে অসাধ্যসাধ্যে জেগে গেলাম।

আমার ডাক দেশের কোথাও পৌছর নি। কেবল বন্ধবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওরা গিয়েছিল, তিনি তথনো রাজনীতিক্ষেত্রে নাষেন নি। তাঁর কাছে আমার এই সংকর খুব ভালো লাগল, তিনি এথানে এলেন। কিন্তু তিনি জমবার আগেই কাল আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিশ্বে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। দেই ছেলেকয়টিকে নিমে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি— তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের বাছ্য করেছি।

এক সময়ে নিজের জনভিজ্ঞভার থেকে জামার হঠাৎ মনে হল বে, একজন হেডমান্টারের নেহাত দরকার। কে বেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমৃক লোকটি একজন ওতার শিক্ষক, বাকে ভার পাদের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে পেছে।'— তিনি ভো এলেন, কিছু কয়েক দিন সব দেখেজনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিরে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' জামি বললাম, 'দেখুন, জাপনার বয়দে ভো কথনো ভারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়ভেই দিন-না। গাছ বখন ভালপালা মেলেছে তখন সে মাহ্যবকে ভাক দিছে। ওয়া ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলোই-বা।' তিনি জামার মতিগতি দেখে বিয়ক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কি গায়গাটেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা কয়তেন। তাল গোল, বেল গোল, মাহ্যবের মাথা পোল ইভ্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাদের ধুরছর পত্তিত, ম্যাট্রিকেয় কর্পধার। কিছু এখানে ভার বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। ভার পর থেকে জার হেডমান্টার য়াথি নি।

এ সাষাক্ত ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অয় বিভালয়েই ছেলেয়া এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মান্টারদের সক্ষে লড়াই করেছি। আমি ছেলেদের বললাম, 'ডোমরা আশ্রম-পশ্মিলনী করো, ডোমাদের ভার ডোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল ভ্যাপ করি নি— আমি ছেলেদের উপর জবরদন্তি হতে দিই নি। ভারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অস্তরক্ত ও বাধাম্ক সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এবানকার শিশুনিকার আর-একটা দিক আছে। সেটা হছে— কীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্ব ছোটো ছেলেদের ব্রুডে দেওরা। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হছে, বা মহৎ তাতেই স্থুণ, আল্লে স্থুণ নেই। কিছু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহডের যান সম্প্রটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই বে, সব চেয়ে বড়ো বে আফর্শ মান্তবের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হরে। তাই আমরা এখানে সকালে সন্ধায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, দ্বির হয়ে কিছুক্ষণ বিদি। এতে আর-কিছু না হোক, একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অমুষ্ঠানের দারা ছোটো ছেলেরা একটা বড়ো জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত্ত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে, কিন্তু এই সাসনে বসবার একটা গভীয় তাৎপর্ব দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিতাগোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আখাদনের নিতাচর্চায় শিশুদের ময় চৈতন্তে আনন্দের শ্বতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাঞ্চ আরম্ভ করা গেল।

किन्त चर्ष पर्वात्कर हत्रम लका वल धर विशानम श्रीकांत करत रमम नि। धरे বিষ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্ত ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মামুষ ছবে, রূপে রুসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদ্ধ শতদলপদ্মের মডো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্রও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্তের ঘারা আ্যার মনে একটি ব্যাক্ল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি গুরু হয়ে বদে এদের আনন্দপূর্ণ কর্পনর ন্তনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃস্ত অমৃত উৎসের একটি ধারা। व्यापि এই निजानत याथा मिट न्यान (भारति । विश्विति खत वश्वकतात मञ्च यानवमस्रान ষেখানে আনন্দিত হচ্ছে দেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। বেধানে মাহুষের বুহুং প্রাণময় তীর্থ আছে, বেধানে প্রতিদিন মালুষের ইভিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আযার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাপ বছর পর্যস্ত ইংরেজি লিখি নি, ইংরেজি বে ভালো করে জানি ভা ধারণা ছিল না। যাতৃভাবাই তথন আযার সমল ছিল। বখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অঞ্চিত বা আর-কাউকে থিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইন্থলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর वयरमब मगग्र रथन व्यामि व्यामात स्मर्थात व्यन्ताम कत्रात शत्र ह्या ह्याम उथन श्री छा । गान चायात्र यत जात्रत्र अक्षे छेम्रवायन रखिहम वरम मिरे भानश्रमिह चस्रवाय कत्रनाय। त्मरे छर्जयात्र वरे चायात्र पन्धिय-यहात्मण-यात्वात्र यथार्थ पार्वप्रयक्षण हम। दिवक्ता स्वामात तिलात वारेदाकात श्रीवीटि स्वामात स्वाम সন্মানের সঙ্গে সজে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

यक्ष वीक वीकर थारक ज्ञुक्ष म निरकत यहारे थारक। जात्र शहत वधन

অভ্রিত হয়ে বৃক্তরপে আকাশে বিভৃতি লাভ করে তথন সে বিশের জিনিস হর। এই বিভালয় বাংলার একপ্রান্তে করেকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে ভার ক্তুল সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিছু সব সজীব পদার্থের যতো ভার অভ্যান্তে পরিণতির একটা সময় এল। তথন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তথন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অভ্যান্তের যোগসাধন হল; বিশ্ব ভাকে আপন বলে দাবি করল।

चाधूनिक कारमद्र পृथिवीद छोगामिक नीमा एउट प्राह्म मासूव भद्रच्याद्रद নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আয়াদের গ্রহণ করতে হবে। যাত্ত্বের এই মিলনের ভিডি হবে প্রেম, বিষেষ নয়। মান্ত্র বিষয়বাবহারে আৰু পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অখীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনার পূর্ব-পশ্চিম নেই। বৃদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উড়ুত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরস্তন সভ্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সতাসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবার সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যস্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্থলবয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ णिथ निरम्रि । किन्न भिक्ता मर्क वाबारम्य वामानश्रमानत म<del>रक रम्</del> सम् नि। সাহসপূর্বক যুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরপে সত্যদন্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে খুব योभिक वज़ारे करत थाकि, किन्न वन्नरत बाबाएक बाज़िवनाम त्नरे, स्पष्टे मीनजा আছে। বেধানে মনের ঐশর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেধানে কার্পন্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশ। ও বিশাস আছে অক্তকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কঠে এই আহ্বানবাণী এক সমন্ন ঘোষিত হয়েছিল — আনুদ্ধ সর্বতঃ স্বাহা।

আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছির হয়ে বিভার নির্ধান কারাবাদে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারকী যা দয়া করে থেতে দেবে তাই নিয়ে টি কে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিরতার থেকে ভারতবর্ধকে মৃক্তিদান করা সহল ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও পেবা আদায় কয়বার, দান কয়বার ও দান গ্রহণ কয়বার সম্প্রকে আমাদের তৈরি কয়ে তুলতে হবে। বিশের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ধ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটে-ফে টা দিয়ে চিয়কেলে পাঠশালার পোড়ো কয়ে রাখা হয়েছে। আময়া পৃথিবীর জ্ঞানধারার সক্ষে হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বৃদ্ধিগত জ্ঞাবমাননা থেকে মৃক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জাহক এবং আধুনিক সকল লাছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামাহুজ শংকরাচার্য বৃদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীবীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্ভার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাত্তেরীর ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সকে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থাতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুম্সলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র স্থাই জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও হর্বল।

ভারতের বিরাট সন্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র দশ্বিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সেই তপস্থাকে উপলদ্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাই ভো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিভার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয়স্বজনে বৈঠকে যে অহংকার নিবিভ হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মাহ্যুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিভার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

২০ ফাল্কন ১৩২৮ শান্তিনিকেতন ভাত-चाचिन ১७२३

Q

আপনার। থারা আজ এথানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সকলের সজে ক্রমণ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাংসম্বন্ধ ছাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিভরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্কৃট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন যেমন জ্রেগ উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধা দিয়ে এর ভিতরকার রুগটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুঠা বোধ হয়, কারণ ভিতরের বড়ো আইজিয়ালকে বাইরে আকার দান করতে গেলে ছ্ইয়ের মধ্যে অসামকত্র থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্বভার সজে কোনো আইজিয়ালের ভিতরের মহযের মধ্যেকার ব্যবধান ধখন চোধে পড়ে ভখন গোড়াকার বাক্যাড়বরের পরে তা অনেক্রের কাছে হতাশার ও লক্ষার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে

ভোলা কারো একলার সাধ্য ময়, কারণ তা ত্-একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়।
প্রথমে বে অল্পাবনার আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাজাই তার বধার্ব পরিচয় য়য়। য়য়য়
কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়ভায় তা ফুটে উঠতে থাকে। তার প্রথমকার
চেহারা ভিতরকার সেই সভাটিকে বধার্ব বাক্ত করতে পারে না। এইজয়ই এই
প্রভিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি কৃষ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আফর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণসভাটিকে অস্করে ধারণ করে রয়েছে, ভা বাইরে থেকে সমাগত অভিধিরা এবং এর কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অনেকে नाना जनम्भूर्नजात यथा विषय धार्व करत्रह्म ७ लक्ष करत्रहम। এতে जामास्त्र উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর বর্ণার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত र्ग नि। अवन-कि, अरे श्रिकिशानित मान यात्रा युक राम प्राप्त कांत्रां अवनाक ভিতরের সত্যমৃতিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অমুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্তরপটিকে रम्थरहन, रम्थारन चाननाव चिथकाव निरम्न चारकन कवरहन। এव कांवन इस्ह रम, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। তারা কতকগুলি আকম্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের স্মাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিংবা হয়তো আমার নিজের অক্ষমতা ও তুর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে। হরতো আষার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অক্তদের কাছ থেকে তার খীঞ্জতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আদে তারই তাতে গরম্ব আর দায়িত্ব আছে। ত্বদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্ত সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষযতা প্রকাল পার। হয়তো আষারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আযার षाननात कर्य दिष्यं कर्य हरत डेर्रेट नात्र ना। किन्न षात्रात्र षाना षाट्य रा, नयखरे নিফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আয়ার একলার জিনিস বলতে পারি না। দেখানে যারা মিলিভ হয়েছে তালের ছারা সঞ্জনকার্য নিরম্ভর চলেছে। সেখানে मित्न मित्न त्व ज्यावश्चा । जित्र इत्य केंद्र , श्रिक निकृषि भर्वस्र कात्मत्र ज्यानम्भतिक সংগীত অভিনয় কলহান্তের দারাও ভার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্যসাধনার সহযোগিতা করছেন। তাঁদের षात्रा (यहेकू कर्य अदिवास रुट्ह जात छेअत बाधाव विश्वान बाह्ह; बाभा बाह्ह (य, একদিন এর বীঞ্জ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকালে মাথা তুলবে।

थायात्र यस इरम्राह्म एवं, ब्यायार्वम এই व्यक्तियांभीरमत यसा स्व-भव ছाज्यत छे९मार ও কৌতৃश्य ब्याह्म खोद्या स्थम এই वृत्कित क्ष्य स्था रखांग क्यार ना। विश्वखांत्रजीर्ज আমরা বে চিন্ধা করছি, যে সভ্য সন্ধান করছি, সেখানে অদেশী ও বিদেশী পণ্ডিভেরা বে ভবালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, ভারা যা-কিছু দিছেন, ছোটো আয়গার সেই উৎপর পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে ভার অপব্যয় হবে। ভা অল্প পরিধিতে বন্ধ থাকলে ভাতে সকলের গ্রহণ করবার হ্বোগ হয় না। যদিচ শান্ধিনিকেতনই আমার কেন্দ্রহল তব্ও দেখানে যারা সমাগত হবে, যাদের হাতে-কলমে কান্ধ করাতে হবে ভারাই বে তথ্ আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগ্য ভা ভো নয়। ভাই আমার মনে হয়েছে এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, বিশ্বভারতীতে বে স্পষ্ট হচ্ছে, বে সভ্য আবিদ্ধৃত হচ্ছে, ভা যাতে কলকাভার ছাত্রমগুলীও আনতে পারে, যাতে ভারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, তথু প্রিগত বিশ্বার চর্চা হচ্ছে না, সেক্ষন্ত সংগীত শিল্প সাহিত্যের নানা অষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল্ম, কিন্ধু অভি সমংকোচে; কারণ দেশের ছাত্রদের সন্ধে আমার ভেমন পরিচয় নেই। ভয় হয়েছিল যে, যে লোকেরা এত কাল এত ভূল ব্যে এসেছে হয়তো ভারা বিদ্রপ করবে। বড়ো আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রপ করার মতো এত সহল জিনিস আর নেই। যে পুব ছোটো সেও কোনো বড়ো জিনিসে ধুলো দিতে পারে, ভাকে বিক্বত করতে পারে।

এই আইডিয়ালের দলে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অহভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্যস্ক নিভূত কোণে ছিল্ম। এত গোপনে আমার কাল করে গেছি যে, আমার পরমান্ত্রীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি। আমি কী লক্ষ্য নিয়ে কেন অন্ত-সব কাল ছেড়ে দিয়ে অবকাশ ত্যাগ করে কোন্ ডাকে কোন্ আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি আমার সহকর্মীরাও অনেকে তা প্রোপুরি জানে না। তৎসবে আমি আমার বিভালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে আধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে। এই-সকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে তৃইভাবে দেখা যেতে পারে— প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দারিছ গ্রহণ করা; বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মাস্টানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে বার সহায়ভূতি আছে ভিনি সেই প্রভিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শ-পোবণের ভার নিতে পারেন। তিনি ভার জল্প চিল্তা করবেন, চেটা করে গড়ে তৃলবেন, ভাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দারিজের দিক এবং আত্মীরসমাজের লোকেদের কাজ। এর জল্প বিশ্বভারতীর ভার উদ্যাটিত

রুয়েছে। কিন্তু লোকে তো এ কথা বলতে পারে বে, আমানের এ-সব তালো লাপে না, বিদেশ থেকে কেন এ-সব অধ্যাপকদের আনানো; ভারতবর্ধ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল। বারা এ কথা বলেন তাদের সক্ষেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তারা এই প্রতিক্লতা সবেও কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী স্থিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারো আগতি নেই। বদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ করে আনি তবে তারা বে তা ওনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিয়া আমাদের বদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তারা ওনতে আসতে পারেন— এই বেমন ক্ষিতিমোহনবার সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আল বে আচার্ম লেভির বিদারের পূর্বে তাঁকে সংবর্ধনা করা হল। এই পশুতে বিদেশী হলেও তো এঁকে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না— ইনি আমাদের আপনার লোক হরে প্রেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হলরে গ্রহণ করেছেন। এর সক্ষে বে পরিচয়্মসাধন হল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেটা করছে। কেন। আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্ত যারা নিয়ত চেটা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুখলপর্ব কেন দেখা দিলে। পূর্বে বলেছি, মাহুযের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো দীমার মধ্যে এই সত্য কান্ত করছিল। ভৌগোলিক বেটন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেইনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অন্তত্তব করার বারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে পেছে; জলে হলে দেশে দেশে যে-সকল বাধা মাহুয়কে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সে-সব ক্রমণ অপসারিত হচ্ছে। আন্ত আকাশপথে পর্যন্ত মাহুয় চলাচল করছে। আকাশ-যানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তথন পৃথিবীর সমন্ত স্থুল বাধা মাহুয় ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোনো অর্থ ই থাকবে না।

ভ্গোলের সীয়া জীণ হয়ে যাছ্য পরস্পরের কাছে এসে দাড়িয়েছে। কিন্তু এড-বড়ো সভাটা আজও বাহিরের সভা হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সভা ছান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে অভিয়ে আছে, সে বে সাধনার পাথের নিয়ে পথে চলতে চার তা অতীত যুগের জিনিস; স্থতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিক্লতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে সভ্যের আবির্তাব হয়েছে ভার কাছে সভ্যভাবে না গেলে যার থেতে হবে। ভাই আল যারাযারি বেথেছে— নানা কাভির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শাস্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংলা বে প্রীস্ত হয়ে উঠছে তাতেই বৃথছি বে, সত্যের লাধনা হচ্ছে না। বে সত্য আৰু মানবসমান্তবারে অতিথি তার অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।

হারিদ্রা বতই হোক, বাইরে থেকে হুর্গতি তার বতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার তারতবর্বের আছে। এ কথা আরু বোলো না, 'তুমি দরিন্ত পরাধীন, তোমার মূথে এ-সব কথা কেন।' আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গৌরব তো এ সভাকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ তো ভেদ স্বষ্ট করে, সভাসম্পদই ভেদকে অভিক্রম করবার শক্তি রাথে। ধনকে যে মাহ্রয় চরম আত্রয় বলে বিখাস করে না, বে মৈত্রেশ্বীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নামুভান্তাম্ কিমহং ভেন হুর্থাম্, সেই ভো ধনয়য়, সেই ভো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্রার অধিকারকে সর্বত্ত উদ্ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করক। দেশবিদেশের ভাশস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করন। আয়য় সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আত্রমে বদে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্তা করেছেন সেই তপস্তাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রভিন্তি করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অসৌরব দ্র হবে— বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সভ্যকে স্বীকার করার বারাই ভা হবে। মহন্যতের সেই পূর্ণগৌরবসাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকয়।

১ ভারে ৷ ১৩২৯ কলিকাতা (भीय ३७२३

৬

বিশ্বভারতী সহছে একটা কথা মনে রাখতে হবে বে, আমার মনে এর ভাষ্টি
সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই
সংকল্পের বীজ আমার ময় চৈতন্তের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অভ্রেত্ত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অভিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আহর্লটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন বে, আমি বপোচিতভাবে বিক্যাশিক্ষার ব্যবহার সজে বোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি বে ভাবে মান্ত্র্য হয়েছি ভাতে করে আমাকে সংসার থেকে দুরে নিয়ে পিয়েছিল, আমি একাস্কবাসী ছিলাম। মানবসমাজের সন্দে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনির্চ বোগ ছিল না, আমি ভার প্রান্তে মাত্র্য হরেছি। 'শীবনন্থতি'তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দুরে বাস করত্র্য বলে ভার দিকে বাভায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টপাত করেছি। ভাই আমার কাছে দুরের হুর্গত জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থ্ব গভীর ছিল। কলকাভা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইটকাঠপাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমার আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারি দিকেই বাড়িগুলি মাথা তুলে থাকত, আর ভাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্ত কয়েকটি গাছপালা আর একটি পুছরিণী ছিল। কিন্ত দুরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বড়ো বাড়ি ছিল না, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

त्म नयग्र जाभारक वाहरव्रत्र श्रकृष्टि छाक भिरत्रिष्टिल। यत्न जारह यथारक मूकिरत्र একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোটো ছোটো কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে ধে জীবনবাত্রার ধণ্ড থণ্ড ছবি পেতৃম তা আমার হৃদয়কে জ্বালোড়িত করেছিল। যধাে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কথনো-বা লােকালয়ের উপর রাত্রের ঘূম-পাড়ানো হুর, কথনো-বা প্রভাতের ঘূম-জাগানো গান, আর উৎস্ব-क्लानाश्लव नानावक्य ध्वनि चायाव क्षम्यक উछना करत्र मिरब्रिहन। वर्षात নব্যেদাপমে আকালের লীলাবৈচিত্রা আর শরতের শিশিরে ছোটো বাগানটিতে দাস ও नातिरकनत्राकित कनभनानि चायाव कारक चल्वं हरत्र एक्या पिछ। यस चारक অতি প্রত্যুষে পর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্ম তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেকা করেছি ৷ সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদরে निविष् गडीत चानचरवननात नकात करत्रहि। विश्वकार सन चानारक वांत्र वांत्र करत আহ্বান করে বলেছে, 'তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে বে সভ্য আছে তা দকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমার-আমায় এই বিরহের মধ্যেও यापूर्व द्रष्त्रह्न।' उथना এই विधिविष्यंत्र উপमन्ति आयात्र यन्त्र ভিতরে अन्यहें जात ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো দরের ভিতরকার মান্ত্রটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ करत्रिक ।

তার পর আমার মনে আছে যে, প্রথম বধন আমাদের শহরে ডেক্জর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মন্ত ভ্যোগের মতো এল। গলার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগল্ম। এই প্রথম অপেকারত নিকটভাবে প্রকৃতির ভার্ম পেলাম। এ যে কড মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা

অনেকে পলীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অভিনিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার স্থামল শশুক্ষেত্র ও বনরাঞ্জি দেখে থাকবেন, কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি क्त्राफ भात्रायम मा। हैं विकार्कत कातागात्र (थरक विद्राकारण मुक्ति भाषा अक्रिक সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা ধে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিশুম অল্ললোকের ভাগোই তা ঘটে। সকালে কৃঠির পানসি দক্ষিণ দিকে খেড, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর ছ ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মাছ্যের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ, এই-সকল দৃশ্য আমার অস্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি ধেন গন্ধার ছুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে ন্তন্যরসের মতো গ্রন্থণ করে নিয়েছে। আমার গন্ধার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর দে সময়ে দেখানকার সূর্যের উদয়ান্ত বে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা की वनव। এই-एर विश्वकारक श्रिकि मृहूर्ए व्यक्ति विश्वनीय महिया উদ্বাটিত हरक व्यासत्रा তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতি-পরিচয়ের জন্ম তা আমাদের কাছে মান হয়ে যায়। ওঅর্জ্ব কবিভায় আপনার। তার উল্লেখ দেখেছেন। কেন্ডো মামুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্ত ষাধুর্ষ তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশুর্য একটি কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচয়ের অস্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রস্ধারার স্পর্লে আমার মন সে সময়ে বেরক্ষ উৎস্কুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা কীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার আছে। এডটা আমি ভূমিকাম্বরূপ বললুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য मिरा এक है। विस्तर मिर्क हानना क्व हिन এই नमवकां बीवनशाका छात्र मरश সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর-একটি অনুক্ল ঘটনা ঘটল বধন আমি পদ্মানদীর তীরে গিরে বাস করতে লাগল্ম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর সর্বের ধেড, ফান্ধনের মৃত্ব্রে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জন চরে কলধ্বনিম্থরিত বুনো হাসের বসতি, সন্ধ্যাতারায়-জলজল-করা নদীর বছে গভীরতা, এ-সব আমার সদে নিবিড় আত্মীয়তা ছাপন করেছিল। তখন পদ্মীগ্রামে মাহুবের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্ধর্বে সম্বিজিত জগভের সাক্ত্ পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অন্ধ বয়সে আমি আর-একটি জিনিস পেয়েছি। মান্নবের থেকে দ্রে বাস করজেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয়- বদ্ধদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওরার মধ্যে মাত্র্য হরেছি। এটি
আমার জীবনের প্র বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মান্টারকে
বরাবর তয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের বে-সকল অনৃক্ত মান্টার অলক্যে
থেকে পাঠ শিথিরে দেন তাঁদের কাছে কোনোরক্ষমে আমি পড়া শিথে নিয়েছি।
আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত,
আমি এ-সবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই-সকল বিভা মথার্থতাবে শিক্ষালাভ না করলেও
এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপারে মনে মনে আনন্দরস সকর কয়তে
পেরেছি। আমার বড়দানা তথন 'কপ্পপ্রয়াণ' লিবতে নিয়ত ছিলেন। বনস্পতি বেমন
বচ্ছদেশ প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিরে ইতন্তত বিতর পনিরে বরিয়ে কেলে দেয়, তাতে
তার কোনো অন্থগোচনা নেই, তেমনি তিনি থাভায় ঘতটি লেথা রক্ষা করতেন তার
চেয়ে হেঁড়া কাগজে বাতালে ছড়াছড়ি বেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার
রান্ডা সেই-সব বিক্ষিপ্ত ছিয়পত্রে আকীর্ণ হয়ে গছে। সেই-সকল অবারিত সাহিত্যরচনীর ছিয়পত্রের তুপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সকর রেথে দিয়ে গিয়েছিল।

তার পর আপনারা আনেন, আমি খ্ব অরবয়স থেকেই সাহিত্যচর্চার মন দিয়েছি,
আর তাতে করে নিন্দা থ্যাতি বা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে নেথনী চালিয়ে গিয়েছি।
তথন একটি বড়ো হবিধা ছিল বে, সাহিত্যক্ষেত্রে এত প্রকাশতা ছিল না, সাহিত্যের
এত বড়ো বাআর বসে নি, ছোটো হাটেই পশরা দেওয়া-নেওয়া চলত। তাই আমার
বাল্যরচনা আপন কোণটুক্তে কোনো লক্ষা পার নি। আত্মীয়বর্দ্রের বা একটু-আধটু
প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই বপেষ্ট মনে করেছি। তার পরে ক্রমে বন্ধসাহিত্যের
প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতার আক্রান্ত হল।
দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্তাবের মতো সাহিত্যাকাশ অসংখ্য
লেখকের ঘারা থচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে
বরাবর লেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরলবাসই আমার একান্ত আপনার জিনিস ছিল।
অতিরিক্ত প্রকাশ্রতার আঘাতে আমি কখনো হুছ বোধ করি নি। আমি চল্লিশপ্রতান্ধিশ বছর পর্যস্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাস্টিতে আপন ধেয়ালে সাহিত্যরচনা
করেছি। আমার কাব্যস্টের হা-কিছু ভালো-মন্দ তা সে সময়েই নেখা হয়েছে।

द्यम अमि माहिर्छात मधा निविहे हर प्रकान कि छिए ज्यम जामान जरूर अकि ज्याह्मान अकि स्थान अन वाल जन्न वाल जन्न वाल जिल्ला कि जाह्मान अकि स्थान अन वाल जन्न वाल जन्म वाल जन वाल जन्म वाल जन्म वाल जनम वाल जन्म वाल जन्म वाल जनम वाल जनम

তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় ইতিহাদ তাকে কডখানি বান্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, किन म विठात ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে বে, তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সতা আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আয়াদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিঃ হয়ে থাকলে মাহ্য সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে ধেমন এই প্রস্তুতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে ভপৰী মাহুষের শ্রেষ্ঠ বিভাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝধানে বসে যথন লাভ করা যায় তথনই ষথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিভাকে শুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তথন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোমধেম দোহন করে অগ্নি প্রজনিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সক্ষে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবনধাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুত্রপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনধাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মান্ত্র্য ছয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড়ো শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে ষধার্থ যোগ ছাপিত হয়, গুরুশিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল বে তথনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনো উত্তীর্ণ হয়ে দায় নি ; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে छ। नकन कालत । वर्डमान कालन्छ जलावत्वत्र खीवन खामास्त्र खान्न खनमा হওয়া উচিত নয়।

এই চিস্তা বধন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি পান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভারে নিপুম। সৌভাগ্যক্রমে তধন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বালাকালে আমার পিতৃদেবের সলে এখানে কালবাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি বে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশের সলে পরমাত্মার সলে চিজের বোগসাধনের বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি।

বে, এই অন্তত্তি ভার কাছে বাহিরের জিনিস ছিল না। তিনি রাত্রি হুটোর সময় উন্তত্ত ছাদে বলে ভারাধচিত রাত্রিতে নিমর হরে অন্তরে অমৃতরদ প্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীজনে বলে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে স্থাধারা পান করেছেন। যিনি সমত বিশ্বকে পূর্ণ করে রায়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহবির জীবনে প্রভাক্ত সভ্য হরে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল বে, বদি ছাত্রদের মহবির সাধনছল এই শান্তিনিকেজনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে ভাদের সলে থেকে নিজের বেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জল্প আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই ভাদের হদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঞ্চে এই যোগের জল্প সকলের চিত্তেই যে ন্যাধিক স্থার অংশ আছে ভার নির্ভি করবার চেটা করতে হবে, বে স্পর্ণ থেকে মাহ্র্য বঞ্চিত হয়েছে ভাকে জোগাতে হবে।

ভালোবাসভেন আর আযার সংকরে শ্রন্থ অর। ব্রন্ধবাদ্ধব উপাধ্যার মহালয় আযার ভালোবাসভেন আর আযার সংকরে শ্রন্থা করতেন। তিনি আযার কাজে এসে বোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি যাস্টারি করতে না জানেন, আয়ি সে ভার নিচিছ।' আযার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রাষায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্ত-করণ রসের উত্তেক করে তাদের হাসিয়েছি কাদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতায়, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লখা করে পাচ-সাভ দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে ধেতায়। তথন মৃথে মৃথে গল্প তৈরি করবার আযার শক্তি ছিল। এই-সব বানানো গল্পের অনেকগুলি আযার 'পল্পভচ্ছে' ছান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেটা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এবনি ভাবে বনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা আটিচ্ড তৈরি করে তোলা খ্ব বড়ো কথা। মাহ্যবের যে এতবড়ো বিশের বধ্যে এতবড়ো মানবসমালে জন্ম হয়েছে, দে বে এতবড়ো উদ্ভরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিম্থিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই ছর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিকার শেব লক্ষা হয়েছে চাকরি, বিশের সঙ্গে বে আনক্ষের সংক্রের লারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বিশ্বত হছিছ। কিছু মান্ত্র্যকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে বেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিছের সাম্বর্গত সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানববিশের সঙ্গে সন্মিলিত হতে ছবে।

আমাদের দেশবাদীরা 'ভূমৈব স্থম্' এই ঋষিবাক্য ভূলে গেছে। ভূমৈব স্থাং—
তাই জ্ঞানতপত্মী মানব তৃঃসহ ক্লেশ ত্বীকার করেও উত্তর-মেক্লর দিকে অভিযানে বার
হক্ষে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে ত্বিম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সভ্যের
সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা তৃঃখের পথ
অভিবাহন করতে নিক্রান্ত হয়েছে; তাঁরা কেনেছেন যে, ভূমৈব স্থাং— তৃঃথের পথেই
মান্থবের স্থা। আক আমরা সে কথা ভূলেছি, তাই অভ্যন্ত ক্লুল সক্লা ও অকিফিংকর
জীবনযাত্রার মধ্যে আত্রাকে প্রচ্ছের করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল
কাটছে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল বে,
আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীক্ষতা থেকে উদ্ধার করতে হবে।
বে গলার ধারা গিরিশিথর থেকে উথিত হয়ে দেশদেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে
মাহ্র্য তার জলকে সংসারের ছোটো বড়ো সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি
বে পাবনী বিছাধারা কোনো উত্তুল মানবচিত্তের উৎস থেকে উভুত হয়ে অসীমের
দিকে প্রবাহিত হয়ে চলছে, যা পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরম্ভর স্বভঃউৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেথে
দেধব না; কিন্তু ষেধানে তা পূর্ণ মানবলীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই
বিরাট বিশ্বরপটি ষেধানে পরিক্ষ্ট হয়েছে সেধানে আমরা অবগাহন করে গুদ্ধ
নির্মল হব।

'স তপোহতপাত স তপন্তপ্তা ইদং সর্বমস্কত বদিদং কিঞা।' স্প্রীকর্তা তপস্থা করছেন, তপস্থা করে সমন্ত স্কল করছেন। প্রতি অণুপরমাণ্ডে তাঁর সেই তপস্থা নিহিত। সেজ্ঞ তাদের মধ্যে নিরস্কর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপণের আবর্তন। স্প্রীকর্তার এই তপংসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যেরও তপস্থার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বলে নেই। কেননা মাছ্যও স্প্রীকর্তা, তার আসল হচ্ছে স্প্রীর কাজ। সে বে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের ঘারা প্রকাশ করে এই তার সভ্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপংক্ষেত্রে তারও তপংসাধনা। মাহ্যুষ্ হচ্ছে তপন্থী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্থার প্রয়াসকে মানবের সভ্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আক্রকার দিনে যে তপংক্ষেত্রে বিধের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্থার জাসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সক্বল ভেদবৃদ্ধি ভূলে গিয়ে সেধানে পৌছতে হবে। আমি বধন বিশ্বভারতী ছাপিত কর্মুম তথন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল।
আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই
পরিসমাপ্ত হবে ? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি। আমারই জন্ম জগতের বত
দার্শনিক বত কবি বত বৈজ্ঞানিক তপতা করছেন, এর বথার্থোপলন্ধির মধ্যে কি কম
পৌরব আছে ?

আমার মৃথে এই কথা অহমিকার মতো শোনাতে পারে। আজকের কথাপ্রসঙ্গে তর্ আমার বলা দরকার যে, মৃরোপে আমি যে সন্মান পেরেছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পার নি। এর ষারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে, মাসুবের অস্তর-প্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতিবিচার নেই। আমি এমন-সব লোকের কাছে গিরেছি যারা মাসুষের শুরু, কিছু তাঁরা অচ্ছন্দে নি:সংকোচে এই পূর্বদেশবাসীর সঙ্গে প্রভার আদানপ্রদান করেছেন। আমি কোথার যে মাসুবের মনে সোনার কাঠি হোঁরাতে পেরেছি, কেন যে মুরোপের মহাদেশ-বিভাগে এরা আমাকে আত্মীররূপে সমাদর করেছে, দে কথা ভেবে আমি নিজেই বিন্মিত হই। এমনি ভাবেই শুরু জগদীশ বন্ধুও ধেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎসধারার সন্ধান পেরেছেন এবং তা মাসুষকে দিতে পেরেছেন স্বেথানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিরেছেন।

পাশ্চাত্য ভ্ৰতে নিরস্তর বিভার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও বর্ষনদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাইনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভরের মধ্যে বিভার সহযোগিতার বাধা কথনো ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'সুলবয়' হয়ে একটু একটু করে মুবছ করে পাঠ শিথে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষাপাস করেই সব বিশ্বতির গর্ডে ছবিরে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সক্ষে আমাদের তপস্তার বিনিষয় হবে না। এই কথা মনে রেথেই আমি বিশ্বভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে যুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিল্ম। তাঁরা একজনও সেই আমন্তরে অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সক্ষে অস্তর আমাদের চাক্ষ্য পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ববিদ ফরাসি পণ্ডিত সিল্ভাা লেভি। তাঁর সক্ষে বিদ্বাদার নিকটসম্ম ঘটত তা হলে দেখতেন যে, তাঁর পাণ্ডিত্য বেমন অগাধ তাঁর হৃদ্ধে তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকোচের সক্ষে অধ্যাপক লেভির কাছে গিরে আমার প্রস্তাব জানাল্ম। তাঁকে বলল্ম যে আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে আমি এমন বিভাক্ষের ছাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেথানে ভারতীয় সম্পদ্ধের একজ-সমাবেশের চেটা হবে। সে সমন্ব তাঁর ছার্ভার্ড বিশ্বথিচ্ছালয় থেকে বক্তৃতা দেবান্ধ

নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড়ো বিশ্ববিত্যালয়গুলির মধ্যে অক্সডম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নামধাম কেউ জানে না; অথচ এই অধ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি-সাহেব অভি শ্রন্থার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এনে শ্রন্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, 'এ ষেন আমার পক্ষে স্বর্গে বাস।' তিনি ষেমন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর তদস্ক্রপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না, কিছু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অমুভব করেছেন; তাই এখানে এনে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স জর্মনি স্ইজারল্যাও অব্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি রুরোপীয় দেশ থেকে অজ্বস্থ পরিমাণ বই দানক্রপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরপে পাবার জক্ত শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমত আসন পেতেছি, কিন্তু এক হাতে ধেমন তালি বাজে না তেমনি এক পক্ষের বারা এই চিত্তসমবায় সন্তবপর হয় না। ধেখানে ভারতবর্ধ এক জায়গায় নিজেকে কোপঠেসা করে রেখেছে সেধানে কি সে ভার ক্ষ বার খুলবে না ? ক্ষুত্র বৃদ্ধির বারা বিশ্বকে একদরে করে রাখার স্পর্বাকে নিজের পৌরব বলে জ্ঞান করবে ?

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় বেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের স্বস্থ খাভাবিক কল্যাণজনক ও আরীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ধকে অঞ্বত্তব করতে হবে বে, এমন একটি জায়গা আছে বেখানে মাস্থ্যকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগোরব বা হৃংথের কারণ নেই, যেখানে মাস্থ্যের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য বর্ত্বরা আমাকে কথনো কথনো জিল্লামা করেছেন, 'ভোমাদের দেশের নোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে।' আমি ভার উন্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'ই্যা নিশ্বরুই, ভারতীয়েরা আপনাদের কথনো প্রত্যাখ্যান করবে না।' আমি জানি বে, বাঙালির মনে বিস্থার গৌরববোধ আছে, বাঙালি পাশ্চাভ্যবিভাকে অত্মীকার করবে না। রাষ্ট্রায় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সবেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই স্বর্ধদেশীয় বিভার প্রতি প্রভা বাঙালির রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যায়া অতি দরিক্র, যাদের কষ্টের সীমা নেই, তারাও বিভাশিক্ষার হায়া ভক্র পদবী লাভ করবে বলে আকাজ্যা বাংলাদেশেই করে। বাঙালি যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভক্রসমাজেই উঠতে পারল না। ভাই তো বাঙালির বিধবা যা ধান ভেনে স্থতো কেটে প্রাণাত করে ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। ভাই আমি যানে করেছিলুম ধে, বাঙালি বিভা ও বিহানকে অবজ্ঞা,করবে না; ভাই আমি গান্ধাত্য জানীদের বঙ্গে

এসেছিলার যে, 'ভোষরা নি:সংকোচে নির্ভয়ে আয়াদের ছেশে আসতে পার, ভোমাদের অভ্যর্থনার জটি হবে না।'

আমার এই আবাসবাক্যের সভ্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি
এইবানে আমরা প্রমাণ করতে পারব বে, বৃহৎ মানবসমাজে বেথানে জানের বজ্ঞ চলছে
সেধানে সভ্যহোষানলে আহতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও
কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবি করতে পারি এই পৌরব আমাদের।
মাহ্যবের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের বে শাভাবিক অধিকার প্রভ্যেক মাহ্যবেরই
আছে কোনো মোহবলত আমরা ভার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই। আমাদের মধ্যে
সেই বর্বরভা নেই বা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ শুনের আলোককে আত্মীয়রপে স্বীকার
করে না, ভাকে অবজ্ঞা করে লক্ষ্যা পায় না, প্রভ্যাখ্যান করে নিজের দৈন্ত অম্বৃত্ব
করতে পারে না।

८ इ.च. १०३३

मেल्डियत्र ५०२२

**কলিকা**ভা

9

প্রত্যেক মৃহুর্তেই আষাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। স্বান্ধীর যে লীলা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের ঘারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন— 'হিরগ্রেমন পাত্রেণ সভ্যক্তাপিহিতং মৃথম্,' হিরগ্র পাত্রের ঘারা সভ্যের মৃথ আর্ভ হয়ে আছে। কিন্ধু একান্থই যদি আর্ভ হয়ে থাকত ভাহলে পাত্রকেই জানতুম, সভ্যকে জানতুম না। সভ্য যে প্রজন্ম হয়ে আছে এ কথা বলবারও জাের থাকত না। কিন্ধু যেহেতু স্ক্রীর প্রক্রিয়াই হচ্ছে সভ্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজক্তে উপনিষদের প্রবি মানুষের আকাজ্যাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে প্র্য, ভাষার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সভ্যকে দেখি।'

যাত্ব যে এয়ন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, যাত্ব নিজের মধ্যেই দেখছে যে, প্রভাক্ষ যে অবস্থার মধ্যে দে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রথম বাসনা জাছে; কিন্তু তার জন্তরাজা বলছে, লোভের আবরণ থেকে মহুলুত্বকে মৃক্তি দিতে চাই। অর্থাৎ বে পদার্থটা ভার মধ্যে অভিরিক্ত-মাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মহুলুত্বের প্রকাশ বলে আকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে। যা আছে তাই সত্য, যা প্রতীয়মান ভাই প্রতীতির যোগ্য, মাহুষ এ কথা বলে নি। পশুবৎ বর্বর মাহুষের মধ্যে বাহুশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাৎ তার প্রকাশ যে বাধাগ্রন্ত এ কথা মাহুষ প্রথম থেকেই কোনোরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে সে পদার্থটা ভার কাছে নির্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা বেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মাম্বের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু থবঁতা সেইখানেই মাম্বের সভ্য সেই পরিমাণেই আছেয়। এইজক্রেই মাম্বে কেবলই আপনাকে আপনি বলছে— 'অপারুণু', খুলে ফেলো, ভোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, ভোমার সকল-আপনের সভ্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই ভোমার দীপ্তি, সেইখানেই ভোমার মৃক্তি।

বীজ ধবন অস্ক্ররপে প্রকাশিত হয় তবন ত্যাগের ধারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মৃক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের তাকে পাবার জন্তে মাহুষেরও ত্যাগ করতে হয় যে আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ইশোপনিষদ বলেছেন, ধে মাহুষ আপনাকে সকলের মধ্যেও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজ্ঞুপতে'— সে আর গোপন থাকে না অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতো মা সদ্গময়'— অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে ধাও; 'আবিরাবীর্ম এধি'— হে প্রকাশস্ক্রপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ হছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা একসঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। বে মাছ্য নিজেকে সঞ্চয় ক'রে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রজ্জয়, সেই অবক্লয়; বে মাছ্য নিজেকে দান ক'য়ে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মৃক্ষ।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা ক্ষাল ঢাকা। বতক্ষণ ক্ষাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আষার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ ক্ষাল্টাই মহামূলা। ততক্ষণ আসল জিনিসের যানে भा अप्रा त्मल ना, जांद्र होम तोका त्मल ना। यथन होन करवांत्र मस्य अल, स्थाल यथन भो आ । त्मल करवांत्र मस्य विष्युत भविष्युत हेन, मद मार्थक हेन।

আষাদের আত্মনিবেদন বধন পূর্ণ হয় তথনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক বে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেটা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত কর্ষা, বত বংগা, বত বংগা। যারা মৃঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভূলে যায়। নিজের বেটা সভা রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশের সঙ্গে মিলনের রূপ।

আন্ধ নববর্ষের দিন আমাদের আশ্রয়ের ভিতরকার সভ্যকে প্রভাক্ষ করবার দিন।
বে তপস্থা এখানে স্থান পেয়েছে তার স্টেশক্রিটি কী তা আমাদের জানতে হবে। এর
বাইরের একটা ব্যবস্থা আছে, এর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, এর আইনকান্ধন চলছে, সে
আমরা সকলে মিলে গড়ছি। কিন্ধ এর নিচ্ছের ভিতরকার একটি তব্ব আছে বা
নিজেকে নিজে ক্রমণ উদ্ঘাটিত করছে, এবং দেই নিয়ত উদ্ঘাটিত করার প্রক্রিয়াই
হচ্ছে ভার স্পষ্ট। তাকে যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলেই আমাদের
আত্মনিবেদনের উৎসাহ সম্পূর্ণ হতে পারে। সভ্য বধন আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে
তথন আমাদের ত্যাগের ইচ্ছা বল পায় না।

সত্য আমাদের ত্যাপ করতে আহ্বান করে। কেননা ত্যাপের হারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়। আমাদের আশ্রমের মধ্যেও সেই আহ্বান পরিকৃট হয়ে উঠেছে। সেই আহ্বানকে আমরা 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়েছি।

শ্বজাতির নামে মাহ্ব আত্মতাগ করবে এমন একটি আহ্বান করেক শতাকী ধরে পৃথিবীতে ধ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ স্বজাতিই মাহ্যের কাছে এতদিন মহ্যাত্মর সবচেয়ে বড়ো সভা বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার কল হয়েছিল এই বে, এক জাতি মন্ত জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠবার জল্পে পৃথিবী জুড়ে একটা দহ্যবৃত্তি চলছিল। এমন-কি, বে-সব মাহ্য স্বজাতির নামে জাল ঝালিয়াতি অত্যাচার নিষ্ঠ্রতা করতে কৃত্তিত হয় নি, মাহ্য নির্লজ্জভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সম্জ্বল করে রেখেছে। অর্থাৎ বে ধর্মবিধি সর্বজনীন তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মাহ্য ধর্মেই অন্ধ বলে মনে করেছে। স্বজাতির পত্তিসীয়ার মধ্যে এই ত্যাগের চর্চা; এর আত্মল থ্ব লোভনীয় বলেই ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। তার কারণ ত্যাগই স্ক্টেশক্তি; সেই ত্যাপ হতটুকু পরিধির পরিমাণেই সভ্য হয় ততটুকু পরিমাণেই সেগর্মাণ হয়েছে। এইজন্তে নেশনের ইতিহাসে ত্যাগের দৃষ্টান্ত মহদ্টান্ত বলেই সপ্রমাণ হয়েছে।

কিন্তু সভ্যকে সংকীর্ণ করে কথনোই মামুষ চিরকাল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না।
এক আয়গায় এসে তাকে ঠেকতেই হবে; যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয়
তবে বনস্পতি ফ্রভ বেড়ে ওঠে; কিন্তু অবশেষে তার শিক্ত নীরস তলায় গিয়ে ঠেকে,
তথন হঠাৎ একদিন তার ডালপালা ম্বড়ে ষেতে আরভ করে। মায়্রের কর্তবার্দ্ধি
অজাতির সীমার মধ্যে আপন পূর্ণথাল্ল পায় না, তাই হঠাৎ একদিন সে আপনার প্রচ্র ঐশব্দের মাঝধানেই দারিন্ত্যে এসে উদ্ভীর্ণ হয়। তাই ষে য়ুরোপ নেশনস্কান্তর প্রধান
ক্ষেত্র সেই য়ুরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ড হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ এবং সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদাকণ তৃঃধ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনরপের মধ্যে মাহ্য আপন সতাকে আবৃত করে ফেলেছে; মাহ্যের আয়া বলছে, 'অপার্ন্'— আবরণ উদ্ঘাটন করে।। মহ্যাত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বন্ধাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মাহ্য এতদিন এমন স্পষ্ট প্রদ্বত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যথন আপনার ম্যল আপনি প্রস্ব করতে আরম্ভ করেছে তথন মুরোপে নেশন আপনার মৃতি দেখে আপনি আতৃষ্কিত হয়ে উঠেছে।

ন্তন যুগের বাণী এই ষে, আবরণ পোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদবৃদ্ধির আবরণ-মৃক্ত করে দেখি, তা হলেই তার সভারপ দেখতে পাব।

আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা বৃদ্ধি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার ঘারাতেই আপনি এখানে নব্যুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রমংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশুষ বৃদ্ধি তেমনি আপন হুদমকে প্রসারিত করে দের এবং বৃদ্ধি এখানে আগন্তকেরা সহক্ষেই আপনার ছান্টি পার তা হলে এই আশুম সকলের সেই সন্মিলনের হারা আপনিই আপনার সত্যরূপকে লাভ করবে। তীর্থবাত্রীরা বে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যানৃষ্ট নিয়ে আসে, তার ঘারাই তারা তীর্থহানকে সত্য করে তোলে। আমরা হারা এই আশুমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রন্ধাপুর্বক প্রত্যাশা করি সেই শ্রন্ধার হারা সেই প্রত্যাশা হারাই সেই সভ্য এখানে সমুজ্জন হরে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্তের রূপ দেখব বলে নিরত্ব প্রত্যাশা করব। সে মন্ত হচ্ছে এই যে— 'বৃত্ত বিশং

ভবত্যেকনীত্বন্'। দেশে দেশে আমরা মাহ্বকে তার বিশেষ স্বাঞ্চাতিক পরিবেইনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, দেখানে মাহ্বকে আপন ব'লে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন-একটি জারগা হয়ে উঠুক ষেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাভিগত সকলপ্রকার পার্বক্য সত্তেও আমরা মাহ্বকে তার বাহ্নভেদম্ভরূপে মাহ্ব বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই ন্তন যুগকে দেখতে পাওয়া। সন্নাসী পূর্বাকাশে প্রথম অফণোদর দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অক্কারের প্রাস্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পার তথনই সে জানে বে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাত্রির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রাস্তে এই প্রান্তরশেবে বেন আজ নববর্ষের প্রভাতে ভেদবাধার তিমির-মৃক্ত মাহ্বরের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলের মধ্যে উজ্জন করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রম্বা করতে পারি যে, মানবের ইতিহাদে নবয়্গের অফণোদয় আরক্ত হয়েছে।

১ বৈশাখ ১৩০০ শাস্তিনিকেডন **ভার ১৩**৩.

6

আর কিছুকাল হল কালিঘাটে গিরেছিলাম। দেখানে গিরে আমাদের প্রোনো আদিগলাকে দেখলাম। তার মন্ত চুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মতো বন্ধ হরে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা দক্তীব ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছান্ধিয়ে সিংহল গুলরাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের দম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ ধেন মৈত্রীর ধারার মতো মাহবের দক্ষে মাহবের মিলনের বাধাকে দ্র করেছিল। তাই এই নদী পুণানদী বলে গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড়ো বড়ো নদনদী আছে দবগুলি সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল। কেন। কেননা এই নদীগুলি মাহ্যের দক্ষে মাহবের সম্বন্ধ্বাপনের উপায়স্থরপ ছিল। ছোটো ছোটো নদী তো তের আছে— ভাদের ধারার তীব্রতা থাকজে পারে; কিন্ধু না আছে গভীরতা, না আছে স্থারিত্ব। তারা তাদের জলধারার এই বিশ্বমৈত্রীর ক্রপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। মাহ্যের সঙ্গে মাহযের মিলনে ভারা সাহায্য করে নি। সেইজন্ধ তাদের জল মাহ্যের কাছে তীর্থোদক হল না। বেথান দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে দেখানে কত বড়ো বড়ো নগর

হয়েছে— সে-সব দেশ সভ্য ভার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। এই-সব নদী বয়ে মাছধের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নানা জায়গায় গিয়েছে। আমাদের দেশের চতুস্পাঠীতে অধ্যাপকেরা বখন জ্ঞান বিভরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অরপানের ব্যবস্থা কয়ে থাকেন; এই গলাও তেমনি একসময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিভারিত করেছিল, তেমনি আর-এক দিক দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্ম গলার এতি মাছবের এত শ্রন্ধা।

তা হলে আমরা দেখলাম, এই পবিত্রতা কোথায় ? না, কল্যাণময় আহ্বানে ও হুযোগে মাহুষ বড়ো ক্ষেত্রে এদে মাহুষের দক্ষে মিলেছে — আপনার স্বার্থবৃদ্ধির গণ্ডির মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জ্লের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু যথনই তার ধারা লক্ষ্যন্তই হল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নই হল, তথনই তার গভীরতাও কমে গেল। গলা দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুলি হল না। যদিও এখনো লোকে তাকে শ্রন্ধা করে, সেটা তাদের অভ্যাসমাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ নেই। আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যমাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করার জল্পে এসে মিলেছিল। ভারতও তথন নিজের শ্রেষ্ঠ যা তা সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সম্বন্থ বিশ্বের সদে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হল। না, তার কারণ বৃদ্ধদেব এখানে তপস্থা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্থার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বন্টন করে দিয়েছে। যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আর যদি সে আর অম্বত-অম পরিবেশনের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বৃঝতে হবে তা আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাগ্রার। কি গয়াকে বড়ো করতে পারে, না তার মন্দির পারে?

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণাধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিস্তার 
ঘারা, সাধনার ঘারা পুণাকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক
দূর হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন
পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই
ভারতের গলা আমাদের আশ্রমের মধ্যে বইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল
হতে লাগল। তাঁরা আমাদের,জীবনে জীবন মেলাছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন

করে তাঁদের চিত্ত প্রদারিত হচ্ছে। এর চেরে আর সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মাহ্বব উত্তীর্ণ হর বলেই তার নাম ভীর্থ। এমন অনেক জারগা আছে বেথানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না; সমস্ত পথিক বেথানে আসে চলে যাবার জন্তে, থাকবার জন্তে নয়। যেমন কলকাতার বড়োবাজার— সেথানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেথানে এসে যাত্রা পের হয় না; সেথানে লাভলোকসানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতার জন্মছি— সেথানে আশ্রের খুঁজে পান্ধি না। সেথানে আমার বাড়ি আছে, তবু সেথানে কিছু নিজের আছে বলে মনে করতে পারছি না। মাহ্বব যদি নিজের সেই আশ্রেরটি খুঁজে না পেলে তো মহ্মেন্ট দেখে, বড়ো বড়ো বাড়িবর দেখে তার কী হবে। ওথানে কার আহ্বান আছে। বণিকরাই কেবল সেথানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের বেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে সেথানে কী হয়। সেথানে বারা পুণ্যপিপাহ তারা পাগুদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে। সেথানে তো সব দেশের মাহ্বব মেলবার জন্তে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

কলি একটি পত্র পেলাম। আমাদের স্থকলের পদ্ধীবিভাগের ধিনি অধ্যক্ষ তিনি আহাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন। ভিনি লিখেছেন যে, জাহাজের লোকেরা ভাদখেলা ও অক্সান্ত এত ছোটোখাটো আমোদপ্রমোদ নিম্নে দিন কাটার যে ভিনি বিশ্বিত হয়ে আমাকে লিখেছেন যে, কেমন করে ভারা এর মধ্যে থাকে। যে জীবনে কোনো বড়ো প্রকাশ নেই, কুল্র কথায় যে জীবন ভরে উঠেছে, বিশের দিকে যে জীবনের কোনো প্রবাহ নেই, ভারা কেমন করে ভার মধ্যে থাকে, কী করে ভারা মনে ভৃথি পায়।

শীষ্ক এশ্ম্হার্স্ট এই-বে বেদনা অহতব করেছেন তার কারণ কী। কারণ এই বে. তিনি আশ্রমে বে কার্যের ভার নিয়েছেন তাতে করে তাঁকে রহতের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে অবলম্বন করে সমন্ত প্রামবাসীদের কল্যাণক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ কাজ তাঁর আপনার স্বার্থের জন্তে নয়। তিনি সম্বত্ত গ্রামবাসীদের মাহ্য বলে শ্রহা করে সকলের সক্ষে মেলবার হ্যোগ পেয়েছিলেন বলে এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে। এই-বে আলেপাশের গরিব অজ্ঞা, এদের মধ্যে যাবার তিনি পথ পেয়েছিলেন। সেইজন্তে তাঁর সক্ষে বে-সমন্ত বড়ো বড়ো ধনীছিলেন— তাঁদের কেউ-বা জ্বল, কেউ-বা ম্যাজিস্টেট তাঁদের তিনি মনে মনে অভ্যক্ত অকৃতার্থ বলে ব্রুতে পেয়েছিলেন। তাঁরা এথানে প্রস্তুত ক্ষমতা পেলেও, সমন্ত দেশবাসীর সহিত অব্যাহত মিলনের পথটি খুঁজে পান নি। তাঁরা ভারতে কোনো ভীর্থে এসে পৌছলেন না। তাঁদের কেউ-বা রাজজ্ঞার এসে ঠেকলেন, কেউ-বা

লোহার দিল্লকে এদে ঠেকলেন, তাঁরা প্ণাতীর্থে এদে ঠেকলেন না। আমাদের সাহেব স্কলে এদে এর তীর্থের রূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমরা এখানে থেকেও ধদি দেটি উপলব্ধি করতে না পারি তবে আমাদের মতো অক্বভার্থ আর কেউ নেই। তাই বলছি, আমাদের এখানে কর্মের মধ্যে, এর জ্ঞানের সাধনার মধ্যে যেন কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি। এ জায়গা গুধু পাঠশালা নয়, এই জায়গা তীর্থ। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এদে যেন বলতে পারে— আ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এদে বিশের ও বিশ্বদেবতার দর্শন লাভ করলাম।

e देवनाथ ১७७०

অগ্ৰহায়ৰ ১৩৩০

শান্তিনিকেতন

2

আমাদের অভাব বিশুর, আমাদের নালিশের কথাও অনেক আছে। সেই অভাবের বোধ জাগাবার ও দূর করবার জন্তে, নালিশের বৃদ্ধান্ত বোঝাবার ও ভার নিম্পত্তি করবার জন্তে থারা অক্লব্রেম উৎসাহ ও প্রাক্তভার সঙ্গে চেষ্টা করছেন তারা দেশের হিতকারী; তাঁদের 'পরে আমাদের শ্রদ্ধা অনুধ্ধ থাকু।

কিন্তু কেবলমাত্র অপমান ও দারিন্দ্রোর দারা দেশের আত্মপরিচয় হয় না, তাতে আমাদের প্রচ্ছয় করে। যে নক্ষত্রের আলোক নিবে গেছে অন্ধকারই তার পক্ষে একমাত্র অভিশাপ নয়, নিখিল জ্যোতিষমগুলীর মধ্যে তার অপ্রকাশই হচ্ছে তার স্বচেয়ে বড়ো অবমাননা। অভ্যার তাকে কেবল আপনার মধ্যেই বন্ধ কয়ে, আলোক তাকে সকলের সম্বে দোগযুক্ত করে য়াধে।

ভারতের ধেখানে অভাব ধেখানে অপমান দেখানে সে বিশের সঙ্গে বিচ্ছিন। এই অভাবই ধদি তার একান্ত হত, ভারত ধদি মধ্য-আফ্রিকা-থণ্ডের মডো সভাই দৈয়প্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিন্ন কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না।

কিন্ত ক্ষণক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধান্তা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন প্রিয়ার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্ঘাটিত করবার অধিকারী।

বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোকসম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণা করবার ভার নিয়েছে। যেখানে ভারতের সমাবস্থা সেধানে তার কার্পণ্য। কিন্তু এক্ষমাত্র সেই কার্পণ্যকে স্বীকার করেই কি সে বিশের কাছে লক্ষিত হরে থাকবে। বেথানে ভার পূর্ণিমা সেথানে ভার দাক্ষিণ্য- থাকা চাই ভো। এই দাক্ষিণ্যেই ভার পরিচয়, সেইথানেই নিথিল বিশ্ব ভার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবেই।

ষার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলান্থিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমন্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, মতক্ষণ না রাজ্যে খাতদ্রা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলার শুধু খদেশের অপমান তা নয়, এতে সর্বমানবের অপমান। বৃদ্ধদেব যথন অকিঞ্চনতা গ্রহণ করেই সভ্যপ্রচারের ভার নিয়েছিলেন তথন তিনি এই কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন যে, সভ্য আত্মমহিমাতেই গৌরবান্থিত। স্থা আপন আলোকেই স্বপ্রকাশ; স্যাকরার দোকানে সোনার সিণ্টি না করালে তার মূল্য হবে না, ঘোরতর বেনের মুখেও এ কথা শোভা পায় না।

ষে খদেশভিমান আষরা পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছি তারই মধ্যে রাজ্যবাণিজ্যগত সম্পদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরতার অন্তচিতা রয়ে গেছে। সেইজন্তেই আজকের দিনে ভারতবাদীও এমন কথাও বলতে সজ্জা বোধ করে না বে রাইয়ে গৌরব সর্বাত্তো, তার পরে সভ্যের গৌরব। কোনো কোনো পাশ্চাত্য মহাদেশে দেখে এসেছি, ধনের অভিমানেই সেধানকার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে রাজ্যন্ত করে রেখেছে। সেধানে বিপুল ধনের ভারাকর্বণে মান্থবের মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পশ্চিমকে থোটা দিয়ে স্বজাতিদন্ত প্রকাশ করবার বেলায় আমরা বে মুখে সর্বদাই পশ্চিমের এই বস্তদ্মতার নিন্দা করে থাকি সেই মুখেই বখন সত্যসম্পদকে শক্তিসম্পদের পশ্চাদ্বর্তী করে রাধবার প্রভাব করে থাকি তখন নিশ্চয়ই আমাদের অভভগ্রহ কৃটিল হাস্ত করে। বেমন কোনো কোনো ভচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ অপাংক্তয়ের বাড়িতে যে মুখে আহার করে আদে বাইরে এদে সেই মুখেই তার নিন্দা করে, এও ঠিক সেইমত।

বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই বে, ভারতবর্ধে সত্যসম্পদ্
বিনষ্ট হয় নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সভাের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের
ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সভাবানের সভা বিশের। সভালাভের
সালে সঙ্গেই ভার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি ষধনই ব্রালেন 'বেদাহমেতন্'—
আমি একে জেনেছি, তথনই তাঁকে বলতে হল, 'পৃথন্ধ বিশ্বে অমৃভক্ত পুরাং'— ভামরা
অমৃতের পুত্র, ভামরা সকলে শুনে যাও।

তোমরা সকলে শুনে যাও, পিতামহদের এই নিমুম্বণবাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব

হয়ে থাকে তবে সামাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি, কিছুতেই আমাদের আর পৌরব দিতে পারে না। ভারতে সভাধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবেই বিশের প্রতি ভার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আন্তকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশাস করে না ভারা ভারতের সভােও বিশাস করে না। আমরা বিশাস করি। বিশ্বভারতী সেই বিশাসকে আমাদের স্থাদেশবাসীর কাছে প্রকাশ করুক ও সর্বন্ধেশবাসীর কাছে প্রচার করুক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাশী বিশের কাছে ঘােষিত হােক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাশী বিশের কাছে ঘােষিত হােক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধি করুক, যে সম্পদকে সর্বন্ধনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।

(भोष ३७०.

50

আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিভালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তথন আয়ার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আয়ার একাম্ব ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, ভামল প্রায়র, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্ণ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে ভঞ্চণ চিত্তে আনন্দ স্কারের দরকার আছে; বিখের চারি দিককার রদাখাদ করা ও স্কালের আলো मकाात र्यात्यत मोन्यं উপভোগ कतात यथा भिरत निक्रम्त कीवरनत উत्वाय व्याननात থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অমুভব করুক যে, বস্কুরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মাহুষ করছে। তারা শহরের ধে ইটকাঠপাথরের মধ্যে বধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মৃক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্তে আমি व्याकान-व्यालात व्यक्तनात्री जेगात श्राष्ट्रत এই निकारक मानन करत्रिम्म । व्यायात्र আকাজ্র। ছিল বে, শান্তিনিকেতনের গাছপাল।-পাথিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। चात्र म्हिन कि क्रू कि क्रू याष्ट्र कि ए एएक अ अता निका नाड क्रम्रव। कांत्रन, বিশপ্রকৃতি থেকে বিভিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে ভাভে করে শিশুভিত্তের विषय क्रिंड श्राहा এই योगविष्क्रामत्र दावा एवं वाउष्णात स्थि इत्र छाएक क्रा बाहररत व्यक्नान राष्ट्र । পृथिवीत्छ এই छूर्छाना व्यत्वक नित्र (यत्क हरण अम्बर्ध) ভাই यायात्र यत्न राष्ठ्रिल (य, विचश्रके जित्र मान (यात्रवालन कत्रवात अकि व्यक्ष्य क्ष्य रेजित क्रां इरव। धमनि करत धहे विशामस्त्र श्री छि। इत्र।

एथन सामाद्र निस्त्र महायू भवन किहू हिल या, कात्रव सामि निस्त्र वज्ञावन

ইন্থ্যসাসীরকে এড়িয়ে চলেছি ৷ বই-পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেধাব এমন দ্ঃসাহস ছिन ना। किन्न जाशास्त्र वानाकान (थरक विश्वश्रक्तकित्र वानी सूध करत्र हिन, जाशि कात्र সঙ্গে একাস্ত আত্মীয়ভার ছোগ অভুভৰ করেছি। বই পড়ার চেয়ে বে ভার কত বেশি मृत्रा, जा एव कडवानि मंक्ति ७ त्थात्रवा दान करत, छ। व्यक्ति नित्व वानि। व्यक्ति কভগানি একা মাসের পর যাস বুনো হাসের পাড়ায় জীবন বাপন করেছি। এই বাদ্চরদের সদে জীবনধাপনকালে প্রস্তুতির যা-কিছু দান তা আমি ষতই অঞ্চলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেম্নেছি, আমার চিত্ত ভরপুর হয়ে গেছে। তাই শিশুরা বে এখানে आनत्म मोएक, गांक ठएक, कनशांच्य आकांन म्थत करत जूनक - आधांत यत्न रुप्तरह त्य, अद्रा अयन-किहू लांड करत्रह या पूर्लंड। छात्त्र विष्ठांत्र की यांकी भारा एम कोंहे नवहास वर्षा कथा नत्र; किन्न छात्मत्र हिस्सत्र भित्रामा विस्तत्र व्यमुख्यतम পन्निभूर्ग इरह रत्राह, व्यानस्य उपरा উঠिছে, এই ব্যাপারটি বছমুল্য। এই হাসিগান-আনন্দে গল্পে ডিভরে ভিভরে ভাদের যনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না, বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্ত পাদের নম্বর विष्ठ वाकि हरवन ना, किन्न व्याधि कानि এ चिन्न व्याव व्याव विषय । अकु जित्र क्लान रथक मद्रचंडीत्क बाज्रद्राप नाफ करा, ध भव्रय मोजात्माव कथा। धर्यन कत्त्र चायात्र বিভালয়ের স্ত্রপাত হল।

তার পর একটি বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাটগুলি উদ্ঘাটিত হতে লাগল।
আদলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম বারটি বন্ধ্ব
খাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় খাকে না। প্রকৃতির আশ্রেয় থেকে বঞ্চিত হবার
মধ্যে যে ক্লব্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিল্ল না করলে
রসভাগ্রারে প্রবেশ করা লুংলাধ্য। তাই যান্ধ্যের মৃক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী
বলে স্বীকার করে নিম্নে গ্রারই আশ্রায়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মৃক্তির আদর্শ
নিরেই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পদ্তন হল।

এখানকার এই মৃক্ত বার্তে আমরা যে মৃক্তি পেরে সেল্য আজ তা পর্ব করে বলবার আছে। এতে করে আয়াদের যে কত বল্ধনদশা পুচল, কত যে সংকীর্ণ সংস্থার দ্য হল, তা বলে শেব করা বার না। এখানে আমরা সব মাহ্যকে আপনার বলে শীকার করতে শিথেছি, এখানে মাহ্যের পরস্পারের সম্ভ ক্রমণ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে পিরেছে।

थि (व भवन भोषात्मात्र कथा छ। बाबात्मत बानत्छ एत। कावन अ कथा बार्यो स्कृति (व, बाक्र्यव व्या अकि वृक्ष भीषा एक्ट, छात्र लाकामार्य একাস্কভাবে অবরোধ। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ তার চিন্তপজ্জিকে ধর্ব করে দিছে। কিন্তু তার চেয়েও মানুষের মধ্যে আর-একটি অস্বাভাবিকতা আছে, তা হচ্ছে এই যে, মানুষই মানুষের পরম শক্র। এটি খুব সাংঘাতিক কথা। এর মধ্যে যে তার কতথানি চিন্তসংকোচ আছে তা আমরা অভ্যাসবশত জানতে পারি না। স্বাজাত্যের দক্তে আমরা কোণঠেসা হয়ে গেছি, বিশের বিন্তীর্ণ অধিকারে আপনাদের বক্ষিত করেছি। এই ভীষণ বাধাকে অপনারিত করতে হবে; আমাদের জানতে হবে যে, যেখানে মানুষের চিন্তসম্পদ আছে সেখানে দেশবিদেশের ভেদ নেই, ভৌগোলিক ভাগবিভাগ নেই। পর্বত অরণ্য মক, এরা মানুষের আত্মাকে কারাক্ষর করতে পারে না।

বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে, যে মাটিন্ডে গাছ বেড়ে উঠছে, সেই উপরিতলের মাটি হল বাংলাদেশের; কিন্তু এ কথা জানতে হবে যে, নীচেকার ভূষি পৃথিবীর সর্বত্র পরিবাপ্তে আছে, স্কৃতরাং এ জায়গায় সমন্ত বিশ্বের দক্ষে ভার গভীরতম নাড়ীর যোগ। এই ভার ধাত্রীভূমিটি যদি সার্বভৌমিক না হত ভবে এমন করে বাংলার স্থামলতা দেখা দিত না। মাটি তুলে নিয়ে টবের ছোটো জায়গাতেও ভো গাছ লাগানো যায়, কিন্তু ভাতে করে যথেষ্ট ফল লাভ হয় না। বড়ো জায়গার যে মাটি ভাতেই যথার্থ ফদল উংপর হয়। ঠিক ভেমনি অস্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে ভার থেকে বিচ্ছির হয়েও বড়ো হওরা যায়, সেখানেই আমরা মন্ত ভূল করছি।

পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেধানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রক্তর হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ধের সভ্যতাতেও তেমনি আর্থ প্রাবিড় পার্যাক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জ্ঞাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বর্গকে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধারা বর্ধর তারাই সবচেয়ে স্বতম্ব; তারা নৃতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোধের বলে বিষ্বাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকার দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে শীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অস্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দারা এই কথা জানতে হবে যে, মান্ত্র্য শুধু কোনো বিশেষ জাতির অস্তর্গত নমু; মান্ত্রের স্বচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মান্ত্র। আৰকার দিনে এই কথা বলবার•সময় এসেছে বে, মাসুষ সর্বদেশের সর্বকালের। ভার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচরসাধন হয় নি বলেই মাসুষ আন্ধ অপরের বিস্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্তকে মারতে ভার হাত কম্পিত হচ্ছে না— সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাছে।

ভারতবর্ধ ভার লাভরক্ষা করবার সপক্ষে কি পাশ্চাত্য দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি এ কথা ভূলে গেছি বে, রুরোপ ও আমেরিকা আপন আপন নাশনালিক মের ভিত্তিপন্তন করে বে বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমানের দেশে ভেমন ভিত্তিপন্তন কথনো হয় নি। ভারতবর্ধ এই কথা বলেছিল বে, বিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন ভিনিই বর্থার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। ভিনি অপ্রকাশ থাকেন না; 'ন ভড়ো বিভূক্তপতে', ভিনি সর্বলোকে সর্বলালে প্রকাশিত হন। কিছু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্তকে শীকার করল না, ভারা কথনো বড়ো হতে পারল না, ইভিহাসে তারা কোনো বড়ো সভ্যকে রেখে বেডে পারল না। ভাই কার্থেক ইভিহাসে বিশ্বপ্ত হয়ে গেছে। কার্থেক বিশের সমন্ত ধনরত্ব দোহন করতে চেয়েছিল। সভরাং সে এমন-কিছু সম্পদ্ধ রেখে যায় নি যার ঘারা ভবিত্তং রুগের মান্তবের পাথের রচনা হয়। ভাই ভেনিস ও কোনো বাণী রেখে বেডে পারল না। সে কেবলই বেনের মড়ো নিয়েছে, অমিয়েছে, কিছুই দিয়ে বেডে পারল না। কিছু মান্ত্র রখনই বিশ্বে আপনার জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করডে পেরেছে তথনই সে আপন সভ্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে।

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় ছাপন করে এই উদ্দেশ্তে ছেলেদের এখানে এনেছিল্ম বে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মৃক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল বে, মান্থবে মান্থবে বে জীবন ব্যবধান আছে তাকে অপুসারিত করে মান্থবকে পর্বমানবের বিরাট লোকে মৃক্তি দিতে হবে। আমার বিভালরের পরিণতির ইতিহালের সঙ্গে পেই আন্তরিক আকাক্রাটি অভিবাক্ত হরেছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে বে প্রতিষ্ঠান তা এই আন্তরান নিয়ে ছাপিত হয়েছিল বে, মান্নযকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মান্থবের মধ্যে মৃক্তি দিতে হবে। নিকের ময়ের নিকের দেশের মধ্যে বে মৃক্তি তা হল ছোটো কথা; তাতে কয়ে সভ্য থণ্ডিত হয়, আর সেকস্তই জগতে অশান্তির স্ফি হয়। ইতিহাসে বায়ে বায়ে পদে পদে এই সভ্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মান্নয পীত্তিত হয়েছে, বিজ্ঞোহানল আলিম্বছে। মান্নযে মান্নযে বে পভ্য, 'আত্মবং সর্বভৃত্তেমু যং পশ্রতি স পশ্রতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বক্ষনীন সভ্য আছে ভা মান্নয মান্নয মান্নয বানে করেছে। মান্নয

বে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে ঘণার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণপরিচয় লাভ করেছে।

এ कथा बाककात मित्न यमि बामता ना उपनिष्क कति छाउ कि छोत्र एक तिहै। মানুষের এই বড়ো সতে র অপলাপ হলে ষে বিষম ক্ষতি, তা কি আমাদের জানতে হবে না। মাহুষ মাহুষকে পীড়া দেয় এত বড়ো অক্সায় আচরণ আমাদের নিবারণ করতে হবে, বিশ্বভারতীতে আমরা সেই সত্য স্বীকার করব বলে এসেছি। অন্সেরা ষে कारकत्र छात्र निन-ना- विक वानिकाविद्यात कक्रन, धनी धन मक्षत्र कक्रन, किन्ह धर्थान সর্বমানবের যোগদাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার ছার খুলবে, যার চৌমাথায় मैं फिरा भागता नकन क पास्तान कतर क्षि रव न।। এই शिनन क्रिक प्राथा पर ভারতীয় সম্পদকে ভূললে চলবে না, সেই এখর্ষের প্রতি একাস্ত আছা ছাপন করে তাকে শ্রন্থায় গ্রহণ করতে হবে। বিক্রমাদিত্য উচ্চ্রিমীতে যে প্রাসাদসৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ তে৷ তার কোনো চিহ্ন নেই; ঐতিহাসিকেরা তাঁর গোষ্ঠাগোত্তের আত্র পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারল না । কিন্তু কালিদাস যে কাব্য রচনা করে গেছেন তার মধ্যে কোনো স্থানবিচার নেই; তা তো ওধু ভারতীয় নয়, তা ধে চিরম্ভন नर्दाम् एवं नर्दकात्वत्र मन्नम् इष्य ब्रह्म । यथन नवाहे वन्तद एव, वर्षे आमात्र, आधि পেলুম, তথনই তা যথার্থ দেওয়া হল। এই-বে দেবার অধিকার লাভ করা এর জন্ত উৎসাহ চাই, সাধনার উত্তম চাই। আমাদের কুপণতা করলে চলবে না। কোনো বড়ো সম্পদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে হলে বিপুল আনন্দে সমগু আঘাত অপমান সহ করে অকাতরে দব ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর দেয়ালি-উৎদবে ভারতের যে প্রদীপ कनरव रमरे अमीन निश्रात रधन व्यवीकृष्ठि न। घर्ड, विक्रालव बाता रधन जारक व्याक्रव না করি। আত্মপ্রকাশের পথ স্বারিত হোক, ত্যাগের দারা আনন্দিত হও।

আন্ধনার উৎসবের দিনে আয়াদের এই প্রার্থনা বে, সকল অন্ধনার ও অসত্য থেকে
আয়াদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও লানা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়, কিন্তু অধ্যাত্মলোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারত্বর্থ আন্ধ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে বে, ভালে
মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিঞ্চন হলেও ওবু আমাদের কণ্ঠ থেকে
সকল মাহ্যের জন্ত এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক। আনন্দস্বরূপ, ভোমার প্রকাশ পূর্ণ
হোক। কল্র, ভোমার কল্পতার মধ্যে অনেক হৃ:খদারিল্য আছে— আমরা যেন বলজে
পারি বে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেল করেও ভোমার দক্ষিণ মুখ দেখেছি। 'বেলাহ্ম্'
—জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণং তমনং পরস্তাং'— অন্ধনারেরই ওপার থেকে দেখেছি
ক্যোতির রূপ। ভাই অন্ধনারকে আর ভয় করি নে। যে অন্ধনার নিজেদের ছোটো

গতির মধ্যেই আমাদের ছোটো-পরিচরে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। বে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনশন করি।

৭ পৌষ ১৩৩ -

মাম ১৩৩০

শান্তিনিকেডন

22

আত্র আমার আর-একবার আশ্রম থেকে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়তো কিছু দীর্ঘকালের জন্মে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার পূর্বে আর-একবার এই আশ্রম সম্বন্ধ, এই কর্ম সম্বন্ধ আমাদের যা কথা আছে তা স্ক্র্পেষ্ট করে বলে বেতে চাই।

আজ আমার চোধের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্তমান ছবি— এই ছাত্রনিবাস কলাভবন গ্রন্থাগার অতিধিলালা, সব অপ্রের মতো মনে হচ্ছে। ভাবছি, की करत्र अब सात्रष्ठ, अब निर्वाम काथाय । मकलात करत्र अहेरिंट स्थान्तर्य (४, ४ লোক একেবারে অংবাগ্য— মনে করবেন না এ কোনোরকম ক্রব্রিম বিনয়ের কথা— ভাকে দিয়ে এই কাজ সাধন করে নেবার বিধান। ছাত্রদের ষেদিন এখানে আহ্বান कतन्य मिनि बाधात हाए किवन ए वर्ष हिन ना छ। नम्न, এकটा वर्षा अन्डारम তথন আমি একান্ত বিপন্ন। তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। ভার পরে বিভাশিক্ষা দেওয়া সমজে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল তা সকলেই बात्न। यात्रि जाता करत्र भिष्ठ नि, यात्रासित सिल्म स्थानी अठिक छ ছিল ভার সঙ্গে আয়ার পরিচয় ছিল না। সব রক্ষের অযোগাভা এবং দৈক্স নিয়ে কাজে নেমেছিলুম। এর আরম্ভ অতি কীণ এবং হুর্বল ছিল, গুটি-পাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেডন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবন্ত্র, প্রয়োজনীয় জ্বাসামগ্রী ষেমন করে হোক আয়াকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব যোচন कद्रा इंड। वरमात्रव भन्न वरमन्न बान्न, व्यवीकांव ममानहे बहेन, विद्यानन्न वाएए नाभम। एक्या भिम, रिष्टन ना निर्म विद्यालय सका करा यात्र ना। रिष्टानय श्रवर्धन हम ; किन्दु च्छाव वृत्र हम ना। चामात्र अत्यत्र चन्द्र किन्द्र करत विक्रत्र करत्छ हन। अमिरक अमिरक क्-अकरो। या मन्निष्ठि किन जा भिन, जनःकात विक्रत कत्नूम- निस्कत गः गात्रक दिक करा काम ठानारक एन। की इः गाश्म ७४न প্রবৃত श्राहिन्य

জানি নে। স্বপ্নের বোরে যে মানুষ হুর্গম পথে ঘুক্নে বেরিয়েছে সে বেমন জ্বেগে উঠে কেঁপে ওঠে, আজ পিছন দিকে যথন তাকিয়ে দেখি তখন আমারও সেই রক্ষের হংকম্প হয়।

অথচ এটি সামাক্তই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্ত ব্যাপারটি নিয়েই আবাল্য-কালের সাহিত্যসাধনাও আমাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করতে হল। এর কারণ কী, এত আকর্ষণ কিসের। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে আসছে সেটা স্থাপনাদের কাছে বলি। অতি গভীরভাবে নিবিড়ভাবে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে শিশুকাল থেকে আমি ভালোবেদেছি। আমি খুব প্রবলভাবেই অমুভব করেছি যে, শহরের कीवनशाजा आभारमत ठात मिरक यस्त्रत श्राठीत जूल मिरम विस्त्र नरक आभारमत বিচ্ছেদ ঘটায়ে দিয়েছে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মৃক প্রাঙ্গণে, বদস্ত-শরতের পুম্পোৎদবে ছেলেদের ধে স্থান করে দিয়েছি তারই আনন্দে হংসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে রেংগছিল। প্রকৃতি মাতা যে অমৃত পরিবেশন कर्त्रन मिट्टे ख्यूं जातित मह्न यिनित्र नाना जानम-अञ्चेशानित यथा फनिए ध्रापत সকলকে বিতরণ করেছি। এরই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। আর य এकि कथा **अतिक**मिन थिक आयात्र यत्न क्षिण हिन त्म शस्त्र এहे य, हाज ख শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পারের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। কথনো বেতন দিয়ে, কথনো ত্যাগের বিনিময়ে, কখনো-বা জবরদন্তির দারা মাহুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিক্সে রাখছে। বিছা বে দেবে এবং বিছা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝধানে যে সেতু সেই সেতৃটি হচ্ছে ভক্তিমেংহর সময়। সেই আগ্রীয়তার সময় না থেকে বদি কেবল শুষ কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যার। দেয় ভারাও হতভাগ্যঃ সাংসারিক অভাব খোচনের জক্ত বাহিরের দিক থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সমন্ত সত্য হওয়া চাই। এ আদুর্শ আমাদের বিভালয়ে সেদিন অনেক দ্র পর্যন্ত চালাতে পেরেছিলুম। তপন শিক্ষকেরা ছাত্রদের मस्य अकमस्य विभिन्नाह्म, स्थला करत्रहिम, जात्मत्र मस्य जीत्मत्र मश्य धनिष्ठ हिम। ভাষা कि ইতিহাদ कि ভূগোল নৃতন উৎক্ত প্রণালীতে की निश्चिष्ठि ना-निश्चिष्ठि कानि त्न, किन्न व किनिम गाँक कात्मा विशानश्च किन्न कात्म कर मा, व्यथित को नवरत्य वर्षा किनिन, व्यामारमय विश्वामस्य छोत्र कान इस्त्रहि मस्न करत्र আনন্দে অক্তসকল অভাব ভূলে ছিলুম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোটো বিভালর বড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের অঞ্জান্ত

প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্ররাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরো দূরে প্রসারিত হল, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন ছিল তা কোনোদিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে তা কথনো ভাবি নি।

আমরা চেটা করি নি, আমরা প্রভাগা করি নি। চিরদিন অল্প আরোজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একাল্কে কাজ করেছি। তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ধেন নিজেরই অন্তর্গ্ চ বভাব অন্তর্গ্য়ণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। পাশ্চাত্য দেশের বে-সব মনীয়া এখানে এসেছিলেন— লেভি, উইন্টার্নিট্ছ, লেস্নি, তাঁরা বে এমন-কিছু এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলাদেশের কোণের মধ্যে বন্ধ নয়, তা থেকে ব্রুতে পারি এখানে কোনো একটি সভ্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা বে আনন্দ বে প্রদা বে উৎসাহ অন্তর্গ্র করে গেছেন তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে ফুডি পাছে তা নয়, তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাদের মধ্যে এমন কোনো একটা সার্থকতা আছে যার স্পর্শে দ্রাগত অভিধিরা অন্তর্গ্ন স্কেদ হয়ে উঠেছেন, থারা কিছুদিনের অন্তে এগেছিলেন তাদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেছে।

আন্ধ ভেদবৃদ্ধি ও বিধেষবৃদ্ধি সমন্ত পৃথিবীতে আগুন লাগিয়েছে, মান্ন্যে মান্ন্যে এমন কগদ্ব্যাপী পরম শক্রতার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে-দেশাস্করে এই আগুন ছড়িয়ে পেল। প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতান্দী ঘূমিয়ে ছিলুম, আমরা ধে জাগলুম সে এরই আঘাতে। কাপান মার খেয়ে কেগেছে। ভারতবর্ধ থেকে প্রেমের দেখিতা একদিন তাকে কাগিয়েছিল, আন্ধ লোভ এসে বা দিয়ে ভয়ে তাকে কাগিয়েছে। লোভের দক্ষের ঘা খেয়ে বে আগে সে অন্তকেও ভয় দেখায়। কাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।

মাস্বের আত্র কী অসম বেদনা। দাসবের ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিই হচ্ছে—
মাস্বের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মহুদ্ববের এই-বে ধর্বতা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রবেরতার
এই-বে পূজা, এই-বে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোপাও একে নিরন্ত করবার প্রয়াস কি
থাকবে না। আমরা দরিত্র, অক্ল আতির অধীন ভাই বলেই কি মাহ্র্য তার সভা সম্পদ
আমাদের কাছ থেকে নেবে না। যদি সাধনা সভা হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে,
তবে যাথা হেট করে সকলকে নিতেই হবে।

এক দিন বুদ্ধ বজলেন, 'আমি সমস্ত মাহংবের হুংধ দূর করব।' হুংধ তিনি সতাই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্ত নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ

ধনী হোক প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্থা ছিল না ; সমন্ত মান্ন্যের জক্ত তিনি শাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের আরা অন্প্রাণিত করতে পারি নি দে আমার নিজেরই দৈন্ত— আমি যদি সাধক হত্য দে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সাম্নয়ে আপনাদের জানাচিছ, আমি অযোগ্যা, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

विम्हिल यथन याई उथन नर्वमान्यदात नया व्यामादात प्राप्त दिखा के विकास আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞকেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বুহৎ ভূমিকা কোথায়, বুহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি काथाय। व्याभात मक्ति तन्हे, किन्न मत्न जत्रमा छ्नि, वित्यत्र मर्यशान (थक्त व फाक এসেছে তা অনেকেই ভনতে পাবে, অনেকে একত মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে ধেন সর্বপ্রধত্বে দূরকরি, রিপুর প্রভাব-জনিত ধে হু:ৰ তা'থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের দাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না। আমি গীভার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি – ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্তকে ভোলাব। व्यामार्गत कांक वांदेरत त्थरक भूवरे मामान किंदे वा सामार्गत हाज, किंदे वा विजान, किन्न अष्टत्रत मिक व्यक्त धत अधिकाद्रत भीमा (महे। आमारम्त्र मकल्बन সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দৃঢ় করুক, সেই অধিকারকৈ অবলম্বন করে বিচিত্ত কল্যাণের সৃষ্টি করুক — সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোত্ব:খ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভূলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাথব, সেই উংসাহ আমাদের আহক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জন থাকত তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি কর্তুষ। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথেরই পথিক যাত্র; আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কুপণতা করি নি। ভাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আরু হয়েছে।

১৭ ভাস্ত ১৩৩১ শান্তিনিকেতন

ৰাতিক ১৩০১

अक्षिन चात्रारषद अवात रव উष्णांग चात्रक रहत्रिक रम चरनक पिरनद कथा। আয়াদের একটি পূর্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি থগুকালকে করেকটি চিঠিপত ও মৃত্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার শামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিशायज्ञान क्रिकी (थक्ष्में अब मत्म युक्त क्रिम। काम ब्राज्य मिनकांत्र इंजिक्शांत्र हिन्ननिशि यथन शएए म्बिहिन्स उथन स्त शक्न, की की बाद्रस, कछ जूक जात्याकन। त्मिन त्य गुँउ এই जास्याम नानवीथिकाम्राम तम्या नित्मिकन, আত্তকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছর ছিল যে, সে কারো কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম স্চনা-ছিনে আমরা আমাছের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত উচ্চারণ করেছিলেম— বে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে वलिहिलन, 'आयुक्त नर्वछः चारा'; वलिहिलन, 'कनशातानकन रम्यन नम्राखद यक्षा এসে शिमिত इम्र एउमिन करत नकला এখানে शिमिত হোক।' छाँएमम् आञ्चान আযাদের কঠে ধ্বনিত হল, কিন্তু ক্ষীণকঠে। সেদ্নি সেই বেদমন্ত্র-আবৃত্তির ভিতরে यांगाएक प्रामा हिन, हेका हिन। किन पास रा श्रालंत विकान पायता सञ्चत कद्रि, खुम्भोडेंडार्व (मेठी चार्यारमद्र (भारत हिन ना । এই विश्वामस्त्र अफ्ट्र चस्र:खद्र (थरक मरजात वीक बाधात बीविजकारमत यसाई बद्दिज हरा विश्वजातजी करण विचाद लाख कदार, खद्रमा कर्द्र এই कह्मनारक मिति यत चान विराख भावि नि। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ-रिश्राम नाना माछि नाना विणा नाना मच्छमारत्रत्र ममार्यम, रमहे छात्रखर्रात्र मकलात्र জন্তই এথানে স্থান প্রশন্ত হবে, সকলেই এথানে আডিখ্যের অধিকার পাবে, এথানে পরস্পরের সন্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মৃক্তির রূপকেই যেন न्भाष्ठे मिथि। एव वस्त्रन ভात्रजवर्यक अर्जात्रिक करत्राह्म मि एक। वाहेरत्र नग्न, मि स्नामामित्रहे ভিতরে। বাতেই বিচ্ছিন্ন করে ডাই যে বন্ধন। যে কারাক্ত সে বিচ্ছিন্ন বলেই বন্দী। ভেদবিভেদের প্রকাশু শৃত্বলের অসংখ্য চক্র সমন্ত ভারতবর্ধকে ছিমবিচ্ছিনতায় পীড়িত ক্লিষ্ট করে রেখেছে, আত্মীয়তার যধ্যে রাহ্মবের বে মৃক্তি নেই মৃক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পয়ম্পর-বিভিন্নভাই ক্রমে পরম্পর-বিরোধিতার দিকে আমাদের व्यक्ति करत निरम चारक । अक आक्ष्मित नाम जान आक्रिक व्यक्तिकारक व्यक्तिकारक व्यक्तिकारक व्यक्तिकारक

রাইনৈতিক বস্তৃতামঞ্চে বাকাকুছেলিকার মধ্যে তাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিছ জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সহছে ঈর্ঘা অবজ্ঞা আত্মপর-ভেদবৃদ্ধি কেবলই বথন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সহছে আমাদের লক্ষাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দ্রে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও স্থাভীর উদাদীক্তের ঘারা বাধাগ্রন্ত।

যে অন্ধলারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো করে দেখতে পাই নে সেইটেই
আমাদের সকলের চেয়ে তুর্বলভার কারণ। রাভের বেলায় আমাদের ভরের প্রবৃত্তি
প্রবল হয়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোভে সেটা দূর হরে যায়। ভার প্রধান কারণ,
সকালে আমরা সকলকে দেখতে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বভন্ত করে দেখি।
ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্ধন হয়ে রয়েছে। ম্সলমান বলতে কী বোঝায় ভা সম্পূর্ণ
ক'রে আপনার ক'রে, অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন ক'রে জানভেন, ভা ধ্ব আর হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় ভাও বড়ো ক'রে আপনার ক'রে, অর্থাৎ
দারাশিকো একদিন যেমন ক'রে বুরেছিলেন, ভাও অল্প ম্সলমানই জানেন। অথচ
এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগত্তে পড়ে আসছি, পঞ্চাবে অকালি শিথ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধ-বছনকে স্বীকার করেছে। কিছু অক্স শিথদের সলে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্থানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ও কোন্ সত্যের প্রতি প্রছাবশত তারা দেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে জরী হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দ্রে থাক্, আমাদের কিজ্ঞাসার্ত্তি পর্যন্ত স্থাগে নি। অথচ কেবলমাত্র কথার কোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতম্ব স্বৃষ্টি করব বলে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দান্ধিণাত্যে বখন মোপ্লা-দৌরাত্ম্যা নির্চুন্ন হয়ে দেখা দিল তখন সে-সম্বন্ধে বাংলাদেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হই নি যতটা হলে তাদের ধর্ম সমান্ধ ও আর্থিক কারণ -ঘটিত তথ্য জানবার ক্ষন্ত আমাদের আনগত উন্তেজনা জন্মতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্লাদের নিয়ে মহাজাত্তিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধ অন্তত বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্বন্ধাই প্রকাশ করে থাকি।

আমাদের পাত্রে বলে, অবিচা অর্থাৎ অজ্ঞানের বছনই বছন। এ কথা সকল দিকেই থাটে। যাকে জানি নে তার সম্ভেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা অভিয়ে আলিখন করতে পারি, কেননা সেটা বাছ; ভাকে বদ্ধু সম্ভাষ্য করে অশ্রপান্ত করতে পারি, কেননা সেটাও বাছ; কিছ 'উৎসবে ব্যসনে

চৈব ছড়িক্সে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজ্বারে খাশানে চ' আমরা সহজ্ঞ প্রীতির অনিবার্ধ আকর্ষণে তাদের সন্দে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারি নে। কারণ বাদের আমরা নিবিভূতাবে আনি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পারের সম্বন্ধে বর্থন মহাজ্ঞাতি হবে তথনই তারা মহাজ্ঞাতি হতে পারবে।

সেই জানবার সোপান তৈরি করার বারা মেলবার শিথরে পৌছবার সাধনা আমন্ত্রা প্রহণ করেছি। একদা বেদিন স্থন্তন্তর বিগুশেষর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব সম্প্রদারের বিছাঞ্চলিকে ভারতের বিহাকেত্রে একত্র করবার জন্ম উন্থোপী হ্রেছিলেন তথন আমি জভ্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। ভাব কারণ, শাস্ত্রীমশার প্রাচীন রাক্ষণ-পশুভদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিল্লার বাহিরে যে-সকল বিদ্যা আছে ভাকেও শ্রন্তার সক্রে প্রাকার করতে পারলে ভবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সভ্য বিশেবভাবে বল পেরে আমার কাছে প্রকাশ পেরেছিল। আমি জন্মভব করেছিলেম, এই উদার্থ, বিভার ক্ষেত্রে সকল ভাতির প্রতি এই সদন্দান আভিথ্য, এইটিই হচ্ছে বর্থার্থ ভারতীয়। নেই কারনেই ভারতবর্ধ প্রাকালে যথন গ্রীক্রমেনহের কাছ থেকে জ্যোভিবিভার বিশেষ পদ্ম গ্রহণ করেছিলেন ভবন ফ্রেন্ডগুরুদের ধ্বিকর বলে শীকার করতে কৃত্তিত হন নি। আন্ধ বদ্বি এ সমন্ত্রে আমাদের কিছুমাত্র ক্রণণতা ঘটে থাকে ভবে জানতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে এথানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শাস্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা এব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যেও আলক্ষ্যে বিয়াল কয়ছে। কিছু আমার সাধ্য কী। সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তা হলে এর সার্থকতা কী। বে দীপ পরিকের প্রত্যোশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকুমাজেই আমার ভরদা ছিল।

ভার পরে অসংখ্য অভাব দৈয়া বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিরে হুর্গম পথে
একে বছন করে এসেছি। এর অস্তানিছিত সভ্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে
করতে আরু আমাদের নামনে অনেকটা পরিয়াণে স্কুপট্ট রূপ ধারণ করেছে।
আমাদের আনক্রের দিন এল। আরু আপনারা এই-বে সমবেত হয়েছেন,
এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদক্ত, বারা নানা কর্মে ব্যাপৃত, এর

সঙ্গে তাঁলের যোগ ক্রমে ক্রমে বে ঘনিষ্ঠ হরে উঠেছে, এ আমাদের ক্ষত বড়ো সৌভাগ্য।

এই ক্র্যান্র্চানটিকে বছকাল একলা বহুন করার পর বেদিন সকলের হাতে সম্প্র क्रमुष मिनि ब्रान এই विधा अमिहिन एवं, मकला अस्क खंका क्राइ ध्रंड क्राइन क्रि না। অস্তরায় অনেক ছিল, এখনো আছে। তবুও সংশয় ও সংকোচ থাকা সত্তেও **একে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি।** কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীতি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একাস্ত করে জড়িরে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি ভাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রন্ধের করে থাকি সে আমার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেধিন আৰু এসেছে वनि तन, किन्ह तम मित्नव क्ष्मां कि इय नि। एमन तमहे क्षथम मित्न क्षांकरकत्र দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাই নি, অথচ এই ভবিশ্বৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর বে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যের করব না কেন। সেই প্রত্যারের ঘারাই এর প্রকাশ বল পেরে ঞ্চব হয়ে ওঠে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে বধন দেখডে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এ তো কম কথা নয়। কোনো একজন মাহুষের পক্ষে এর ভার ছংসহ। এই ভারকে বহন করবার অহুকৃলে আমার আন্তরিক প্রভায় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈল কোনো-দিনই ভূনতে অবকাশ পাই নি। কত অভাব কত অসামর্থ্যের ঘারা এত কাল প্রতাহ পীড়িত হয়ে এদেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকৃত্তা একে কত দিক থেকে স্থূন করেছে। তব্ এর সমস্ত ক্রটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্রা সত্তেও আপনারা একে শ্রমা করে পালন করবার ভার নিয়েছেন, এতে আমাকে দে কত দয়া করেছেন ভা আমিই জানি। সেজন্ত ব্যক্তিগতভাবে আৰু আপনাদের কাছে আমি কুডজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে স্টিন্তিত বিধি-বিধান খারা স্থানত করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাল আমি বে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি ভা বলতে পারি নে, শরীরের তুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিভেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত লানি, এই অসবদ্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপবোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসজে এ কথাও মনে রাখা চাই বে, চিন্তু বেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অভিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বন্ধ, কিন্তু চিন্তের বিচরপক্ষেত্র সমন্ত বিশে। দেহবাবদা অভিজটিলতার খারা চিন্তব্যাপ্তির

বাধা বাতে না ঘটান্ন এ কথা আমাদের হনে রাধতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কারা-রগটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে স্কুপ্রই ও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর চিত্তরপটির প্রসার আমি বিশেষ করেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রের বাইরে ঘূরে ঘূরে বারবার শ্রমণ করে থাকি। কতবার মনে হয়েছে, বারা এই বিশ্বভারতীর ষজ্ঞকর্তা জারা যদি আমার সদ্দে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রম। তা হলে বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের শ্রতীত এর মৃক্তরপটি দেখতে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভৃত শ্রদ্ধা দেখেছি বা ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যে বদ্ধ হরে থাকতে পারে না, বা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই ব্রেছি, ভারতের এমন-কিছু সম্পদ্ম আছে যার প্রতি দাবি সমন্ত বিশ্বের। জাডাভিনানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরন্ত করে নম্রভাবে সেই দাবি পূরণ করবার দারিছ আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর।

किছु पिन रल यथन एक्पिन-पायितिकात्र शिरत क्षेत्र नक एक विकास उथन आहे প্রত্যহ আগস্কলের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই বে, পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ এশর্ষ ভারতবর্ষের আছে। ভারতের ঐশর্য বলতে এই বৃঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিংশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আডিখ্যের অধিকার পায়: যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের জাসন গ্রহণ করতে পারে; অর্থাৎ যাতে তার জভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়— তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো ছাডির নিছের বৈষয়িক ব্যাপার একটা ছাছে, সেটাতে বিশেষভাবে তার আপন প্রয়োজন সিন্ধ হয়। তার সৈশ্বসামস্ত-অর্থসামর্থ্যে আর কারো ভাগ চলে না। काणित कथा त्वांना बाग्न बाता व्यर्थ-व्यक्तिहै निवस्त निवृक्त हिन। जाता किहूरे विरव यात्र नि, त्रात्थ यात्र नि ; जात्मत्र व्यर्थ यज्डे थाक्, जात्मत्र जैनर्थ हिम ना। ইजिहास्त्रत বীর্ণ পাতার যধ্যে তারা আছে, মাহুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ইন্দিণ্ট গ্রীস রোম भारतगोहेन होन প্रভৃতি रिष्प **स्थू** निरम्ब रखामा नम्न ममस शृषिरीय रखामा मामश्री উৎপদ করেছে। বিশের ভৃপ্তিতে ভারা সৌরবান্তি। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর ध्रम धरे, जात्रज्यर्व अर् निष्टरक नम्र, शृथिवीरक की विरम्नरह । जायि जायात्र नांधायज किह्न रमयात्र ८० छ। करत्रिक अवः (मर्थिक, छाएक छ। एतत्र व्याकांक्या (वर्ष ११८६ । छाई আমার মনে এই বিশাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিকার ঝুলিই সমল তা নয়, তার প্রাক্তণ এমন একটি বিশ্বযক্তের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আছা-দানের অশু সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিভালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিত্র ভিছ্কুকের মৃতি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল এখর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোটো বিভালয়-রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু শেখানেই তার চরম সভ্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিছুক, মৃষ্টিভিক্ষা আহরণ করছিল। আরু সে দানের ভাণ্ডার খ্লভে উগ্রত। সেই ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্বপৃথিবী আরু অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি এসেছি।' তাকে যদি বলি, 'আমাদের নিজের দায়ে ব্যস্ত আছি, ভোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে'— তার মতো লক্ষা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

ध कथा अश्वीकांत्र कत्रवांत त्था त्ने एवं, वर्षमान यूर्ण ममन्त्र भृषिवीत उभरत्र यूर्त्राभ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাছিক নয়। তার কারণ, যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিংশেষ করে, যুরোপ তাকে অনেক দ্রে ছাড়িয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্বকালীন সর্বজনীন, যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদ্বৃত্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের ঘারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে তবু এই সত্যের যূল্যে মাহুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে পারবে না। মাত্র্যকে চিরদিনের মতো সে সম্পদ্শালী করে দিয়েছে, এই ভার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরভা। অপচ এই মুরোপ ষেখানে আপনার লোভকে দমন্ত মাহুষের কল্যাণের চেম্নে বড়ো করেছে দেখানেই তার অভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার থবঁতা, তার বর্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মাহুষের সভা নেই— পশুধর্মেই সেই বিচ্ছিন্নভা; বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যারা মহাপুরুষ তারা আপনার कीवान मिहे जिनवीन जालांकरकरे जालन, यात्र घोत्रा बाह्य निष्करक नकलात्र मधा উপলব্ধি করতে পারে।

পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ বদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মন্তরি পলিটিক্সের দিকে র্রোপের আত্মাবমাননা, সেধানে তার অন্ধনার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক অলেছে, সেধানেই তার বপার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সভ্য, আর সভ্যই অমরতা দান করে। বর্তমান বৃত্যে বিজ্ঞানেই র্রোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশকে প্রকাশ করে; আর তার সর্বভূক্ ক্ষিড পলিটিক্স তার বিনাশকেই স্কটি করছে, কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উন্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অম্পট্ট ও ছোটো করে দেখে; স্বভরাং সভ্যকে থণ্ডিত করার বারা অশান্তির চক্রবাত্যার আত্মহত্যাকে আবৃত্তিত করে তোলে।

আমরা অত্যস্ত ভূল করব বলি মনে করি, সীমাবিহীন অহমিকা-বারা, জ্রাত্যভিমানে আবিল ভেলবৃদ্ধি -বারাই মুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হতে পারে না। বন্ধত সভাের জােরেই তার জয়বাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধ:পতন বে রিপুর প্রবর্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আষাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই বে, আমাদের কি
দেবার জিনিস কিছু নেই। আমরা কি আকিঞ্জের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি
যার কেবল অভাবই আছে, এশর্য নেই। বিশ্বসংসার আমাদের ছারে এসে অভ্জত
হয়ে ফিরলে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে। ছভিক্লের অন্ন আমাদের
উৎপাদন করতে হবে না, এমন কথা আমি কথনোই বলি নে, কিছু ভাগুরে যদি
আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারব ?

এই প্রশ্নের উত্তর বিনিই বেমন দিন-না, আমাদের মনে বে উত্তর এসেছে
বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাকৃ, এই আমাদের সাধনা।
বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দারাই আপন পরিচয় দিতে চায়— 'যত্র বিশ্বং ভবভ্যেকনীভূম্।
বে আত্মীয়তা বিশ্বে বিভ্তত হবার বোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা
পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, যদিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা স্বাইকে বসাতে চেয়েছি; সে কাজ কি এখনই আরম্ভ হয় নি।
অন্ত দেশ থেকে যে-সকল মনীবী এখানে এসে পৌচেছেন, আমরা নিশ্চর জানি তাঁরা
ফদয়ের ভিতরে আহ্বান অন্ত ব করেছেন। আমার স্কর্বর্গ, বারা এই আশ্রমের
সক্ষে বনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের ব্রদেশের অভিধিরা
এখানে ভারভবর্ষেরই আভিথা পেয়েছেন, পেয়ে গভীন তৃত্তিলাভ করেছেন। এখান
থেকে আমরা বে-কিছু পরিবেশন করছি তার প্রমাণ সেই অভিথিছের কাছেই।

তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের স্বেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীরতা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীরতার সমন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বলছি, কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতীর যে সভ্য ভা ক্রমশ উচ্চলতর হয়ে উঠছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্ বিষয় পঞ্চাচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চলিকা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানাহসন্ধান-বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে, এ-সমন্তকেই যেন আমরা আমাদের ক্রব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এ-সমন্ত আজ আছে কাল না থাকভেও পারে। আশকা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই খানের থেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির লাখায় কোনো বিশেষ পাথি বাসা বাঁধতে পারে, কিছু সেই বিশেষ পাথির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমন্ত অরণ্যপ্রকৃতির যে সভ্যপরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্বেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশের শ্রন্ধেয় সেই প্রকাশের দারা বিশকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের দাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম-মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি দে কথা বলতে আমি কৃষ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করবেন না, এমন-কি, পরিহাসরসিকেরা বিজ্ঞপত করতে পারেন। কিন্তু দেটাও কঠিন কথা নয়। আদলে ভাবনার কথাটা ছচ্ছে **७३ (व, विस्तृत्म कामामित्र सम्म एव खन्दा माञ्च करत, পाছে मिटोक्क क्वतमाज** অহংকারের সামগ্রী করে তোলা হয়। দেটা আনন্দের বিষয়, সেটা অহংকারের বিষয় নয়। ধখন অহংকার করি তখন বাইরের লোকদের আরো বাইরে ফেলি, ধখন আনন্দ করি তথনই তাদের নিকটের বলে জানি। বারমার এটা দেখেছি, বিদেশের মে-সম म्हमानव लाक जागामित ভालार्वरम्हन, जागामित ज्यानक जामक विषयमण्यित মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর করতে পেরেছেন সেটুকু चामत्रा शाला-जाना গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের ভরফে তার দায়িত্ব चौकांद्र করি নি। তাঁদের বাবহারে তাঁদের জাতির যে গৌরব প্রকাশ হয় সেটা স্বীকার করতে অক্ষম হয়ে আমর। নিজের গভীর দৈক্তের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসা-বাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পধিত হয়ে উঠি; এই শিক্ষাটুকু একেবায়েই ভূলে बाहे (व, भरत्रत्र यहार दिशान त्वक्रें वाह निर्देश बाह क्या विकास क्या क्या ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত আছে। আমাকে এইটেভেই সকলের চেম্নে এই করেছে ধে, ভারতের যে পরিচয় অক্ত দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও ভা व्यवद्यानिक हम नि। व्यामारक योत्री मन्त्रान करत्रह्म क्षेत्री व्यामारक देशक करत

ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিরেছেন ৬ বধন আমি পৃথিবীতে না থাক্য তথনো যেন তার ক্ষম না ঘটে, কেননা এ সন্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতরপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেটা সার্থক হোক, অভিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সন্মান পান, আনন্দ পান, হদয় দান কন্ধন, হদয় গ্রহণ কন্ধন, সভ্যের ও প্রতির আদানপ্রদানের ঘারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দ্রপ্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।

ম্ই পৌষ ১৩৩২ শান্তিনিকেডন

क्षांबन ५७०२

70

বাংলাদেশের পদ্মীপ্রামে ধখন ছিলাম, সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে প্রদা করতেন। তিনি কুটিরনির্মাণের জক্ত আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন— সেই ভূমি থেকে বে কসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত, এবং তুই-চারিটি অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে— তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সজ্জল — কন্তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার অস্তে তিনি অনেক চেটা করছিলেন, কিন্তু কক্তা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে— যন থেকে এই প্রম কিছুতে বৃচতে চার না বে, এই অরের মালেক আমিই, আমাকে আমিই থাওয়াছিছ। কিন্তু থারে ঘারে ভিক্ষা করে বে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের— তিনি সকল যাহুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দ্যার উপর ভরসা।

বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার প্রবৃদ্ধি বংসর বয়সের মধ্যে অন্তত পঞ্চার বংসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে বা-কিছু বর লাভ করেছি সমন্তই বাংলাদেশের ভাগুরে জমা করে দিয়েছি। এইজন্ম বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি বতটুকু শ্বেহ ও সন্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবি আছে— বাংলাদেশ ধদি দ্বপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাণ্য না দের, তা হলে অভিযান করে আমি বলতে পারি বে, আমার কাছে বাংলাদেশ ধণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে বে স্মাদর, প্র প্রীতি লাভ করি ভার উপরে আমার আত্মাভিয়ানের দাবি নেই। এইকক্ত এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহংকার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার-আনার পয়সা নিয়েও গর্ব করতে পারি, কিছু ভগবান আকাশ ভরে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোনো কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব না, সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি, কিছু গর্ব করতে পারি নে। পরের দত্ত সমাদরও সেইরকম অমূল্য— সেই দান আমি নম্রশিরেই গ্রহণ করি, উদ্বতশিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলাদেশের সন্থান বলে উপলব্ধি করবার স্থােগ লাভ করি নি। বাংলাদেশের ছোটো ঘরে আমার গর্ব করবার স্থান ছিল, কিছু ভারতের বড়ো ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভূ আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমাত্র বাঁশি বান্ধাবার ভার দেন
নি— শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার ধৌবন
ধবন পার হয়ে গেল, আমার চুল ধবন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব
পড়ল। সেধানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে
বললেন, 'গুরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কান্ডেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে
বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর্।'

কাজ শুরু করে দিল্য— সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। করেজ-জন বাঙালির ছেলেকে নিয়ে মাস্টারি শুরু করে দিল্য। মনে অহংকার হল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হল, আমি বাংলাদেশের হিতদাধন করছি, এ আমারই শক্তি।

কিন্ত এ বে প্রভূরই আদেশ— বে প্রভূ কেবল বাংলাদেশের নন— সেই কথা ধার কাল তিনিই শ্বরণ করিয়ে দিলেন। সম্প্রপার হতে এলেন বন্ধু এণ্ডুল, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুখের উপর দাবি আছে, সে বন্ধুখ আপন লোকেরই সেবার লাগে। কিন্তু বাদের সলে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, বাদের ভাষা শ্বতন্ত্র, ব্যবহার শ্বতন্ত্র, তারা ধবন অনাহত আমার পাশে এসে দাড়ালেন তথনই আমার অহংকার ব্রুচে পেল, আমার আনন্দ করাল। ধবন ভগবান প্রকে আপন করে দেন, তবন সেই আশ্বীয়তার মধ্যে তাঁকেই আশ্বীয় বলে জানতে পারি।

আয়ার যনে পর্ব অন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের অন্ত অনেক করছি— আয়ার অর্থ,

सामात्र मामर्था स्वामि श्वरम्थाक छैरमर्ग कृति । सामात्र तमहे गर्व हुर्ष हरत राम वयन विरम्यो এकान अहे कार्या । उपनहे त्यमूम, अन्ध स्वाम नव, अ छात्रहे कार्या, विनि मकम मास्रवात क्रग्वान । अहे-स्व विरम्यो वद्ध्रामत स्वाफिक भागित्र मिलान, अवा साम्राज्ञ क्रग्वान । अहे-स्व विरम्यो वद्ध्रामत स्वाफिक भागित्र मिलान, अवा साम्राज्ञ क्राया हर्ष्य वह मृत्त भृषिवीत क्षार्य कार्याक क्राया अक कार्यान क्षाया मास्राज्ञ माया स्वाप्ता माया स्वाप्ता क्राया क्षाया माया स्वाप्ता क्राया क्षाया माया स्वाप्ता क्राया क्षाया माया स्वाप्ता क्षाया क्षाया क्षाया माया स्वाप्ता क्षाया क्षाय क्षाय

এই তো আষার 'পরে ভগবানের দয়া— তিনি আষার গর্বকে ছোটো করে দিতেই আষার সাধনা বড়ো করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোটো বাংলাদেশের সীমার মধ্যে আর ধরে। বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগল। আমি তাদের ডাক দিই নি, ডাকলেও আমার ডাক এত দ্রে পৌছত না। বিনি সম্প্রপার থেকে নিজের কঠে তার সেবকদের ডেকেছেন তিনিই স্বহন্তে তার সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আৰু আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ কন গুজরাটের ছেলে এসে বসেছে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈরী। তাঁরা আমাদের সর্বপ্রকারে বড আফ্রুল্য করেছেন, এমন আফুর্ল্য ভারতের আর কোখাও পাই নি। অনেক দিন আমি বাঙালির ছেলেকে এই আশ্রমে মাহুব করেছি— কিন্তু বাংলাদেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাভার দয়া। বেখানে দাবি বেশি সেখান খেকে যা পাওয়া বায় সে তো খাজনা পাওয়া। বে খাজনা পায় সে বদি-বা রাজাও হয় তর্ সে হডভাগ্য, কেননা সে ভার নীচের লোকের কাছ খেকেই ভিক্ষা পায়; বে দান পায় সে উপয় খেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরুদ্ভির আলায়-ওয়াশিল নয়। বাংলাদেশের বাহির খেকে আমার আশ্রম বে আফ্রুল্য পেয়েছে, সেই ভো আশীর্বাদ— সে পবিত্র। সেই আফুর্ল্যে এই আশ্রম সমগ্র বিশের সামগ্রী হয়েছে।

बाब छाई बाबाडियाम विमर्कन करत वाःमारम्माडियान वर्कन करत वाहेरत

আশ্রমজননীর জন্ত ভিক্লা করতে বাহির হয়েছি। শ্রম্মা দেয়ন্। সেই শ্রমার দানের বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অন্বতলোক। বা-কিছু আমাদের অভিমানের গতির, আনাদের স্থার্থের গতির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী। বা সকল মাহ্যবের ভাই সকল কালের। সকলের ভিক্লার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অন্বত ব্যতি হোক, সেই অন্বত-অভিষেকে আমরা, তার সেবকেরা, পবিত্র হই, আমাদের অহংকার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্মল হোক— এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেছি; সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য মন ও চেটাকে তার কল্যাণস্টের মধ্যে দক্ষিণ হত্তে গ্রহণ করুন।

टेकाई १७७७

58

বছকাল আগে নদীতীরে সাহিত্যচর্চা থেকে জানি নে কী আহ্বানে এই প্রাস্তব্যে এসেছিলেম। তার পর ত্রিশ বংসর অতীত হয়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবি আছে বলে মনে করি নে। হয়তো আগামী কালে আর কিছু বলবার অবকাশ পাব না। অস্তবের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উলোগের যথন আরম্ভ হয়, কেন হয় তা বলা যায় না। বীক্ত থেকে গাছ কেন হয় কোনে। হয়ের মধ্যে কোনো সাদৃষ্ঠ নেই। প্রাণের ভিতর যথন আহ্বান আসে তথন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। হংসময়ে এথানে এসেছি, হংখের মধ্যে দৈক্তের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক বহন করে দীর্ঘকাল চলেছি— কেন তা ভেবে পাই নে। ভালোকরে বলতে পারি নে কিসের টানে এই শৃত্য প্রাস্তরের মধ্যে এলেছিলেম।

মাহ্ব আপনাকে বিশুক্তাবে আবিদার করে এমন কর্মের যোগে বার সঞ্জে সাংসারিক দেনাপাওনার হিদাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ করে দিরে তবে আমরা আপনাকে পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই সেদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভান্ত রচনাকার্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিরেছিসুম।

সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব দা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রাশ্বরযুক্ত অবায়িত আকাশের মধ্যে বে মৃক্তির আনন্দ ভারই সজে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মান্ন্য করে তুলবা। শিক্ষা দেবার উপকরণ বে আমি সঞ্চর করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিল্ম না। আমার আনক্ষ ছিল প্রকৃতির অস্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্যপরিচয়। এই আনক্ষ আমি পেরেছিল্ম বলে দিতেও ইচ্ছেছিল। ইছুলে আমরা ছেলেদের এই আনক্ষ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বছধাশক্তিযোগাৎ রুপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মান্তবের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিল করে ইন্থুলমান্টার বেতের ডগার বিয়স শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি দ্বির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরল বহানো চাই; কেবল আমাদের স্বেহু থেকে নয়, প্রকৃতির সৌক্ষর্যভাবার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষে আকারে আশ্রমবিভালরের ভক হল, এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিল্ম।

আনন্দের ত্যাগে ছেহের বোগে বালকদের সেবা করে হয়তো তাদের কিছু দিতে পেরেছিলুম, কিছু তার চেরে নিজেই বেশি পেরেছি। সেদিনও প্রতিকৃলতার অস্ক ছিল না। এইভাবে কাজ আরম্ভ করে ক্রমণ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েছে। সেই কীণ প্রারম্ভ আরু বহদ্র পর্যন্ত এগোল। আমার সংকল্প আরু একটা রূপ লাভ করেছে। প্রতিদিন আমাকে ছয়েরর বে প্রতিকৃলতার মধ্য দিরে চলতে হয়েছে তার হিসাব নেব না। বারছার মনে ভেবেছি, আমার শতাসংকল্পের সাধনায় কেন স্বাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চলতে হবে। আল সে ক্লোভ থেকে কিছু মুক্ত হয়েছি, ভাই বলতে পারছি, এ ছর্বল চিন্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উদ্ভেজনা নেই, জনসমাজে বার প্রতিপত্তির আশা করা বার না, বার একমাত্র মূল্য অস্তরের বিকাশে, অস্কর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জাের করে বলা চলে না, অপর লােকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন। উপলব্ধি বার, দায় শুধু তারই। অক্তে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। বার উপরে তার পড়েছে তাকেই হিসেব চুক্তিরে বিদ্রে চলে বেতে হবে; অংশী বহি জােটে তাে তালাে, আর না বহি জােটে ভাে জাের থাটবে না। সমন্তই হিয়ে ক্লেবার হাবি বহি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না, এর বছলে পেলুর কী। আাছেশ কানে পৌছলেই তা যানতে হবে।

আমাদের কাজ সভাকে ক্লপ দেওরা। জন্তরে সভাকে স্বীকার করলে বাহিরেও ভাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণক্রপে সংকলকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না— কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে ভাকে কেহ দিয়েছি। এ ভাবনা

रवन ना कति, जानि यथन याव जधन रक এरक रमस्तिव, এत ভविद्यार की जारह की নেই। এইটুকু সাম্বনা বহন করে খেতে চাই, যতটুকু পেরেছি তা করেছি, মনে যা পেয়েছি হুর্ভর হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তার পরে সংসারের দীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কী ভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারি নে। লোভ হতে পারে, আমি ষে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই ভাবে এর পরিণতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অংহকৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের मरक कारलं मरक रवारंग कोन् क्रमक्रभास्टरवर यथा मिरव जानन श्रांगरवरंग छावी কালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের ঘাত্রা, আৰু কে তা নিদিষ্ট করে দিতে পারে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে, এমন কথনো হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সভ্যের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে ভার মিল হবে না বলেই ধরে নিডে পারি। কিন্তু 'মা গৃধ:'— নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। या-किছू कूज, या जायात जरुभिकात रुष्टि, जाक जाइक काल त्नरे, তाक राम जायता পর্যাশ্রয় বলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োক্তন না করি। প্রতি মুহুর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সঞ্চীব পরিচয় দেবে, সেইপানেই তার চিরস্তন জীবন। জনস্ত্রভ স্থুল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রশ্নাস করে ব্যবসায়ীর মন সে না কিন্তুক; আন্তরিক গরিমায় তার ষ্থার্থ 🗐 প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা বেন নিরম্ভ সার্থকতায় তাকে আত্মসম্ভির পথে চালিত করে। এই দার্থকতার পরিষাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনস্ত পরিচয় আপন বিশ্বদ্ধ প্রকাশক্ষে।

रेकार्व ३००१

30

আষার যধ্য-বন্ধদে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিস্তালয় ভাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তথন আশক্ষা ও উদ্বেগ ছিল, কারণ কর্মে অভিজ্ঞতা ছিল না। জীবনের অভ্যাদ ও তত্পবোদী শিক্ষার অভাব, অধ্যাপনাকর্মে নিপ্ণভার অভাব সত্ত্বেও আমার সংকল্প দৃচ হয়ে উঠল,। কারণ চিন্তা করে দেখলেয় বে, আয়াদের দেশে धक मगरत रव निकातान-खाश वर्षत्राम हिन, छात्र भूमः अवर्छन वित्मव खादाखन। रमें खाशों रव भृथिवीत मर्सा मर्वत्यक्षं धमन चक् भक्ताछ चामात्र मरन हिन ना, किन्न धरे कथा चामात्र मनरक चिवात करत रव, माश्रव विश्व अक्षेष्ठ छ मानवमः मात्र धरे प्रेरत्र मर्सारे कन्न श्रवृश्च करत्र हि, चाछ्यव धरे प्रेरत्र मर्सारे कन्न श्रवृश्च करत्र हि, चाछ्यव धरे प्रेरत्र धर्मारे कन्न श्रवृश्च करत्र भृष्ठा छ मानवभीवरनत्र मत्र श्रव्य हत्र। विश्व श्रव्य चाव्यान, छात्र स्वरूप विश्व करत्र भृष्ठित विश्वा करत्र मिक्नात्र चारत्राचन करत्र छात्र रविश्व करत्र भृष्ठित हित्र स्वर्गत करत्र मिक्नात्र चारत्राचन करत्र छप् मिक्नाव करत्र भृष्ठित हित्र स्वर्गत खात्र करत्र चारत्राचन करत्र च्या हत्र स्वर्गत हत्र, रव मन छारक श्रव्य करत्र छात्र चत्र चार्त्र चार्य चार्त्र चार्त्र

আষার বাল্যকালের অভিক্রতা ভূলি নি। আষার বালক-যনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অন্থরাগ ছিল, ডার থেকে নির্বাসিত করে বিভালয়ের নীরস শিকাবিধিতে যখন আমার মনকে বন্ধের মতো পেষণ করা হয় তথন কঠিন বন্ধণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিষ্ট করলে, এই কঠিনভায় বালক-মনকে অভান্ত করলে, ডা মানসিক আছ্যের অন্তর্কুল হতে পারে না। শিকার আদর্শকেই আমরা ভূলে গেছি। শিকা ডো গুর্ সংবাদ-বিভরণ নয়; মাহ্যব সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে বে লক্ষ্য আছে ডাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিকার উদ্দেশ্ত।

আষার মনে হয়েছিল, জীবনের কী লক্ষা এই প্রশ্নের মীয়াংসা বেন শিক্ষার মধ্যে শেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া বার। ডপোবনের নিভ্ত তপস্তা ও অধ্যাপনার মধ্যে বে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্বতা লাভ করেছিলেন। ভ্রমু পরা বিত্যা নয়, শিক্ষাকর ব্যাকরণ নিকক হল ক্যোতিব প্রভৃতি অপরা বিত্যার অঞ্শীলনেও বেষন প্রাচীন কালে গুরুশিল একই সাধনক্ষেত্রে মিলিড হয়েছিলেন, ভেমনি সহযোগিতার সাধনা বিদ্বি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্বতা হবে।

বর্তমানে দেই দাধনা আষরা কডদুর গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিন্তবিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-বে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবায়, এ কোনো বিশেষ কাল ও সম্প্রদারের অভিমত নয়। মানবচিন্তবৃত্তির মূলে দেই এক কথা আছে— মাহুষ বিচ্ছিয় প্রাণী নয়, সব মাহুষের সঙ্গে বোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মাহুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই মাহুষ যে বিছা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিছার কোনো জাতিবর্পের জেল নেই। মাহুষ সর্বমানবের স্বষ্ট ও উদ্ধৃত সম্পদের অধিকারী, ভার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মাহ্ন ক্লাগ্রছণ-ছত্তে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিথিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিন্তদমূদ্রে মিলিত হয়েছে। দেই চিন্তদাগরতারে মাহ্ন ক্লাল্ড করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে ঘাবিত।

আদিকালের মাতৃষ একদিন আগুনের রহস্ত ভেদ করল, তাকে ব্যবহারে লাগাল।
আগুনের সত্য কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ রইল না, সর্বমানব এই আশ্চর্য রহস্তের
অধিকারী হল। তেমনি পরিধের বন্ত্র, ভূ-কর্ষণ প্রভৃতি প্রথম যুগের আবিষ্কার থেকে
ভক্ষ করে মাহ্যের সর্বত্র চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেলেম
তা কোনো বিশেষ জাতির বা কালের নয়। এই কথা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি
না। আমাদের তেমনি দান চাই বা সর্বমানব গ্রহণ করতে পারে।

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জ্যোছি। ত্রন্ধ বিনি, স্প্রের মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ, তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে, এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়— এ যেমন অধ্যাত্মলোকের কথা, তেমনি চিন্তলোকেও মাহ্য মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সঞ্চরণ করছে, এই কথা উপলব্ধি করতে হবে; তবেই আহ্যন্সিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্বাদীণতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকর ছিল বে, চিন্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবন্ধ না করে শিকার ব্যবস্থা করব; দেশের কঠিন বাধা ও আন্ধ সংস্কার সন্তেও এখানে সর্ব-দেশের মানবচিন্তের সহযোগিতার সর্বকর্মবোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব; ভুপু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য-পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিক্লতা আছে। দেশবাদীর বে আত্মাতিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা বে এখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের অন্তনিহিত সেই সংকরটি আছে, তা শরণ করতে হবে। শুধু কেবল আহ্বাফিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে ব্যন্ত থাকলে তার কটিল জাল বিস্তৃত্ত করে বাহ্নিক শৃত্যলা-পারিপাট্যের সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আন্তর্শের থবতা হবে।

প্রথম যথন অল বালক নিয়ে এথানে শিকায়তন খুলি তথনো ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না। তথন সহায়ক হিসাবে কয়েকজন কর্মীকে পাই— যেমন, মন্ধ্রাত্ত্ব উপাধ্যায়, কবি সভীশচন্ত্র, জগদানন। এ রা তথন এফটি ভাবের এক্যে যিলিভ ছিলেন। তথনকার হাওয়া ছিল অক্তরণ। কেবলমাত্র বিধিনিষেধের জালে জড়িভ হরে থাকতেম না, অল্প ছাত্র নিয়ে ভাদের সকলের সজে ঘনিষ্ঠ বোগে আমাদের প্রাভাহিক জীবন সভা হয়ে উঠভ। ভাদের সেবার মধ্যে আমরা একটি গভীর আনন্দ, একটি চরম সার্থকভা উপলব্ধি করভেম। ভখন অধ্যাপকদের মধ্যে অসীম ধৈর্ব দেখেছি। মনে পড়ে, বে-সব বালক হ্রস্তপনার তৃঃখ দিয়েছে ভাদের বিদার দিই নি, বা অক্তভাবে পীড়া দিই নি। বভদিন আমার নিজের হাভে এর ভার ছিল ভভদিন বার বার ভাদের ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেই-সকল ছাত্র পরে কৃভিত্বলাভ করেছে।

তথন বাহ্নিক ফললাভের চিস্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তথন বিভালয় বিশ্ববিভালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নিলিপ্ত ছিল। তথনকার ছাত্রদের মনে এই অমুষ্ঠানের প্রতি স্থানীর নিষ্ঠা লক্ষা করেছি।

এইভাবে বিন্তালয় অনেকদিন চলেছিল। এর অনেক পরে এর পরিধির বিস্তার হয়। সোভাগ্যক্রমে তথন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি; তাদের অইতৃক বিক্রন্তা ও অকারণ বিবেষ একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রতি দৃক্পাত করি নি এবং এই-বে কাল শুক্ত করলেম তার প্রচারেরও চেষ্টা করি নি। মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিশ্বালয়ের বিবরণ পেয়ে আক্রন্ত হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দের। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিশ্বালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা— এখানে এসে কাল করতে পারলেম না, বিশ্ববিশ্বালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা— এখানে এসে কাল করতে পারলে ধয় হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষার কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহাক্ষ্তৃতি। এইসক্ষেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রতি প্রীভিপরান্ধণ ত্তিপুরাধিপতির আহ্নক্লা। আজও তাঁর বংশে ভা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

स्थिति वार्ष प्रत्यकिन এই प्रश्नांति मक्ष प्राव्धितिक्छात युक हिल्म এतः प्राथात की श्रात्मकन छात्र मक्षान निष्ठन। छिनि प्रश्न्य छिन् होहेलन, এই विद्यानात्र विवास कि क्षू काशक लिखन। पासि छाए प्राथिक क्षानाहे। वल्लम, 'अधिक छक हिल्म निष्य गोहभानात्र सथा वत्निह, क्षाता वत्हा चत्रवाहि तन्हे, वाहेत्वत मृष्ट होन, मर्वमाधात्र अस्य प्रम वृक्षत्।'

এই আন অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বছকটে আর্থিক ত্রবস্থা ও ত্র্গতির চরম শীমার উপস্থিত হয়ে বে ভাবে এই বিভালয় চালিয়েছি ভার ইতিহাস রক্ষিত হয় নি। কঠিন চেষ্টার বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্থান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সতা ছিল এই দৈলদশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা রুপা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসস্ফার তা গোপন গৃঢ়, তা ভেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাল সকলপ্রকার বিশ্বজার মধ্যেও এখানে চলেছিল।

এই নির্মম বিক্ষতার উপকারিতা আছে— বেমন জ্বার অন্থর্বতা কঠিন প্রবন্ধের বারা দ্ব করে তবে কদল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রদদশার হয়। ছঃথের বিষয়, বাংলার চিত্তক্ষেত্র অন্থর্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে ছায়ী করবার পক্ষে তা অন্থ্রক নয়। বিনা কারণে বিবেষের ছারা পীড়া দেয় যে ছব্ ছি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আছাত করে, শুদ্ধার সঙ্গে কিছুকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই-যে প্রচেষ্টা রক্ষিত হয়েছে, তা কঠিনভাকে প্রতিহত করেই বেঁচেছে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রম পলে হয়তো এর আত্মসতা রক্ষা করা ছরহ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির হারা আকৃষ্ট হয়ে যা বাছনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিহালয় বেঁচে উঠেছে।

এক সময় এল, ষধন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল। বিধুশেশর শান্ত্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুম্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নর, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চাতা শিক্ষার মঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষাপ্রপালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় তথ্ বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড়ো বৃহৎ অষ্ট্রানের কথা মনে হয় নি এবং তাতে সফলকাম হব বলেও ভাবি নি। শাস্ত্রীমশায় তখন কাশীতে সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদন, ও সাহিত্যচর্চা করছিলেন। তিনি এখানে এসে ক্ট্লেন। তখন পালিভাষা ও শাস্ত্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন না, প্রথম আমার অম্বরোধেই তিনি এই শাস্ত্রে জানলাভ করতে ব্রতী হলেন।

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল বে, দেশের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাপকভাসাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না
ধেখানে সর্বদেশের বিশ্বাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সর ব্নিভার্সিটিভে ভর্
পরীক্ষাপাসের জন্তই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবন্থা স্বার্থসাধনের দীনভান্ন শীড়িভ,
বিশ্বাকে প্রভাবে সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেই। ভাই মনে হল, এখানে মুক্তজাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রভিষ্ঠান গড়ে ভূলব বেখানে সর্ববিদ্যান্ন বিল্লনক্ষেত্র
হবে। সেই সাধনার ভার বারা গ্রহণ করলেন, ধীরে ধীরে ভারা এসে জুটনেন।

আমার শিশু-বিভালয়ের বিশ্বীতি সাধন হল — সভাসমিতি মন্ত্রণাসভা ডেকে নয়, অন্নপরিসর প্রারম্ভ থেকে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হল। তার পর কালক্রমে কী করে এর কর্মপরিধি বাাপ্ত হল তা সকলে জানেন।

আমাদের কাল ধে কিছু সফল হয়েছে আমাদের কর্মীদের চোণে তার শান্ত প্রজিলপ ধরা পড়ে না, তারা সন্দিন্ত হয়, বাহ্নিক ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই এক-একবার আমাদের কর্মে সার্থকতা কোথার তা দেখতে ইচ্ছা হয়, নইলে পরিভূটি হয় না। এবার কলকাতা থেকে আসবার পর নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আমার নিয়ে গেল— তাদের মধ্যে গিয়ে বড়ো আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাত হয়েছে; এই জারগায় শক্তি প্রসারিত হল, হলয়ে হলয়ে তা বিশ্বত হল। পরীক্ষার ফল ছোটো কথা— এই তো ফললাত, আমরা মাহুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মাহুষ ব্রেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাদীদের সরল হলয়ে এখানকার প্রভাব সঞ্চারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন হল।

आंश्राय श्रवतात जारा এই वााशात मिथा धृमि हरत्रहि। এই-यে এরা ভালোবেসে ডাকল, এরা আমাদের কাছে থেকে প্রদা ও শক্তি পেয়েছে। এ জনভা ডেকে 'মহতী সভা' করা নয়, থবরের কাগজের লক্ষণোচর কিছু বাাগার নয়। কিন্তু এই গ্রাযবাসীর ডাক, এ আমার হৃদয়ে পার্শ করল। মনে হল, দীপ অলেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার শিখা প্রদীপ্ত হল, যাস্থবের শক্তির আলোক হৃদয়ে হৃদয়ে উন্ভাসিত হল।

এই-पে इन, এ काना अक्बानित कृष्णिय नम् । मक्न कर्मीत हिन्ना ७ छात्रित वाता, मक्ल कर्मीत हिन्ना ७ छात्रित वाता, मक्ल कर्मीत हिन्ना ७ छात्रित वाता, मक्ल कर्मीत हिन्ना कथा, अ कृष्णिम छेना एम नि । क्यानित वास्मितित्वरक चालाम कर्न अ काम इम्र नि । छम्न नि है, शाननिक्तित मक्षात इरम्र , चामात्म च्यानिक च्यानिक मक्षात इरम्र , चामात्म च्यानिक च्यानिक

আমরা জনসাধারণকে আপন সংকরের অন্তর্গত করতে পেরেছি— এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অন্ন পরিমাণে এক জারগাতেই আমরা ভারতের সমস্তার সমাধান করব। রাজনীতির উদ্বত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে ভাষের নিয়ে এখানে কাজ করব। ভাষের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, ভাষের সঙ্গে চিত্তের আছানপ্রদান হবে, ভাষের সেবায় নিযুক্ত হব। ভারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।

এक मयदा आधार काट्ट क्षत्र आरम, ७९कामीन चरानी आत्मामत कन रशन मिक्टिना। आधि विभि, मकलाद यशा रव উरस्थिना, आधार काव्यक छ। अक्षान कर्राय ना। एथ् এकि वित्निष क्षेणानीय षात्राहे त्य मजामांथना हम षामि जा मत्न कित ना। जाहे षामि वित त्य, अहे क्षाप्त्रत उत्तव यथन अथान भूर्व हत्य उर्वत जथन अकिन जा मकलाय त्याहत हत्य। या षामि मजा वला मत्न करत्र हि तम उत्तव क्षायान हम्राजा अथान श्वत्कहे हत्य।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সভ্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই— সকল বিভাগে মহন্তত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সভ্যের ধর্বতা হয়।

আধুনিক কালের মান্ন্যের ধারণা যে, বিজ্ঞাপনের হারা সংকল্পের ঘোষণা করতে হয়। দেখি যে আজকাল কথনো কথনো বিশ্বভারতীর কর্ম নিয়ে পত্রলেখকেরা সংবাদ-পত্রে লিখে থাকেন। এতে ভয় পাই, এ দিকে লক্ষ হলে সভ্যের চেয়ে থ্যাভিকে বড়ো করা হয়। সত্য স্বল্পকে অবজ্ঞা করে না, অবাস্তবকে ভয় করে, তাই থ্যাভির কোলাহলকে আশ্রয় করতে সে কুটিত। কিন্তু আধুনিক কালের ধর্ম, ব্যাপ্তির হারা কাজকে বিচার করা, গভীরভার হারা নয়। তার পরিণাম হয় গাছের ভালপালার পরিব্যাপ্তির মতো, তাতে ফল হয় কম।

वामि এक ममरा निष्ठ्र इःथ পেয়েছি व्यत्क, किन्न छाछ मान्नि हिन। वामि थाणि हारे नि, भारे नि; वदः व्यथाणिरे हिन। मस वर्ताहन— मचानक विस्तर मर्छा कानति। व्यत्क कान कर्मन भूदस्वान-व्यक्त मचानित नावि किनि। এकना व्यापनात कान कर्मिह, मरासाणिणात व्यापना हिएहरे नियाहि। व्यापना कर्मन भारति मन्ना हिन ना। एकमन व्यत्न वाक्षिक्षात ना भाष्यारे वाक्षानक।

বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান বে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে, তা বলে নিজেকে ভূলিয়ে কী হবে। মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ করে যেতে পারি যেন। বিধাতা আমাদের কাছে কাজ দাবি করেন কিন্তু আমরা তাঁর কাছে ফল দাবি করেল তিনি তার হিসাব গোপনে রাখেন, নগদ মজুরি চুকিয়ে দিয়ে আমাদের প্রয়াসের অবমাননা করেন না। তা ছাড়া আল আমরা বে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই প্নরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের ক্লচি ও বৃদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অভ্যামভার তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের যে চেটা বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে, সময় উপস্থিত হলে তার অভ্যেষ্টি-সংকার

হবে, ভার খারা সভ্যের খেহ-মৃক্তি হবে, কিন্তু ভার পরে নবজন্মে ভার নবদেহ-ধারণের আহবান আসবে এই কথা মনে রেখে—

> নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্। কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকো ধবা।

» পৌষ ১৩৩৯ শাস্তিনিকেডন ब्बांक्यांदि ১३७७

16

প্রেচি বয়দে একদা যথন এই বিভায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তথন আমার সমুখে ভাসছিল ভবিশ্বৎ, পথ তথন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তথন ধানিত—তার ভাবরূপ তথনো অস্পষ্ট, অথচ এক দিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ট ছিল। কারণ তথন যে আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অথগু আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুকাল শেষপ্রায়, পথের অন্ত প্রান্তে পৌছিয়ে পথের আরম্ভদীমা দেখবার হ্যোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি—বেমনভর স্থ্ ধথন পশ্চিম-অভিমুখে অন্তাচলের তাইদেশে তথন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত, যেখানে তার প্রথম যাত্রারক্ত।

অতীত কাল সহত্তে আমরা বখন বলি তখন আমাদের হৃদয়ের পূর্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশাদ লোকের আছে। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দ্রবর্তী কালের কথা আমরা দ্রবণ করি তার থেকে বা-কিছু অবাস্তর তা তখন অতই মন থেকে করে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে ঘত-কিছু আক্সিক, বা-কিছু অসংগত সংযুক্ত থাকে তা তখন অলিত হয়ে ধ্লিবিলীন; পূর্বে নানা কারণে যার রূপ ছিল বাধাগ্রন্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এইজন্ত গতকালের যে চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা হৃসম্পূর্ণ, বাত্রারন্তের সমস্ত উৎসাহ শ্বতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না বা প্রতিবাদরূপে অন্ত অংশকে থণ্ডিত করতে থাকে। এইজন্তই অতীত শ্বতিকে আমরা নিবিড্তাবে মনে অম্প্রত্ব করে থাকি। কালের দ্রজে, বা ঘণার্থ সজ্য তার বাহ্তরূপের অসম্পূর্ণতা ঘ্রে বায়, সাধনার কল্পমূর্ণত অক্স্র হয়ে দেখা দেয়।

व्यवम यथन এই विश्वालय जावल राष्ट्रिल छथन, এय जारमाजन कछ गांमाज हिल,

সেকালে এথানে যার। ছাত্র ছিল ভারা ভা জানে। " আজকের তুলনায় ভার উপকরণ-वित्रमंखा, नकन विভाগেই जात्र अकिशनजा, अखास विनि हिन। कि वानक ७ प्रहे-এक जन ज्यशाभक निया वर्षा जामशाह्यमात्र जामारमत कार्जात क्राना करति । একাস্তই সহজ ছিল তাদের জীবনধাত্রা— এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এ कथा वना व्यवश्र किंक नम्र या, এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সভাের পূর্ণভর পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্যে আমাদের মনে আনন্দ আগায়, কিছ ভার মধ্যে প্রাণরপের বৈচিত্রা ও বছধাশক্তি নেই। ভার পূর্ণ মূলা ভাবী কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনধাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোটো, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়ো। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তথন আশা ছিল অমৃতের অভিমৃথে, ষে সংসার উপকরণ-বহুলভায় প্রভিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। ধারা এথানে আমার কর্মসন্ধী हिलन, अठाउ पित्र हिलन ठाँवा। आक भारत পाए, की कहेरे ना छाँवा अधारन পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তারা বহন করেছেন। প্রলোভনের विषय अथात किहूरे हिल ना, कीवनयाजात स्विधा एका नयरे, अयन-कि, थाािकिय ना-অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারপেও তথন দ্রদিগন্তে ইদ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তথন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি। এখন ষেমন সংবাদপত্তের নানা ছোটোবড়ো জয়ঢাক আছে যা সামাশ্র ঘটনাকে শকায়িত ক'রে রটনা করে, তার আয়োজনও তথন এমন বাাপক ছিল না। বিতালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্ধু আমরা ভা চাই নি। লোকচকুর অগোচরে, বহু হু:থের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের বধার্থ তপস্তা। অর্থের এত অভাব ছিল যে, আজ জগদ্ব্যাপী হঃসময়েও তা কল্পনা কয়া বায় না। षात्र म कथा कांनाकाल कडे कानत्व ना, कांना हे छिहाम छ। निविष हत्व না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না— চাইও নি। ধারা তথন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে किছু নেন নি। ষে আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি ভার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয়, কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিবিড় হতে পেরেছিল। ছাত্রেরা ভধন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল, অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন— পরম্পরের স্থত্ত ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের ভাপোবনের আদর্শ আমি নিমে-ছিলাম। কালের পরিবর্তনের দক্ষে দে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিছ ভার মূল সভাটি ঠিক আছে— সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে ভাকে সাধনার

चामर्पिय चक्रुगंछ क्या। এक अगरत अठा चरनको स्माधा एरप्रहिन, यथन चीवन-याजात পतिथि ছिल व्यनिष्ठि । छाष्टे तर्लरे त्यरे यद्वाप्रस्टानत मस्य कीवन-बाजारे त्यष्ठं चामर्प, এ कथा मण्पूर्व मछा नम्र। উচ্চত मन्त्रीए नाना कि घेटल পারে; একভারায় ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, ভাই বলে একভারাই ভ্রেষ্ঠ এয়ন নয়। वयक कर्म यथन वहविष्टुण रूएम वक्रूब भाष हमाए थारक एथन छात्र मकम अभक्षत्राम সম্বেও যদি ভার মধ্যে প্রাণ থাকে ভবে ভাকেই প্রকা করভে হবে। শিশু অবস্থার मर्चाठारक विवकाम विषय वाधवाव हैक्हा ७ हिला महा विषयना चाव की चाहि। ष्यायास्त्र कर्पत्र यथा ७ त्महे कथा। यथन এकमा ह्यां को विकास यथा हिम्स তথন সৰ্ব কৰ্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাল করত। ক্রমে ক্রমে ষধন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তথন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিকাদীকা— मकनारक निरम्रहे व्याप्ति कांक कवि, कांकेरक वाहाहे कवि तन, वाम मिहे तन; नाना जूमकि घटि, नाना वित्याष्ट्-विद्याध घटि- अ-मव निष्यष्टे षाणिम मःमाद्य कीवरनव स्व প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বহা আন্দোলিত তাকে আমি সমান করি। আমার প্রেরিভ আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একভারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অভি সরল ব্যবস্থাকে व्याप्ति निष्कृष्टे व्यक्ता कविता। व्याप्ति शांक वर्षा वरण कानि, व्यष्टे वरण या वर्ष करत्रि, व्यत्नक्व यशा जाव श्रिक निष्ठांव व्याच व्याह कानि, किन्न जा निरंप नानिव क्राफ हाई ति। आब आबि वर्षमान शाका मरब्छ अथानकात्र वा कर्म छ। नाना विरवाध ७ व्यमःगिष्ठिय यथा षिरव त्याप्य निग्रय व्यापनि देखवि इरव छेठेरह ; व्याय ষধন পাৰুব না, তথনো জনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে বা উদ্ভাবিত হতে থাকবে छारे हत महत्व मछा। कुछिम हत विष काला এक वाकि निष्कृत चारम्थ-निर्मर्थ একে বাধ্য করে চালায়— প্রাণধর্মের মধ্যে স্বভোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে निएक इस्।

শনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাছি; দেখছি, আপন
নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্তীর মুখে তথন একটিমাত্র তার
ধারা। তার পর ক্রমে বছ নদনদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত
নিকটবর্তী হল, কভ তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম বছতো আর তার নেই,
কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে
যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা চুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই।
সব নিয়ে বে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো— আশ্রমণ্ড বড়োধাবিত হয়ে সেই পথেই

চলেছে, অনেক মাহুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে,উঠছে। অবশ্ব এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মৃদগভ একটা আদিম বেগ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গভি व्यवन इम्र मकलाव मिनाना निष्णकारमा माणा किहूरे कहाना कर्ना हरन ना-ভবে এর মূলগভ একটি গভীর তত্ত বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি— সে कथा এই या, এটা विद्याभिकात এकটা थाँछ। इत्य ना, এখানে সকলে মিলে একটি ल्यांगलाक रुष्टि कदरव। अभनजर्दा चर्गलाक क्रिडे द्राचन कदर्ड भारत ना यांत्र मर्था क्लाता कन्य तिहे, प्रथमनक किছू तिहे; किन्न वसूत्रा मानरित र्य, এর মধ্যে या নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোথের পাতা ওঠে, চোথের পাতা পড়ে; কিছ পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অত্বভাকে বড়ো বলতে হয়। থারা প্রতিকৃল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয় – নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা ণেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীঞ্চাণু- তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মামুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আদলে রোগকে পরান্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সতা। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই हलह, প্রত্যেক অমুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালোমন্দের একটা वस আছে — কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়ো।

আমি এমন কথা কথনো বলি নি, আঞ্চণ্ড বলি নে যে, আমি যে কথা বলব ডাই বেদবাক্য— দেৱকম অধিনেতা আমি নই। অদাধারণ ভত্ত তো আমি কিছু উদ্ভাবন করি নি; দাধকেরা যে অথণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন দে কথা যেন দকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা এন্ব হয়ে থাকৃ। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্থমান স্বান্তির কাল সকলে মিলেই হবে। মাল্লুযের দেহে যেমন অন্ধি, এই অন্ধূর্তানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অন্ধূর্তান যেন প্রাণবান হয়, কিছু যন্ত্রই যেন মুখা না হয়ে ওঠে; হলয়-প্রাণ-কর্মনার সঞ্চরণের পথ যেন থাকে। আমি কর্মনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক দময়ে যারা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সক্ষেপ্রাণাকে মিলিয়েছেন, অনেক দময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, হৃঃধ পেয়েছেন, কিছু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো যা সজ্য। আমার বিশাস, সেই দৃষ্টিমান্ অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হন্ড। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনক্ষ পেয়েছেন, স্থাবন্ধনে আবন্ধ হয়েছেন— এর প্রতি তাঁদের মমভা থাকবে না এ হতেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিক্সিয় মমতা ঘারা নয়, এই অন্থানের অন্ধর্তর্তী হয়ে যদি তাঁরা এর ভঙ্ত ইচ্ছা করেন,

ভবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহ্নভ থাকভে পার্বে, ব্রের কঠিনভা বড়ো হরে উঠিছে পারবে না। এক সময়ে এথানে বারা ছাত্র ছিলেন, বারা এথানে কিছু পেরেছেন কিছু দিরেছেন, ভারা যদি অভরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন ভবেই এ প্রাণবান হবে। এইজভ আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি বে, বারা জীবনের অর্থা এখানে দিতে চান, বারা মমতা বারা একে গ্রহণ করতে চান, ভাঁদের অন্তর্বতী করে নেওরা বাতে সহজ্ব হয় সেই প্রণালী বেন আমরা অবলম্বন করি। বারা একদা এখানে ছিলেন ভারা সম্বিলিভ হরে এই বিছালয়কে পূর্ণ করে রাখুন এই আমার অন্তরোধ। অন্ত-সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়— তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। ব্রের অংশ এসে পড়েছে, কিছু দবার উপরে প্রাণ বেন সভ্য হয়। সেইজন্তই আহ্বান করি ভাঁদের বারা এক সময়ে এখানে ছিলেন, বাদের মনে এখনো সেই শ্বতি উজ্জন হয়ে আছে। ভবিন্ততে বদি আদর্শের প্রবেশতা ক্ষীণ হয়ে আসে ভবে সেই পূর্বভনেরা বেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠা ঘারা শ্রম্বা ঘারা এর কর্মকে সফল করেন—এই আ্বাণ পণেলই আমি নিশ্চিম্ব হয়ে যেতে পারি।

৮ পোৰ ১৩৪১ শান্তিনিকেতন

ফারুন ১৩৪১

39

এই আশ্রম-বিভালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকল্প নিয়ে কিসের অভিমূথে এ চলেছে, সে কথা প্রভি বর্ধে একবার করে ভাববার সময় আসে— বিশেষ করে আমার— কেননা অহভব করি, আমার বলবার সময় আর বেশি নেই। এর ইভিহাস বিশেষ নেই; যে কাজের ভার নিয়েছিলাম তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। পূর্বে সমাজ থেকে গ্রে কোণে মাছর হয়েছি, আমি যে পরিবারে মাছম হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল ভার অল্প। যথন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভ্তে নদীভীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিভালয়ের আহ্রান এল। এই কথাটা অল্পত্র করেছিলাম, শহরের খাঁচায় আবেছ হয়ে মানবশিত নির্বাসনদও ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিভালয়ে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবছ। ওকর শাসনে ভারা অনেক হুখে পায়, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। কথনো ভাবি নি, আমার আরা এর কোনো উপায় হবে। তরু একদিন নদীভীর ছেড়ে এখানে এসে

আহ্বান করলুম ছেলেদের। এথানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা रुष्टिव ज्यानम ; निकारक लाकहिएउव हिक थ्यारक जनरनवाव ज्यम करव प्रथा याव-मिक रच्या विश्वास विश्व का विश्व कि । श्रेष्ठित सोम्पर्रत मर्था मासूव श्रव अधानकात ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, कझनात्र এই ऋপ দেখতে পেভাম। যথন জানলুম, এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তথন ष्प्रनिष्ठका मरव्छ এ ভার षात्रि निয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, খামার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঐংস্কৃত জাগবিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না— ভারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির ভশ্রষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছिन। यह करप्रकृष्टि ছেলে निया गाह्त्र छनाय এই नका नियार कांक आवर्ष করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মৃক্ত ক্ষেত্র এথানেই ছিল; শিক্ষায় ষাতে ভারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদ। চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি; অক্ষয়চক্র সরকার মহাশয় তথন এখানে আসতেন, তিনি তা ভনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্ম নানারকম খেলা মনে যনে আবিষ্কার করেছি, একত হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা प्रथ ना भाष এक्ष जाएव हिन्दिताम्य न्छन न्छन छेभाष स्थि करवि — जाएक সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক গান ভাদের জন্তই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয়ও তথন আমি যোগ দিয়েছি। এই সব ব্যবস্থা অক্সত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অক্স বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে म्थर कदाता रुष्ट- অভिভাবকের দৃষ্টিও দেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে किছू क्रि रिम्न थाकरा भारत, किन्न ध कथा तमराउदे रूत य, अथात हाजरमन मरन मुक्तित ज्यानम पिरत्रिहि। नर्तमा छारमत नजी रुरत्र हिमाय- याज मन्छा-भाउडी नत्र, তথু ভাদের নিদিষ্ট পাঠের মধ্যে নয় — ভাদের আপন অস্তরের মধ্যে ভাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম খারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আয়ার মনে षिथात्र हिन। **এই চে**होत्र नन्ने পেয়েছिन्द किल्मात कवि नजीनहस्तरू— विकारक ভিনি আনন্দে সরস করে ভুলভে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মডো কঠিন বিষয়কেও ভিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মৃদ্রিভ করে দিভে পেরেছিলেন। ভার পরে क्रथम नाना श्रञ्-উৎमद्यत्र क्राठनन स्टाइह ; ज्ञाननाद ज्ञाजमाद्य क्राकुणित महन ज्ञायाद्यत चानत्मत्र त्यांग এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই चात्रात्र अच्छा हिन ।

ছাত্রসংখ্যা তথন অল ছিলঃ এও একটা স্থ্যোগ ছিল, নইলে আমার পক্ষে একলা এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভব হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকে মিলে তথন এক হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই সকলকে এক অভিপ্রায়ে চালিত করা সহজ হয়েছিল।

क्ता विश्वानम वर्षा इरम উঠেছে। आमि मधन अम श्रम होगी हिन्म उधन ज्ञानक मःकि अत्माह, मयहे मध् करबहि; ज्ञानक ममग्न रहमःशाक हाजाक विमान्न क्वरा हरप्राह, छात्र या चार्षिक ऋछि स्वयन करत्र शांत्रि वहन करत्रि। क्वरम अरेहेक् मका त्राथिह, एम हात मिक्क अक आप्रत्म षश्यानिष्ठ एत्र छलन। रिका महस्र भरा विश्वानय मिहे पिकहे हामाह वाल यान हम- निश्वाय सि-मव क्षेपानी माधायने क्षात्र कि विश्वविद्यानस्य मावि, मिहेश्वनिष्ट वनवान हस्य खर्छ, जात्र निस्मय शादा वमल निरम हाहे-हेम्रूलिय हमिछ हारहित প্रভाব প্রবল हस्म एउँ, स्काना मिहे मित्करे (बांक मिल्डा नर्फ; नक्नणाव चाम्म क्षात्रीण चाम्मिव मित्क बूर्टिक भएए। भावशास्त এन कमिक्किन्न, ठिक इन विष्ठानम् वाक्तित क्षीत थाकरव ना, नर्वनाधान्यवा ক্ষচিই একে পরিচালিত করবে। আষার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কনস্টিট্যুশন, নিয়মের কাঠামো – যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কুত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, ভা व्यात्रि वृक्षरा भावि त्न ; श्रष्टिव कार्य अहै। वाक्षा प्रमु वर्ताहे आत्राव स्त हम । वाहे हाक, कमिहें। जान निर्कत दिश्य चामि अत्र यथा श्वरक खरकान निरम्हि, किन्नु अ कथा छा जूनछ भावि त्न रम, এ विश्वानरम्ब काता विस्मय यह व्यवनिष्ठे ना थारक **एरव निस्मरक विका** करा रूप। नाक्षाय विश्व चाना का वाप क्या विरक् हरम्रह, त्कडे तम कथा खात्न ना- कछ इःमह कष्टे खामारक चौकाव कवरछ हरम्रह । चारा पूर्व वारक गए जूनए श्राह तम यमि अयन श्र वा चारा एव चारह, অধাং ভার সার্থকভার মানদণ্ড যদি সাধারণের অতুগভ হয়, তবে কী দরকার ছিল अबन ममूह कि की कांत्र कदवाद ? विश्वानप्त यि अक्टो हाहे-हेब्र्टन बाज वर्षविष्ठ हम् छद वमा हर्द ठेकन्म। स्वामान माम बाबा अधाद निक्का सात्र कदाहितन अधानकात जावर्णित मरशा गाता बीरत बीरत रतए छेऽिहलन, छाएत जातकह जाक পরলোকে। পরবর্তী ধারা এখন এলেছেন তাদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূর খেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আষার সময় ছিল না। এরক্ষ করে দূরত রেখে व्यक्षः क्ष्मप्रक व्याभिष्म एकामा मस्य एम ना। এए एमएका भूव एक भवितामना एए পাবে কিন্তু ভার চেয়ে বড়ো জিনিসের জ্ঞাব ঘটতে থাকে। এখন অনেক ছাত্র व्यानक विकाश हरप्राष्ट्र, नकलहे विक्रिश व्यवशाय हलाहा। क्यों नयश व्यक्षीनिहित्क हिषात क्या त्मराव क्या अक करत राष्ट्र भारक ना- विष्कृत क्या एक ।

আমার বন্ধব্য এই ষে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে? আমি এই বিভালরের অন্ত অনেক হংগ বীকার করে নিয়েছি— আশা করি আমার এই উদ্বেগ প্রকাশ করবার অধিকার আছে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে কিছু নিন্দনীয় নেই, কিন্তু দরদী তা বুক দিয়ে চাপা দেয়; এমন অহ্ঠান নেই যার হংগ নেই, বন্ধু তা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। দৃঢ় নিঠার সঙ্গে সকলে একত্র হয়ে যেন আমরা আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষা করি, বিশ্বালয়ের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বত না হই।

ক্রমে বিভালয়ের মধ্যে আর-একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ। এতে নানা লাভক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধু যাঁরা এথানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন, আমার কর্মকে, আমাকে ভালোবেসেছেন। নানা নিন্দা তাঁরা ভনেছেন। বাইরে আমরা অতি দরিত্র, কী দেখাতে পারি— তব্ও বন্ধুরূপে সাহায্য করেছেন। শ্রীনকেতনকে যিনি রক্ষা করছেন তিনি একজন বিদেশী — কী না তিনি দিয়েছেন। এওুল দরিত্র তব্ তিনি যা পেরেছেন দিয়েছেন— আমরা তাঁকে কত আঘাত দিয়েছি, কিন্ধু কথনো তাতে কৃপ্প হয়ে তিনি আমাদের ক্ষতি করেন নি। লেস্নি-সাহেব আমাদের পরম বন্ধু, পরম হিতৈষী। কেউ কেউ আজ পরলোকে। এই অক্টরেম সোহার্দ্য সকল ক্ষতির মুংখে সান্ধনা। একাল্বমনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই বিদেশী বন্ধুদের কাছে।

৮ পোষ ১৩৪২ শাস্তিনিকেতন

वास ३७८२

## 14

যুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান— ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক যুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্তে তার অসুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু যুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়— সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিতা আছে, অনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জারগাতেই রূপ নিয়েছে জাতির আতাবিক প্রবর্তনায়।

এই-সকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আত্মকুলা যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মাহুবের প্রকৃতিতে উর্ধদেশে আছে তার নিয়াম কর্মের আদেশ, সেইথানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী বেখানে অন্ত কোনো আশা না রেখে সে সভ্যের কাছে বিভন্নতাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে — আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দ্রে দ্রে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্ধালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ভিগ্রি বানাবার কারখানাম্বর্গ বসেছে। এই শিক্ষার স্থাোগ নিয়ে ভাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিছু সমাজে সভ্যের জন্ত কর্মের জন্ত নিছাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রভিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল ভণোবন; সেখানে সভ্যের অঞ্শীলন এবং আত্মার পূর্ণভা-বিকাশের জন্ত সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের বঠ জংশ দিয়ে এই-সকল আত্মমকে বক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের ভাপস কর্মের ব্রতীদের জন্তে ভণোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মান্থ আধাা আফ মৃক্তির সাধনা, সন্নাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্ভোগ করেছিল্ম, সাধারণ মান্থবের চিত্তোৎকর্ষের হৃদ্র বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম থনিজ অবস্থার অফ্রজনতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা; মন যেথানে স্কৃত্ব সবল, মন সেথানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অন্থলীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতনআপ্রম এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিছালয়ে পাঠ্যপুস্তকের
পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ দীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র ভাই নয়, সকলরকম
কাক্রকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাছ নাট্যাভিনয় এবং পদ্মীহিতসাধনের জল্পে যে-সকল শিক্ষা
ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিন্তের
পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই-সমজ্জেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। থাছে নানা
প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলেভ হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থা, দেয়
বল; তেমনি যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবঙলিরই

সমবার হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়— এই ক্থাই আমি অনেক কাল চিম্ভা করেছি।

পদ্মার বোটে ছিল আমার নিভ্ত নিবাস। দেখান থেকে আশ্রমে চলে এদে আমার আসন নিল্ম গুটি-পাঁচ-ছয় ছেলের মারখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষা। ক্লাস-পড়ানো কান্ধে উপকার করার সহল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জল্পে। নিজেকে দিয়ে-ফেলার ছারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কান্ধে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে থ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর ইম্পুলমাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে— এইটেই আমার সার্থকভা। এই-বে আমার সাধনার স্বযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেডে লাগল্ম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবন্ধীবনের সংগ্রাজ্বে ছোলানকৈ সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মান্ধ্যের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই দামান্ধ ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে থ্যাভি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্তেই এতে বৃহৎ মান্ধ্যের পর্প আছে।

সকলে জানেন, আমি মান্থবের কোনো চিত্তবৃত্তিকে জনীকার করি নি। বালাকাল থেকে আমার কাবাসাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মান্থবের সকল চিত্তবৃত্তির 'পরেই তার ছিল জতিন্থিতা। মান্থবের কোনো চিংশক্তির জন্দীলন-কেই জামি চপলতা বা গান্ধীর্যহানির দাগা দিই নি।

বহু বংসর আমি নদীতীরে নোকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মাহ্ন্য তুর্ কবি নয়। বিশ্বলোকে চিন্তর্ন্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে; বলতে হবে ওঁ— আমি জেগে আছি।

এখানে এল্ম ধখন তখন আমার কর্মচেষ্টায় বাইরের প্রকাল অভি দীন ছিল।
নে সম্বন্ধে এইটুকুমাত্রই বলভে পারি, সেই উপকরণবিরল অভি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে
আপনাকে দেওয়ার ঘারাও আপনাকে পাওয়ার ঘারা বে আনন্দ ভারই মধ্য দিয়ে এই
আপ্রান্ধ কাঞ্চ শুরু হয়েছে।

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজ সে উদ্ঘাটিভ হয়েছে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রায়ই অন্তর্ক নয়। কিন্তু ভাতে ক্ষৃতি হয় নি, ভাতে কর্মের মূলাই বেড়েছে। বারা সংকীর্ণ কর্তবাসীযার মধ্যেও এই বিভায়তনে কাজ করেছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রদার সঙ্গে সকৃতক্ষ চিত্তে আযার শীকার্য।

এখানে বারা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। কিছু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সমর্পন করেছি।

বছদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচন্তর ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অক্সাতবাদ প্রাণের ক্ষরণের জন্ত তার প্রয়োজন আছে। এই অক্সাতবাদের পর্ব দীর্ঘকাল চলেছিল। আল যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষর গোচর হয়ে থাকে তবে দেই প্রকাশ্ত দৃষ্টিপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— কথনো পীড়িভ মনে, কথনো উৎসাহের সঙ্গে।

যার। উপদেষ্টা পরামর্শদাভা বা অভিথি ভাবে এথানে আসেন তাঁদের আনিয়ে রাখি, আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বৃদ্ধি নেই। এথানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমভের অন্তর্তন করে অনভার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে বদি আমুক্ল্যা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সোভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শেরকে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মন্ত্রন্তরাধনার সঙ্গে এক বলে আনি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাভা রয়েছে। সকল স্থলেই বে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে— আয়ন্ত সর্বতঃ আহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের চেটা বার্থ হয় নি, বদিও ফসলের পূর্বপরিণত রূপ আমরা দেখতে পাজ্জি না। যারা আমাদের স্থার্থ এবং ত্রহ প্রয়াসের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন বার সর্বকালীন মূল্য আছে, তাঁদের সেই অস্কৃত্য দৃষ্টি থেকে আমরা বর লাভ করেছি। তাঁদের দৃষ্টির সেই আবিকার শক্তি আগিয়েছে আমাদের কর্মে। দ্বের থেকে এসেছেন মনীয়ীরা অভিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুরূপে, তাঁদের আশাস ও আনক্ষ সঞ্চিত হয়েছে আশ্রামের সম্পদভাতারে।

 স্ষ্টি আমি বাবার পূর্বে দেশকে সাঁপে দিতে পারি। শ্রেমা দেয়ম্ বেমন, ভেমনি শ্রেমা আদেয়ম্। বেমন শ্রেমা দিতে চাই, তেমনি শ্রেমার একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া বেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণভার রূপ লাভ করবে।

৮ পোষ ১৩৪৫ শান্তিনিকেডন

माच ३०८६

79

অনেক দিন পরে আব্দ আমি তোমাদের সমুথে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি।
অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আব্দ এসেছি। এ কথা জানি যে, দীর্ঘকালের অমুপস্থিতির
ব্যবধানে আমার বছকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই
হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল অমুষ্ঠানের সকল
কর্তব্যক্ষর্মের অন্তরের উদ্দেশ্রটি গ্রহণ করতে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই।
এর জন্তে শুধু ভোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আন্ধ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের কথা। বাংলার নিভূত এক প্রান্তে আমি তথন ছিলাম পদানদীর নির্জন তীরে। মন যথন সে দিকে ভাকায়, দেখতে পায় যেন এক দূর যুগের প্রভূাষের আভা। কথন এক উদ্বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তথন কেবলমাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ড্বেছিলাম, ভারই সঙ্গে ছিল বিষয়কর্মের বিপুল বোঝা।

কেন সেই শাস্তিময় পল্লীশ্রীর শ্লিগ্ধ আবেষ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রোজদগ্ধ মক্সপ্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে ভখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলভা ও বিজনভা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আখাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাজ্জা করেছি, বর্তমান কালের ভূচ্ছতা ইতরভা প্রগল্ভভা সমস্ত দ্র করতে হবে। বাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃভ উৎসে ভাদের পৌছে দিভে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কভদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে ছটি-একটি যাত্র উপাসক নিয়ে সমবেত হয়েছি— অবিরত চেষ্টা ছিল হণ্ড প্রাণকে আগাবার। তারই সঙ্গে আরো চেষ্টা ছিল ছেলেদের মনে তাদের স্বাধীন কর্মনক্তি ও মননশক্তিকে উদ্বৃদ্ধ করন্তে। কোনোদিনই থওভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কথনো বিপর্যন্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অন্থর্চানের দারা মান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাদের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না দার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আপ্রমের কেন্দ্রন্থতা প্রদার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্বানপান-আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিধিক করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশবাভাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অক্তমনম্ব হতে পারত না।

আন্ধ বার্ধকোর ভাঁটার টানে ভোমাদের দীবন থেকে দ্রে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এদেছিল্ম, আমার দীর্ণ শক্তির অপট্তা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্লের সঙ্গে নিষ্ণের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্ধার কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব-কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধ। তারই তো বীভংস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আন্ধকের দিনের রাষ্ট্রে সমাজে, বিদ্রেপ করছে তাকে যা মানব-সভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বংসর পূর্বে যথন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাম্প ব্যাপ্ত হয় নি মানবসমাজের দিগ্দিগস্তে।

আত্র আবার আসহি তোমাদের দামনে বেন বছদ্বের থেকে। আর-একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে দেই-যে পথযাত্রা চলেছিল সম্প্রের দিকে তার হংসহ হংথের ইভিহাস কেউ আনবে না। আত্র এসেছি দেই হংথদ্বতির ভিতর দিয়ে। উৎকৃষ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা-বারা এই ভপস্থাকে মন থেকে প্রত্যাধ্যান কোরো না— একে স্বীকার করে নাও।

ইতিহাসে বিপর্বয় বছ ঘটেছে, সভ্যতার বছ কীতিমন্দির যুগে যুগে বিধবন্ত হয়েছে, তরু মান্নবের শক্তি আঞ্চও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরদার 'পরে তর করে মজ্জমান তরী-উদ্ধারচেটা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা ভক্ত করবে। কালের প্রোভ বর্তমান যুগের নবীন কর্বধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে বে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ভা দব সময় তাঁদের অন্তভ্তিতে পৌছয় না। একদিন বথন প্রগন্ত ভর্তের এবং বিদ্ধাপন্ত ভার্তর জিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অন্ত বেড়ে

যাবে তখন সংশয়ত্তক বন্ধ্যা বৃদ্ধির অভিযান প্রাণে ল্যান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেশ্বণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

দেই আশা-পথের পথিক আমরা, নৃতন প্রভাতের উদ্বোধনমন্ত্র শ্রহার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রহায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নান্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

৮ শাবণ ১৩৪৭

जास ५७८१

শান্তিনিকেতন

## পরিশিষ্ট

এই আশ্রমের গুরুর অনুজায় ও আপ্নাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল ভাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অংখাগ্য। किन पाष्ट्रका এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বছ্যুগব্যাপী। ভাই ব্যক্তিগভ বিনয় পরিহার करा वामि এই व्यक्षांत उठी हमाम। वह वरमद धरत এই वालाम এक है। निकान क्स गए छिर्छ । अहे धवत्नव अपूर्वमनाम असूर्शिवस्थ एति स्ट व्य विवन । अहे দেশ ভো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল'-এর মভো ছ্-একটা এমনি বিষ্যালয় পাকলেও, এটি এক নৃতন ভাবে অন্তপ্রাণিত। এর স্থান আরু কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। এথানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরে প্রবৃষ্টি-বাতাদৈ বালকবালিকারা লালিভপালিভ ছচ্ছে। এখানে ভুধু বহিংস্প-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাস্টির ছারা অস্তবন্ধ-প্রকৃতিও পারিপাশ্বিক অবস্থায় ছেণে উঠেছে। এথানকার বালকবালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রভ বয়েছেন। এমনিভাবে এই বিভালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রদার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আল এথানে বিশ্বভারতীর অভাদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষামুষায়িক অর্থের দারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এভদিন অগক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধ্বনিগত অর্থণ্ড আছে— বিশ্ব ভারতের কাছে এদে পৌছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত ক'রে, ভারতের মহাপ্রাণে অমুপ্রাণিত ক'রে জাবার দেই প্রাণকে বিশের কাছে উপন্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নাষের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের শ্বন রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্টা। বে মহাপ্রাণ নৃপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার লাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আজ্বপরিচয় হবে না। Each can realize himself only by helping others as a whole to realize themselves এ বেমন সভা, এর converse অর্থাৎ others can realize themselves by helping each individual to realize himselfও তেমনি সভা। অপরে আমার সংক্ষার পথে, বাবার পথে বেমন মধাবর্তী তেমনি আমিও তার মধাবর্তী; কারণ আমাদের উভয়কে ধেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেথানে আমরা এক, একটি মহা একো অন্তর্ম হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে, বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কী ভার পরিচয় পেতে হবে, ভাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে ভার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ধ সহজে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্তার রয়েছে। সর্বত্রই একটা বিল্রোহের ভাব দেখা যাছে— দে বিল্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতয়, বিভাবুদ্ধি, অম্প্রান, সকলের বিশ্বদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রস্তৃতি যা-কিছু হয়েছিল তা যেন সব ধূলিসাং হয়ে যাছে। বিল্রোহের অনল জলছে, তা অর্ডার-প্রত্রেগকে মানে না, রিফর্ম চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এই বিল্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্তার প্রণ কেমন করে হবে, শান্তি কোধায় পাভয়া যাবে। সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্তায় ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এত কালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি ভার ঘারা এই সমস্তা পূরণ করবার কিছু আছে কি না। যুরোপে এ সমস্কে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিকাল আছ মিনিস্টেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর है। है, कन्टिन्मन, भाक्के-এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এ হবে এवः হ্বার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্টিপ্ল আালায়েন্দ হয়েও হল না, विद्राध घटेन। आद्विष्ट्रिंसन कार्षे এवः हिंश-कन्काद्वरक हम ना, स्निष्ठ नीश व्यव নেশন্স্-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরো অন্ত দিকে চেষ্টা করতে হবে; কেবল রাষ্ট্রীয় क्टा नम्, मायां किक मित्क এत रुष्टे। इन्त्रमा प्रकात । Universal simultaneous disarmament of all nations -এव अन्त न्छन हिউशानिक (यव विनिष्तान मूख (यन्ते) इख्या উচিত। তার ফলম্বরূপ যে মেশিনারি হবে ভা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের फिल्नामानित व्यथीतन थाकरव ना। भानास्मिकेनम्हत व्याप्तके निष्टिः एका इरवरे, সেইসঙ্গে বিভিন্ন People-এরও কন্ফারেন্ হলে তবেই শান্তির প্রভিন্ন হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবস্তক হবে— mass-এর life, mass-এর religion। বর্তমান काल क्वनमाज individual salvation-এ हमरव मा ; मर्वमुक्तिएडरे अथन मुक्ति, ना रूल मुक्कि निरे। धर्मत्र এই mass life - अत्र निक्ठा निमाल शालन सत्रत्छ रूत।

ভারতের এ সম্বন্ধে কী বাণী হুবে। ভারতও শান্তির অন্থাবন করেছে, চীনদেশও

করেছে। চীনে দামাজিক দিকাদিরে ভার চেটা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় ভো হবে না। কন্দাসিয়নের গোড়ার কথাই এই বে, দমাজ একটা পরিবার, শান্তি দামাজিক ফেলোলিপ-এর উপর ছালিভ; সমাজে বদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হডে পারে। ভারতবর্ব এর আর-একটা ভিন্তি দেওয়া হয়েছে, ভা হছেছ অহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক individual-এ বিশ্বরূপদর্শন এবং ভারই ভিতর রজের ঐক্যাকে অহতব করা; এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ব তাকেই চেয়েছে। রজের ভিন্তিতে আত্মাকে হাপন করে যে peace compact হবে ভাতেই শান্তি আনবে। এই সম্প্রা সমাধানের চেটায় চীনদেশের সোপ্রাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই ছইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশন্স্-এ কিছু হবে না। গ্রেট ওজর এর থেকেও বিশালতর যে হম্ম জগৎ কুড়ে চলছে ভার জন্ত ভারতবর্বের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ধ দেবেছে বে, রাষ্ট্রৈনতিক ক্ষেত্রে বে State আছে তা কিছু নয়। সেবলেছে বে, নেশনের বাইবেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বালাত্য রয়েছে। বেধানে আত্মার বিকাশ ও এক্ষের আবির্ভাব সেধানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ধ ধর্মের বিভৃতির সঙ্গে সঞ্চে এই extra-territorial nationality-তে বিশাস করেছে। এই ভাবের অহুসরণ করে লীগ অব নেশন্স্ -এর ক্যাশনালিটির ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। ভেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the World ত্মাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অব নেশন্স্-এ এই extra-territorial nationalityয় কথা উত্থাপন করা বেতে পারে। ভারতবর্বের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই বে, বৌদ্ধ প্রচারকাণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত হা গুর্থ নিজের জাতির নয়, অপর সর জাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, ভার রাজারা জয়ে পরাজয়ে, য়াজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জন সম্বন্ধকে শীকার করেছেন।

শাষা জিক জীবন দগত্তে ভারতবর্ষের মেদেজ কী। আমাদের এথানে গুল ও ক্মানিটির দান ধ্ব বেশি। এরা intermediary body between state and individual। রোম প্রভৃতি দেশে রাইব্যবদার কলে স্টেট ও ইন্ডিভিজ্যালে বিরোধ বেধেছিল; শেষে ইন্ডিভিজ্যালিজ ্যের পরিণভি হল আানাকিতে, এবং স্টেট

মিলিটারি দোশালিজ মে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দৈশের ইভিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্নানিটর জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে ঘেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাণ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual ঘেমন আছে তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গুল পার্সনালিটি এবং ইনভিভিজ্যাল পার্সনালিটি জাগ্রত আছে, এই উভয়েবই সমান প্রয়োজন আছে। গুল পার্সনালিটির ভিতর ইন্ডিভিজ্যালের স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ক্রটি রয়ে গেছে বে, আমাদের ইনডিভিজ্যাল পার্সনালিটির বিকাশ হয় নি, co-ordination of power in the stateও হয় নি। আমরা ইনডিভিজ্যাল পার্সনালিটির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ব্যহ্বদ্ধ শক্রম হাতে আমাদের লাস্থিত হতে হয়েছে।

আজকাল মুরোপে group principle-এর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization, এ-সবই group গঠন করার দিকে যান্ডে। আমাদেরও এই পথে সমস্তাপূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন যুরোপের কাছ থেকে দেটটের centralization ও organization নেবার আছে তেমনি যুরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organization-কে গ্রহণ করে আমাদের village community-কে গড়ে তুলব। कृषिरे चामारमंत्र कौरनगाजात श्रधान चर्नधन, स्ख्तार ruralization-এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্ত বলছি না যে, town life-কে develop করতে হবে না ; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-দাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownership-এর সম্বন্ধ ছলে ভবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারথানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তব সঙ্গে individual ownership-এব বোগকে ছেডে না দিয়ে large-scale production जानत् इत्। वर्षा जाकात्र energy क जानत् इत्, किस त्वर्ष হবে, কলের energy মাহুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, খেন জড় না করে দেয়। সমবায়প্রণালীর ছারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে economic organization-এ ভারতকে আতাপরিচয় দিভে হবে। আয়াদের में।। अर्थ व्यव माहेक এउ निम्न छत्त्र चाहि त्य, चामदा decadent हत्त्र मन्द्र यसहि। व क्षनानीए efficient organization-এর নির্দেশ করলাম ভাকে না ছেড়ে विकानक आयात्म श्रदाधनमाध्य नागाए एत । आयात्म विष्णात्रजीत्ज छाहै,

রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির ধৈ যে ইন্স্টিট্নাশন পৃথিবীতে আছে, সে সবকেই স্টডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্ত কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও স্জনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নই না করি। যা-কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাচে ঢেলে নিভে হবে। আমাদের স্ফনীশক্তির বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে বাওয়া চাই।

ভিন্ন ভাতির স্থীম অব লাইফ আছে কিন্তু ওাদের ইভিহান ও ভূপরিচরের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নভার মধ্যেও এক আয়গায় unity of human race আছে। ভাদের সেই ইভিহান ও ভূগোলের বিভিন্ন environment-এর জন্ম যে life values স্বাই হয়েছে, পরস্পারের যোগাযোগের হারা ভাদের বিভৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই লাইফ-স্কীমগুলির আদান-প্রদানে বিশ্বে ভাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র ভৈরি হবে।

আমাদের জাতীয় চবিত্রে কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে। আমাদের মূল ক্রেটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেলে— ইমোলনাল। আমাদের ভিতরে will ও intellect -এর মধ্যে, সব্জেক্টিভিটি ও অব্জেক্টিভিটির মধ্যে চিরবিজ্ঞেদ ঘটেছে। আমরা হয় ধ্ব সব্জেক্টিভিটির নহতো ধ্ব ধ্নিভার্সাল। অনেক সময়েই আমরা ধ্নিভার্সালিজ্মের বা সাম্যের চরম সীমায় চলে ধাই, কিছু differentiation-এ ঘাই না। আমাদের অব্জেক্টিভিটির পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি পর্ববেক্ষণ ও অব্জার্ভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সভ্যাহ্বভিতাকে ও শৃথানাকে প্রতিটিত করতে হবে। আমাদের intellect-এর character-এর অভাব আছে, সভরাং আমাদের intellectual honesty-র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলেই দেখব যে, কর্ভবাবোধ জাগ্রভ হয়েছে। অন্ত দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে, Law, Justice ও Equality-র যা দৃপ্থ হয়ে গেছে তাকে ভিবিয়ে আনতে হবে— এ-সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরপকে প্রতিষ্ঠিত করে আম্বান্ধ আম্বান্ধিকটার লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

 genius যুনিভার্সাল হিউম্যানিজ্মের দিকে, অভএব ভারতের এবং এশিয়ার interest-এ এরপ একটি যুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের ধারা ভারতের সার্থকভা-সাধন হয়েছিল, ভাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী-রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

৮ পৌষ ১৩২৮। শান্তিনিকেতন

याच ১७२৮

<sup>&</sup>gt; বিশ্বভারতী পরিষদ্-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সভাপতি ব্রজেজনাথ শীল -কর্তৃক প্রথম্ভ জাবন

## শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রয

## भाषिनिक्वन बक्किर्गाथ्य

#### व्यक्तिशिवास्त्र छेनामन

হে দোমা মানবকগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল— তথন এথানকার লোকেরা বীর ছিলেন; তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

ষধার্থ বড়ো কাহাকে বলে? আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো
মনে করতেন? আঞ্চলাল আমাদের মনে জাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলেই
ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপায় মনে করি, ধনীকেই আমরা বলি বড়োমামুষ।
জারা ভা বলতেন না। জাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যারা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে
তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভ্ষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো
রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

বে মাহ্ব কাণ্ড়চোণ্ড কুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি দে কন্ত ছোটো। জুতো কি মাহ্বকে বড়ো করতে পারে। দামি জুতো দামি কাপড় কি আমাদের কোনো গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে বে-সব অবিদের পায়ে জুভো ছিল না, গায়ে পোলাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুভো এবং বিলাভি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আল বদি আমাদের সেই বাজ্ঞবন্ধা, সেই বলিষ্ঠ অবি থালি গায়ে থালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোভির্মন্ন দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিশ্লল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এদে দাঁড়ান, তা হলে সমন্ধ দেলের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আহেন বিনি তাঁর জুভো কেলে দিয়ে মাথার ভাজ নামিরে, সেই দরিস্ত বাজ্ঞানের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কুভার্থ না মনে করেন। আল এখন কে আছে বে ভার গাড়িজুড়ি জট্রাকিকা এবং দোনার চেন নিয়ে ভাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজা ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাধা নত ক'রে নমস্কার করা নয়— তাঁরা বে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা বে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ভার অন্থশরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুলে। তাঁরা সন্ত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন— মিখ্যার কাছে তাঁরা মাখা নিচ্ করেন নি। সভ্য কী তাই জানবার জন্মে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্থা করতেন— কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সভ্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সভ্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সভ্য বলতেন, এবং সভ্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজন্মে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতোছাতা পাবার জন্মে বেরকম প্রাণপণ থেটে মরি, তাঁরা সভ্যকে পাবার জন্মে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেইজন্মে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন-একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন-একটি আনন্দ ছিল দে, তাঁরা কোনো রাজা-মহারাজার অন্তায় শাসনকে গ্রাহ্ম করতেন না, এমন-কি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন দে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার্র তো কিছু নেই— বেশভ্ষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষভিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সভ্য জানতেন ভা ভো দহ্য কিছা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্মে ভালোর জন্মে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হ্র সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভালো হ্র সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্ম গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত— কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্মে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্ম তাঁরা সমস্ত আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্ত তথন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈক্তসামস্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। যে-লোকের হাতে অন্ত নেই তাকে মারতেন না, শরণাপরকে বধ করতেন না, রবের উপর চড়ে নীচের লোকদের উপর অন্ত চালাতেন না। সৈত্যে-সৈত্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের শরহয়ের জালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যথন বড়ো বয়স হত তথন রাজা

শাপনার সমস্ত টাকাকভি রাজও ছেলের হাতে দিয়ে সভ্য জানবার জন্ম, ঈশরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্মে বনে চলে ষেতেন। তথন আর তাঁদের হীরা-মৃক্রো ছাতাজুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের
মতো সমস্ত ছেড়ে ষেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই
যে মাহ্র বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মমতে রাজত্ব
করা রাজার কর্তবা, স্কুত্রাং সেজত্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন— কিন্তু
যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যথন সে কর্তব্যের শেষ হয় তথন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে
ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐরকম নিয়ম ছিল। যথন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তথন তারই হাতে সমক্ত সংসার দিয়ে তাঁবা দরিত্র বেশে তপস্থা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে পাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁবা সংসারের কান্ধ করতেন। আত্মীয় স্বন্ধন প্রতিবেশী অভিধি অভ্যাগত দরিত্র অনাধ কাউকেই ভূলতেন না— প্রাণপণে নির্দের স্থা নিজের স্থার্থ দ্বে রেখে তাদেরই সেবা করতেন— তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ধরত্ব্যারের প্রতি তাকাতেন না।

তথন থারা বাণিজ্ঞা করতেন তাঁদেরও ধর্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাঁউকে ঠকানো, অস্থায় হৃদ নেওয়া, রূপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্মেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দারা হত না।

যাঁহা রাজত করতেন, যাঁহা বাণিজ্ঞা করতেন, যাঁহা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্তই প্রান্ধণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃন্ধলা ধর্ম বাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্ত তাঁদের আনুর্বে তাঁদের উপদেশে তথনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমন্ত শাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তথনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্বেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রভ অপ্রথন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রভ গ্রহণ শ্রিবার জন্তেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। ক্ষেত্ররা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সভ্যবাক্য তাদের উল্লেপ চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে গালনা করতে চেষ্টা করব— আমাদের ব্রভণতি দ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান কর্মন। বদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে ভোমরা প্রভাকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— ভোমরা ভয়ে কাতর হবে না, হুংথে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে প্রয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্থীত হবে না; মৃত্যুকে

গ্রাহ্ম করবে না, সভ্যকে জানতে চাইবে, মিথাাকেশ্রেন থেকে কথা থেকে কাল থেকে দ্ব করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ভ্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকৃল হবে না। তা হলে ভোমাদের ঘারা ভারভবর্ষ আবার উজ্জন হয়ে উঠবে— ভোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, ভোমরা সকলের ভালো করবে এবং ভোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষের। কিরুপ শিক্ষা ও ব্রত অবলয়ন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেথানে খুব কঠিন নিয়মে নিষ্ণেকে সংষ্ঠ করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাল্ল করে দিতেন। গুরুর জন্তে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্তে গ্রাম থেকে ভিক্লে করে আনা, এই-সমস্ত তাঁদের কাল্ল ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হোন-না। শরীর-মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে— তাঁদের শরীরে ও মনে কোনো-রক্ম দোষ একেবারে শর্ল করত না। গেরুয়া বন্ধ পরতেন, কঠিন বিছানায় ওতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই— সাক্ষমজ্ঞা বড়োমান্থবি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাতে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের ভ্রপ্রতি-দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

ভোমানের সেইরকম কট স্বীকার করে দেই কঠিন নিয়মে, সকলপ্রকার বড়োক্ষ্বিকে ভুক্ত করে দিয়ে এথানে গুক্লগৃহে বাস করতে হবে। গুক্কে সর্বভোভাবে
শ্রী ব্ববে, মনে বাকো কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র
করে রাথবে ক্লোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুক্ত-উপদেশের সম্পূর্ণ
অধীন করে রাথবৈ

আজ থেকে জ্বোরা সত্যবত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাকো দূরে রাথবে। প্রথমত সত্য জ্বানবার জন্ম সবিনয়ে সমস্ত মন বৃদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য ব'লে জানমে তা নির্ভয়ে সভেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয় জ্বত। ধর্মকে ছাড়া জগতে ভোমাদের ভয় করবার জার কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, ক্ষুলা— কিছুই ভোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রস্কুলচিত্তে প্রসন্মুখে শ্রন্ধার সঙ্গে জ্বত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণাবত। যা-কিছু অপবিত্র কসুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে সজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রয়ত্তে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের मिनियमिक क्रावय मर्छ। भूर्या धक्य विक्रिक हरत्र थाकरव।

আজ থেকে ভোষাদের মঙ্গলন্ত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় ভাই ভোষাদের কর্তবা। সেজক্তে নিজের স্থু নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আৰু থেকে তোমাদের অন্ধরত। এক ব্রহ্ম ভোমাদের অন্ধরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি ভোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যথন যেখানে থাক, লয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছে, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। ভোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে—ভোমার সমস্ভ ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই ভোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই ভোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রভাই অন্ত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা বিজেরা প্রভাই উচ্চারণ ক'রে জগদীশরের সমূপে দণ্ডায়মান হতেন। দেই মন্ত্র, হে দৌষা, তুষিও আমার সঙ্গেদকে একবার উচ্চারণ করো:

छ पृत्रं यः ज्यानिवृर्वद्वगाः ज्यां एत्य भीमहि थिएमा स्वा नः श्राताम्मार ।

৭ পোষ ১৩০৮

याच ১७०৮

#### व्यथम कार्यवानी

বিনয়দভাষণমেতং-

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পন করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতম্বরূপে গ্রহণ করিঙে উত্তত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একাস্কমনে কামনা করি, দীবর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে প্রেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধায়নের কাল একটি ব্রত্যাপনের কাল। মহন্তবনাভ আর্থ নহে, পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মহন্তবলাভের ভিস্তি যে শিক্ষা ভাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্থবভ বলিতেন। এ কেবল পড়া ম্থক্ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংব্যের বারা, ভক্তিশ্রার বারা, ভচিতা বারা, একাগ্র নিষ্ঠা বারা সংসারাশ্র্যের জন্ত এবং সংসারাশ্র্যের অতীত ব্রহ্মের সহিত জনস্ত বোগ সাধনের জন্ত প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্থব্রত।

ইহা ধর্মব্রভ। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্ত ধর্ম পণ্যন্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে বঙ্গল ইচ্ছার সহিভ দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিভ গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্ম প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পশান্তব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিভেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরু শিক্ষোর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রন্ধবিভাগমের মৃথ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত হরহ ও হুলভ হইবে। এ-সব কার্য ফরমাসমতো চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহঙ্গে পাওয়া যায় না। এইজন্ম যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাথিয়া থৈর্ঘের সহিত স্থ্যাগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগাতা শ্বরণ করিয়া নিজেকে প্রতাহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্ম মনকে প্রস্তুত করিতে হয়—
অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের দহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্কৃতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

বন্ধবিভালতের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রহ্ধবোন্ করিতে চাই।
পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে— তেমনি আমাদের পক্ষে
আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-ছানে দেবতার বিশেষ
সন্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে পর্যুচিত্তে
অবজ্ঞা, উপহাস, দ্বণা — এমন-কি, অক্তান্ত দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে থব করিতে
না শেথে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রাকৃতির বিশ্বহ্ব
চলিয়া আমরা কথনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ
মহর ছিল সেই মহত্বের মধ্যে নিজের প্রাকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা
যথার্থভাবে বিশ্বজনীনভার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অস্তের
সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অত্তরে, বরঞ্চ অভিরিক্তমাত্রায়
স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো ভথাপি মুখভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে
কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রদ্ধান্থ হাত্রদিগকে কাঠিন্ত অভ্যাদ করিভে হইবে। বিলাদ ও ধনাভিমান পরিভাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইভে ধনের গৌরব একেবারে বিদ্ধাকরিতে চাই। যেথানে ভাছার কোনো লক্ষ্ণ দেখা বাইবে দেখানে ভাছা একেবারে নই করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে ••• র পুত্র••• র শৌথিন দ্রব্যের প্রভি ক্রিকিৎ

আগস্তি আছে— সেটা দ্বন কশ্নিডে ছইবে। বেশস্থা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাপ করিতে হইবে। কেহ দারিস্তাকে বেন সজ্জাজনক স্থণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও শৌধিনতা দূর করা চাই।

ঘিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া থেলা স্বান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সঘদে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শ্ব্যায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রম দেওয়া না হয়। বেখানে কোনো ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে কে যেন কাপড়-কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে, ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে স্বংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ যেন প্রত্যহ ধ্বাসময়ে ঘ্রানিয়্রমে পরিষ্কার তক্তকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ প্র্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। স্বধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের স্বস্ক্রকর্তব্যের মধ্যে নির্বারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই।
তাঁহারা অক্সায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্ন করিতে হইবে। কোনোমতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি
কথনো পরস্পরের সমালোচনার প্রবৃত্ত হন তবে সে সমরে কোনো ছাত্র সেধানে
উপন্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্মবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে
অক্স অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণৃতা বা রোষ প্রকাশ না করেন
সে দিকে সকলের মনোবোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম
করিবে। অধ্যাপকণণ পরস্পরকে নমন্তার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার
ছাত্রদের নিক্ট বেন আন্বর্শবর্ষণ বিশ্বমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংষম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোধোগ অত্মৃত্য অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

বাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার বথাবথ পালন করিতে চান ডাঁছাদিগকে কোনোপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রাপ করা এ বিভালয়ের নিয়ম-বিক্রছ। রন্ধনশালায় বা আহারছানে হিন্দু-আচার-বিক্রছ কোনো অনিয়মের বারা কাহাকেও ক্লেখ ছেওয়া হইবে না।

আহিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মৃথছ করাইদ্বা ব্যাইন্না দেওয়া হইন্না থাকে। আমি যে ভাবে গান্তরী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিমে লিখিলাম:

এই অংশ গারতীর ব্যান্ততি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার नाम गाष्ठि। প্रथम धानकाल पूलाक पूर्वाक ए पर्ताक अर्थार ममस विश्वकारक যনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে— তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমন্ত বিশ্বকাতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি— আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিলেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের বিনি সবিতা, বিনি স্টেক্ডা, ठाँशांत्रहे वत्रीय खान ७ मक्ति धान कतिए इहेरव। यस कतिए इहेरव धहे धांत्र भा जी जिल्ला विश्व विश् रुरेप्टि । उँशित এरे-स अभीम मकि शशात बाता पूर्व राम्तांक अविश्राम প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী প্রে। কোন্ প্রে व्यवनम् कत्रिया छाँशाक थान कत्रिव। थिरया त्या नः श्राटामग्रा९— विनि व्यामामिगत्क বৃদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীস্থতেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। স্থর্বের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দারা জানি ৷ সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ ক্রিতেছে সেই ক্রিণের দারা। সেইরূপ বিশ্বক্তগতের স্বিতা আমাদের মধ্যে অহরহ ষে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, ষে শক্তি থাকার দক্ষন আমি নিজেকে ও বাহিরের ममस विश्वताभावत्क উপमित्र कविष्टिहि— मिट्ट धीमिक छारावरे मिक এवः मिट्ट ধীশক্তি ঘারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অস্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্তরতম রূপে ব্দস্থত করিতে পারি। বাহিরে ষেমন ভূর্ব:ম্বর্লাকের সবিতা রূপে তাঁহাকে প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিয়ে অগৎ **थवः सामात्र सम्राद्ध भी, ७ इहेरे ७करे मक्कित्र विकाम— हेरा सामित्न सगराज्य महिल** আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচিচদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অমুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভন্ন হইতে বিষাদ হইতে মৃক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অস্তরের ও অস্তরের সহিত অস্তরত্বের যোগসাধন করে— এইজন্তই আর্থসমাজে এই মন্ত্রের এড পৌরব:

> रग मिर्वाश्यो रमाश्क्र, रम विषः ज्वनमावित्य । म अविषय रम वनम्मिष्ठिय जिल्म स्वाम नरमानमः॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশর অলে ছলে অগ্নিতে ওযধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অভান্ত সহজ। দেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশেশরের দারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইকন্ত গায়ত্তীয় সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্তী সম্পূর্ণ হাদয়ক্ষম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি ভাহায়া ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে দকলে সম্বরে 'ওঁ পিভা নোহিদি' উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশর বে আমাদের পিভা এবং ভিনিই বে আমাদিগকে পিভার ক্রার জ্ঞান শিক্ষা দিভেছেন, ছাত্রদিগকে ভাহা প্রভাহ অরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্মাত্র, কিন্তু বথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা ভাহা আমাদের বিশ্বপিভার নিকট হইতে পাই। ভাহা পাইতে হইলে চিন্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনভা হইতে মৃক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশরের কাছে প্রভাহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্তই এ মন্তে আছে

বিশ্বানি দেব সবিভর্ ব্লিভানি পরাস্থব— বন্ডদ্রং তর আস্থব।

'হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দ্র করো, বাহা ভক্ত তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো।'

বন্ধচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্ত মহুশ্বতলাভের জন্ত প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

### बन्डकः उत्र बार्य।

বকৃতা দিতে অনেক সময়েই চিন্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য বে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের লায় চিন্তদৌর্বল্যন্তনক। গভীর তত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের লায় ধ্যানের সহার কিছুই নাই। সাধনায় পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই-সকল মন্ত্রের অধ্রের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়— ইহায়া কোথাও যেন বাধা দের না। এইকল্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মূব্দ কথার মতো না হইয়া যায় সেক্লল্য ভাহাদিগকে মান্তে মান্তে ব্যাক্ষা করিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অন্তপন্থিতিবশত নৃতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র ব্যাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অন্তপন্থিতিবশত নৃতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র ব্যাইয়া দিয়া আক্রাশ পাই নাই। আপনার সক্লে যে ছাত্রদিগকে লইয়া ঘাইবেন ভাহাদিগকে বদি আছিকের জল্প উপনিষদের কোনো যন্ত্র ব্যাইয়া বলিয়া দেন তো ভালোই হয়।

धक्रां, जाननात कार्यक्षनानीत कथा विवृष्ठ कतिता वना वाक ।

মনোরঞ্জনবাব, জগদানন্দবাব ও স্থবোধবাবৃকে । কাইয়া একটি সমিভি ছাপিড হইবে। মনোরঞ্জনবাব্ ভাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিভিয় নির্দেশমতে বিভালয়ের কার্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিভালয়ের ছাত্রদের শব্যা হইতে গাত্রোখান স্থান আহ্নিক আছার পড়া থেলা ও শব্দন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন— যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিভালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আঞ্মানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত থরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সমতি লইবেন।

থাতার প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অস্কর সপ্তাহের হিসাব ও মাসাস্কে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মস্তব্য জানাইবেন ও থাতায় সহি লইবেন।

ভাগারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিমায় থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস নই হইলে, হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ ভাহা জ্মাপরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপন্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাধিবেন।

তাহাদের জিনিদপত্তের পারিপাট্য, ভাহাদের দর শরীর ও বেশভূষার নির্মনতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোধোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধ সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিভিকে জানাইয়া ভাছা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিস্থালয়ের ভিতরে বাহিরে, রান্নাদরে ও ভাছার চতুদিকে, পান্নথানার কাছে কোনোরপ অপরিফার না থাকে আপনি তাহার ভস্বাবধান করিবেন।

> भन्तित्रक्षन बस्काशिशाह, अश्रमानम द्राप्त ७ व्यव्याधिक मध्यमात

পোশালার পোক্ন মহিষ ও ডাইাদের থাজের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাথিবেন।
বিচ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজক বীজ কর,
সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রেষে সহিত বিভালয়ের সংশ্রুব প্রার্থনীয় নহে। ভিনিসপত্র ক্রম, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রেমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে— কিন্তু অক্সান্ত ভৃত্যদের সহিত বোগরকা না করাই শ্রেম।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে স্পারকে বা সালীদিগকে, রবীন্ত সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আদিলে ভাহাদিগকে হোষিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। বে বে ঔষধের বখন প্রয়োজন হইবে আয়াকে ভালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম-সম্পর্কীয় কেছ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হতক্ষেপ করিলে— বা স্পোনকার ভৃত্যদের কোনো ছুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছনতার জন্ম আপনি বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন।

যনোরঞ্জনবাব্ ও শিক্ষকদের বিনা অত্মতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি-অভ্যাগভগণ ক্ল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি ব্যাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অমুষ্টি বাতীত কোনো ছাত্রকে বিহালয়ের বাহিরে কোপাও বাইতে দিবেন না।

वाहित्त्रत्र लाक्तक हाजामत्र महिक शिनिष्क मिर्दान ना ।

<sup>া</sup>নিরাকার ব্রব্ধে উপাদনার গ্রন্থ একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও তাহার অমুকুল কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রন্টীদিসের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবহা করিয়া দেন। 'এই ট্রন্টের উদিট আশ্রমধর্মের উন্নতির ক্ষম্ভ ট্রন্টীপণ পাছিনিকেতনে ক্রমবিভালর ও পুজকালর সংস্থাপন করিছে পারিবেন।' পরে ১০০৮ সালে নহর্ষির অসুস্বতিক্রমে তাহার ধর্মধীকাবার্মিনীতে রবীক্রনাথ পাছিনিকেতনে ক্রমচর্বাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন; এ ক্রেন্তে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রন্ট অমুবারী পূর্বাগত ব্যবহা, ও 'বিভাগর' বলিতে নক্রান্তিত ক্রমচর্বাশ্রম ধুবিতে ক্রমের। পরে আশ্রম ও বিভাগর সাধারণত স্বার্থক ক্রমান্তে।

সাধারণত স্বার্থক ক্রমান্তে।

স্বাধারণত স্বার্থক ক্রমান্তে।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসম্ভষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন- আপনি সমিতিতে জানাইয়া ভাহার প্রতিকার করিবেন।

আহারাদির ব্যবস্থায় অসম্ভষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভ্তাদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নিষ্টির দিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিমল্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিবিদ্ধ জানিবেন।

পোশ্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাথিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিথিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিছালয় সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা ছির করিবেন আপনি তাহা তাঁছাদিগকে পত্তের ছারা জানাইবেন।

কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধ আহারাদির বিশেষ বিধি আবক্তক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোনো ছাত্ৰের অভিভাবক কোনো বিশেষ থাগুসামগ্রী পাঠাইলে **অক্স ছাত্রদিগকে** না দিয়া তাহা একজনকে থাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালাগ্ন গোরু-মহিষ ধে হুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্তু লিখিলাম।

শাস্তিনিকেতন-আধ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা বথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

काशास्त्र किनाजात्र वह महेशा शाहेर्छ एए । विराय काशास्त्र का विराय काशास्त्र के किना काशास्त्र काशास्त्र

যাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জ্ঞিনিসপত্র গণনা করিয়া জইবেন।
ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাব্র অমুষ্তি লইয়া নিষ্টি সময়ে
ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমণ আবশুক্ষত ইছার অনেক্র পরিবর্তন ও পরিবর্থন ছইবে।

किछ व्यथानक नियामय नाशासार विकासय-ठासमात व्यक्ति स्थाम विश्व स्था स्था नाशास्त्र । कायन सामिन कार्य विकासय विकास कार्य सम्बद्ध । कार्य सामिन कार्य । कार्य ।

छै९नात्रिक यक्ष्म हेक्स्र नहात्रकी वाकीक हैहात छैक्त्र नक्ष्म हहेरव ना।

विष्ठानस्त्र विष्ठानस्त्र विष्ठानस्त्र वाद्रा कर्जरा मन्नित्र विष्ठा याने करिया विष्ठा याने करिया विष्ठा विष्ठा वाद्रा कर्जरा मन्नित्र विष्ठा वाद्रा कर्जर वाद्रा कर्जर वाद्रा कर्जर वाद्रा करिया विष्ठा करिया वाद्रा कर्जर वाद्रा वाद्रा करिया वाद्रा विष्ठानस्त्र कर्जर वाद्रा विष्ठानस्त्र वाद्रा विष्ठानस्त्र वाद्रा विष्ठानस्त्र व्यव्य विष्ठानस्त्र व्यव्य विष्ठानस्त्र व्यव्य व्यव्य विष्ठानस्त्र व्यव्य व्यव्य विष्ठानस्त्र व्यव्य व्यव्य विष्ठा ।

আমি বে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আধিক ক্ষতি এবং পারীরিক মানসিক নানা কট পীকার করিয়া এই বিভালরের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেপ আমি সকলের কাছে আপা করি না। অনতিকালপূর্বে এমন সময় ছিল বখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আপা করিতে পারিতাম না। কিছু আমি অনেক চিছা করিয়া স্থাপট ব্রিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য-ব্রভ, অর্থাৎ আত্মসংম্ম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাপ্রতা, গুক্তবিক্ত এবং বিভাকে মহুস্তত্বলাভের উপায় বলিয়া আনিয়া পান্ধ সমাহিত ভাবে প্রছার সহিত গুক্র নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা তুর্লভ ধনের স্থায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিছ এই মত ও এই আগ্রহ আষি ষদি অস্তের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও ত্র্তাগ্য— অন্তকে সেজস্ত আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারো উপর চাপানো যায় না— এবং এ-সকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান দর্বাপেকা হেয়।

শাষার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অন্পর্টিত ব্যাপারের সমস্ত ক্রটি দৈয় অপূর্ণতা অভিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আর্দর্শকে প্রভাক্ত দেখিতে পাই— বর্তমানের মধ্যে ভবিশ্বংকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি— সেইজন্ত সমস্ত গগুলা দিলেও আমার উৎসাহ ও আশা দ্রিয়মাণ হইয়া পড়ে লা। বিনি আমার কাজকে থণ্ড থণ্ড ভাবে প্রতিধিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধা-বিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্ত আমি কাহারো কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্ত লইয়া অন্তক্ষে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেটা করি না— কালের উপর, সভ্যের উপরে, বিধান্ডার উপরে সম্পূর্ণ বৈর্বের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে ঘান্ডাবিক

নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উদ্ভেজনায়, কতক লক্ষায়, কতক ভাষারেগে, কতক অন্তকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপত্ন হয়।

আমি আলা করিয়া আছি বে, অধ্যাপকগণ, আমার অফুলাসনে নহে, অন্তর্ম কল্যাণবীক্ষের সহজ বিকাশে ক্রমণই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাপ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রভাহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্যত্যাগ ও আত্মসংঘমের বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার অধৈর্য, অল্প কারণে অকন্থাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসরতা, ছাত্র বা ভূতাদের সম্বদ্ধে চপলতা, লঘুচিন্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাসদোষ, এ-সমন্থ প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্মে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ভ্যাগ ও সংঘম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমন্ত উপদেশ নিক্ষল হইবে— এবং ব্রন্ধচর্যাশ্রমের উচ্ছেলতা মান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিলের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্বে রথীর ঘারা বিভালয়ে আদর্শ হাপন করা হয়। এ-সমন্ত কার্বে বথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই— এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মৃদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই-সমন্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিল্পালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সম্প্র ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিভালয়ের নিকটে কোনো আগন্তক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন বিজ্ঞাসা করিতে শেখে— ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রন্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অস্তান্ধ গুরুষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অপিত হয়। ভৃত্যদের ঘারা যত আন্ধ করানো যাইতে পারে তংপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্রক। আপনি যদি সংগত ও ভ্রিণাক্রনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। তুইটি হরিণ আছে, ছাত্রপণ যদি ভাহাদিশকে হুহুতে আহারাছি দিয়া পোষ মানাইতে পারে ভবে ভালো হয়। আনার ইচ্ছা করেকটি পাথি মাছ ও ছোটো লক্ত আল্পান্থে রাখিলা ছাত্রদের প্রতি ভাহাদের পালনের

ভার দেওরা হয়। পাধি থাঁচাদ না রাধিয়া প্রভাহ আহারাদি দিয়া ধৈর্বের সহিত মৃক্ত পাখিদিগকে বল করানোই ভালো। লান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রম লাইয়াছে, চেটা করিলে ছাত্ররা ভাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বল করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, দর পরিপাটি রাখা, বাগানের দর করা, এ-সমন্ত কান্তের ধ্যাসন্তব ছাত্রদের প্রতিই অর্পন করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর বিবেন।
এন্টেন্স পরীক্ষার বাস্ততার আপাতত ভাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর
কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়য় ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা
যেন যথাসময়ে ঘহন্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাভ:কালে ভাহার বিছানা ঠিক
করিয়া দেয়— যথাসময়ে ভাহার তত্ত জইতে থাকে— নাবার ঘরে ভৃত্তোরা ভাহার
আবশ্রক্ষত জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম তৃই-একদিন রথীর ঘারা এই
কাক্র করাইলে অন্ত ছাত্রেরা কোনোপ্রকার সংকোচ অম্বত্ব করিবে না।

ছাত্ররা যথন খাইতে বসিবে তথন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি, এজন্ত দকল কথা ভালোরপ চিস্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেধানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তথন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আয়ার কোনো আদেশ-নির্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার বারা, শ্রহা ও প্রীতির বারা আয়ার হৃদয়ের ভাব অভ্রত্ব করিবেন এবং স্বভঃপ্রবৃত্ত কল্যাণ-কামনার বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

> ষদ্ধৎ কৰ্ম প্ৰকৃষীত তদ্বন্ধণি সমৰ্পন্নেৎ। ইভি ২৭শে কাতিক ১৩০১

> > ভবদীয় জীরবীজনাথ ঠাকুর

# সমবায়নীতি

## ভূমিকা

মাতৃত্যির বথার্থ স্বরূপ গ্রাষের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন; সম্বী এইখানেই ভাঁহার আসন সন্ধান করেন।

त्मरे सामन स्वतं काल श्राह एवं नारे। धनशिक क्राह्म त्मार त्मारक विकास क्षाह्म क्षाहम क्षा

আৰু বাহারা জীবধাত্রী পদিস্থার রিক্তনে হুল্ক সঞ্চার করিবার ব্রত লইয়াছেন, তাঁহার নিরানন্দ অন্ধকার বরে আলো আনিবার জন্ম প্রদীপ জালিতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসম হউন; ত্যাপের হারা, তপস্তা-হারা, সেবা-হারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন -হারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবারের হারা ভারতবাসীর বহুদিনস্কিত মৃঢ়তা ও উদাসীক্তমনিত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে কট দেবভার অভিশাপকে সেই সাধকেরা দেশ হইতে ভিরম্বত কক্ষন এই আমি একান্ধমনে কামনা করি।

শ্রীরবীশ্রনাথ ঠাকুর

## **जगराय्यो**ि

### সমবায় ১

সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই বদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, বে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় আল, রাভা বছ। বে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মন্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। তাই, বখন আমরী পেটের আলায় মরি তখন কপালের দোব দিই; বিধাতা কিয়া মাহুষ বদি বাহির হইভে দয়া করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব, এই বলিয়া ধুলার উপর আধ-মরা হইয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের নিকের হাতে বে কোনো উপায় আছে, এ কথা ভাবিতেও পারি না।

এইকছাই আষাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরদা দেওয়া। "মাছ্য না থাইয়া য়য়িবে— শিক্ষার অভাবে, অবছার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কথনোই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেক ছলেই এটা নিজের অপরাধ। ছর্দণার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মাছবের ধর্ম নয়। মাছবের ধর্ম অয় করিবার ধর্ম, হার য়ানিবার ধর্ম নয়। মাছ্য বেথানে আপনার গেই ধর্ম ভূলিয়াছে সেইথানেই সে আপনার ছর্দশাকে চিরদিনের সামগ্রী করিয়া রাথিয়াছে। মাছ্য ছংগ পায় ছংগকে মানিয়া লইবার জন্ত নয়, কিছ ন্তন শক্তিতে ন্তন নৃতন রাজা বাহিয় করিবার জন্ত। এমনি করিয়াই মাছবের এত উমতি হইয়াছে। যদি কোনো দেশে এমন দেখা বায় বে সেথানে দারিজ্যের মধ্যে মাছ্য অচল হইয়া পড়িয়া দৈবেয় পথ ভাকাইয়া আছে ভাহা হইলে বুয়িতে হইবে, মাছ্য সে দেশে মাছবের হিসাবে থাটো হইয়া লেছে।

भाष्य थाछ। इन्न क्वाथान । त्यथात्व तम मण खत्वन महण छात्मा कनिना विनिष्ठ भारत ना । भन्नण्यत्व विभिन्ना त्य बाह्य तमहे बाह्यहे भूना, এकना-बाह्य हेकता बाह्य। बिन क्वा क्वा क्वा क्वा क्वा क्वा विभिन्न क्वा क्वा विभिन्न क्वा विभिन्न क्वा विभाग विभाग विभाग विभाग क्वा विभाग व

ভূতের ভর্মী একলা-মান্থবের নিজের হুর্বলতাকেই ভর। আমাদের বারো-আনা ভরই এই ভূতের ভর। দেটার গোড়াকার কথাই এই বে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইরা আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা বাইবে, দারিল্রের ভর্মীও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া বায় বদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিভা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মান্থবের বা-কিছু দামী এবং বড়ো, তাহা মান্থব দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি-অমিতে ফসল হয় না, কেননা, তাহা আঁট বাঁধে না; তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া বায়। তাই সেই অমির দারিত্রা ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতা-পচা প্রভৃতি এমন-কিছু ঘোগ করিতে হয় বাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটা হয়। মান্থবেরও ঠিক ভাই; তাদের মধ্যে ফাঁক বেলি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।

মাহ্রষ যে পরস্পর মিলিয়া তবে সত্য মাহ্রষ হইয়াছে তার গোড়াকার একটা কথা বিচার করিয়া দেখা যাক। মাহ্রষ কথা বলে, মাহ্র্যের ভাষা আছে। জন্তর ভাষা নাই। মাহ্র্যের এই ভাষার ফলটা কী। যে মনটা আমার নিজের মধ্যে বাঁধা সেই মনটাকে অক্টের মনের সঙ্গে ভাষার যোগে মিলাইয়া দিতে পারি। কথা কওয়ার জোরে আমার মন দশজনের হয়, দশজনের মন আমার হয়। ইহাতেই মাহ্র্য অনেকে মিলিয়া ভাবিতে পারে। তার ভাবনা বড়ো হইয়া উঠে। এই বড়ো ভাবনার জন্তিই মাহ্র্যের মনের গরিবিয়ানা ঘ্রিয়াছে।

ভার পরে মানুষ যথন এই ভাষাকে অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে শিখিল তথন মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যোগ আরো অনেক বড়ো হইয়া উঠিল। কেননা, মুখের কথা বেশি দুর পৌছায় না। মুখের কথা ক্রমে মানুষ ভূলিয়া যায়; মুখে মুখে এক কথা আর হইয়া উঠে। কিন্তু লেখার কথা সাগর পর্বত পার হইয়া যায়, অথচ ভার বলল হয় না। এমনি করিয়া বত বেশি মানুষের মনের যোগ হয় ভার ভাবনাও তত বড়ো হইয়া উঠে; তথন প্রত্যেক মানুষ হাজার হাজার মানুষের ভাবনার সামগ্রী লাভ করে। ইহাডেই ভার মন ধনী হয়।

ভগু তাই নয়, জন্দরে লেখা ভাষায় মান্নবের মনের বোগ সন্ধীব মান্নবেও ছাড়াইয়া ষায়, যে মান্নব হাজার বছর আগে জন্মিয়াছিল তার মনের সজে আর আজকের দিনের আমার মনের আড়াল বুচিয়া যায়। এত বড়ো মনের যোগে ভবে মান্নব ঘাকে বলে সভাতা ভাই ঘটিয়াছে। সভাতা কী। আর কিছু নয়, যে অবধার মান্নবের এমন-একটি যোগের ক্ষেত্র তৈরি হয় যেখানে প্রতি মান্নবের শক্তি সকল

যাত্বকে শক্তি দের এবং সকল যাত্বরের শক্তি প্রতি যাত্ত্বকে শক্তিয়ান করিয়া ভোলে।

আঞ্চ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম পরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া-ছাড়া ष्टेया निष्यत्र निष्यत्र मात्र अकना विष्टिष्ठि। जात्र यथन जाडिया পि छथन याथा जुलिया माणारेवात त्था थात्क ना। यूत्रात्भ यथन व्यथम व्याख्टनत कन वाहित हरेन ज्थन चानक लाक, राजा हाज ठानाहेका कान कविज, जावा त्यकांत्र हहेका পिएन। कलात नरक अधू-हारा बाक्स निकार की कतिया ? किन्न यूर्तार्थ बाक्स हान हाणिया দিতে জানে না। সেধানে একের জন্ম জন্মে ভাবিতে শিবিয়াছে; সে দেশে কোধাও ভাবনার কোনো কারণ ঘটিলেই সেই ভাবনার দার অনেকে মিলিয়া যাথা পাতিয়া লয়। তাই বেকার কারিগরদের জন্ত দেখানে যাত্র্য ভাবিতে বসিরা গেল। বড়ো राष्ट्रा यूनधन निहास एका कम करम ना ; करत बाब यूनधन नाहे तम कि तकरम कांद्रथानांत्र ভকাইতে থাকিবে? বেধানে সভ্যভার জোর আছে, প্রাণ আছে, সেখানে দেশের काता- अक वन लाक उपवारम मन्नित वा दूर्गिक उनारेग्रा वारेत रेश मान्य मन् क्रिएं भारत ना ; रक्नना, बाक्ष्यत्र मर्प्य बाक्ष्यत्र रशास मक्ष्यत्र छाला इख्या, हेश्हे সভ্যভার প্রাণ। এইজ্ঞ রুরোপে ধারা কেবল পরিবদের জ্ঞ ভাবিতে লাগিলেন ভারা धरे वृक्षित्मन त्य, यात्रा धक्नात्र माम्र धक्नारे विषया त्यात्र जात्रत्र नची किताना উপায়েই হইতে পারে না, অনেক পরিব আপন সামর্ব্য এক জায়গায় বিলাইতে পারিলে त्मरे विनवरे प्रथम । भूर्वरे विनव्राहि, व्यत्यक्त छावनात्र त्यां परिव्रा मछ बाह्यद्र ভাবনা বড়ো হইয়াছে। তেষনি অনেকের কাজের যোগ ঘটলে কাজ আপনিই বড়ো हरेबा উঠिতে পারে। পরিবের সংগতিলাভের উপায় এই-যে মিলনের রাভা বুরোপে हेश क्रायहे छ अप रहे एक । आयात्र विचान, এই রাভাই পৃথিবীতে नकलের छেत्र वस्त्रा छेभार्कत्वत्र ब्राच्या हहेत्व।

 সময় বহিয়া য়ায়। তার পরে আঁকাবাঁকা সীমানায়ণ্ছাল বারবার য়্রাইয়া লইওে গোলর অনেক পরিশ্রম মিছা নই হয়। য়ি প্রত্যেক চাবা কেবল নিজের ছোটো অমিটুকুকে অন্ত জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, য়লি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাব করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহয়ত বাঁচিয়া য়াইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাবার মরে গোলায় তুলিবার জন্ত মতয় গাড়ির ব্যবহা ও মতয় মজুরি আছে; প্রত্যেক গৃহছের মতয় গোলায়র রাখিতে হয় এবং মতয়ভাবে বেচিবার বন্দোবত্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাবী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক লায়গা হইতে বেচিবার ব্যবহা করিতে তাহা হইলে অনেক বাজে ধরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া য়াইত। বার বড়ো ম্লধন আছে তার এই স্থবিধা থাকাতেই সে বেশি ম্নফা করিতে পারে, শুচরো শুচরো কাজের যে-সমন্ত অপব্যয় এবং অস্ববিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

যত আরু সময়ে যে যত বেশি কান্ত করিতে পারে তারই জিত। এইজন্তই মান্ত্র হাতিয়ার দিয়া কান্ত করে। হাতিয়ার মান্ত্রের একটা হাতকে পাঁচ-দশটা হাতের সমান করিয়া তোলে। যে অগভা শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাব করে তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। চাষবাস, কাপড়-বোনা, বোঝা-বহা, চলাফেরা, তেল বাহির করা, চিনি তৈরি করা প্রভৃতি সকল কাল্ডেই মান্ত্র্য গায়েয় জােরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। লাঙল, তাঁত, গাক্রর গাড়ি, ঘাড়ার গাড়ি, ঘানি প্রভৃতি সমস্তই মান্ত্রের সময়ের পরিমাণ কমাইয়া কাজের পরিমাণ বাড়াইয়াছে। ইহাতেই মান্ত্রের এত উর্লিত হইয়াছে, নহিলে মান্ত্রের সঞ্বেনমান্ত্রের বেশি তফাত থাকিত না।

এইরপে হাতের সঙ্গে হাতিয়ারে মিলিয়া আমাদের কান্ত চলিতেছিল। এমন সমন্ন
বালা ও বিদ্যুতের বোগে এখনকার কালের কল-কারখানার সৃষ্টি চ্টল। ভাহার ফল
হইয়াছে এই বে, বেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে ভগু-হাতকে হার মানিতে হইয়াছে
তেমনি কলের কাছে আল ভগু-হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল। ইহা লইয়া মডই
কারাকাটি করি, কপাল চাপড়াইয়া মরি, ইহার আর উপায় নাই।

कथा व्यात्र व्याप्ति क्रिया क्रिया व्याप्ति व्यापति व्याप्ति व्यापति व्या

শ্বিধা কী ভাষা সামাল একট্রু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা বায়। ভালো করিয়া চাব দিবার জন্ত অনেক সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন বৃষ্টি আসিল, সেদিন অনেক কটে হাল-লাঙলে অর লমিতে অর একট্র আঁচড় দেওয়া হইল। ইহার পরে দীর্যকাল বদি ভালো বৃষ্টি না হয় ভাহা হইলে সে বৎসর নাবী বুলানি হইয়া বর্ষার জলে হয়ভো কাঁচা কসল ভলাইয়া বায়। ভার পরে কসল কাটিবার সময় চুর্গতি ঘটে। কাটিবার লোক কয়, বাহির হইতে মজুরের আমদানি হয়। কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি আসিলে কাটা ফসল মাঠে পড়িয়া নই হইতে থাকে। কলের লাঙল, কলের ফসল-কাটা বয় থাকিলে হুয়োগমাঞ্জকে অবিলম্বে ও পুরাপুরি আদার করিয়া লওয়া বায়। দেখিতে দেখিতে চাব সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে চুভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমানে বাঁচে।

কিছ কল চালাইতে হইলে জমি বেশি এবং অর্থ বেশি চাই। অভএব গোড়াডেই যদি এই কথা বলিয়া আশা ছাড়িয়া বিদিয়া থাকি বে, আমাদের পরিব চাষীদের পক্ষেইহা অসম্ভব, ভাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, আজ এই কলের যুগে আমাদের চাষী ও অন্যান্ত কারিগরকে পিছন হঠিতে হঠিতে মন্ত একটা মরণের গর্তে পিয়া পড়িতে হইবে।

বাহাদের মনে ভরদা নাই তাহারা এমন কথাই বলে এবং এমনি করিয়াই মরে। তাহাদিগকে ভিক্লা দিয়া, দেবান্ডশ্রুবা করিয়া, কেহ বাঁচাইতে পারে না। ইহাদিগকে ব্যাইয়া দিতে হইবে, বাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা বে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপালি পৃথক পৃথক চাব করিয়া আদিতেছ, ভোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাদর পরিশ্রম একজ করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বংড়া মূলধনের হ্রেগা আপনিই পাইবে। তথন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাম করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চামীয় গোয়ালে বদি তার নিজেয় প্রয়োজনের অভিরক্তি এক সের মাত্র হুষ বাড়তি থাকে, দে হুষ লইয়া দে ব্যাবসা করিতে পারে না। কিছু এক-শো দেড়-শো চামী আপন বাড়তি হুষ একত্র করিলে মাখন-ভোলা কল আনাইয়া বিয়ের ব্যাবসা চালাইভে পারে। য়্রোপে এই প্রশালীর ব্যাবসা অনেক জায়গায় চলিভেছে। ভেনমার্ক প্রভৃতি ছোটোভাটো হেশে সাধারণ লোকে এইরপে জোট বাঁধিয়া মাখন পনিয় ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হুইতে হারিজ্য একেবারে মূয় করিয়া দিয়াছে। এই-সকল ব্যবসায়েয় বোগে সেখানকার সামান্ত চামী ও সামান্ত গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মাহ্নেরে সক্তে আগন মুহুৎ সম্বন্ধ বুরিতে পারিয়াছে। "এমনি করিয়া ভধু টাকায় নয়, মনে

ও শিক্ষায় দে বড়ো হইয়াছে। এমনি করিয়া অনেক গৃহত্ব অনেক মান্তব একজোট হইয়া জীবিকানিবাহ করিবার যে উপায় ভাছাকেই য়ুরোপে আজকাল কোজপারেটিভ-প্রশালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কোজপারেটিভ-প্রশালীই আমাদের দেশকে দারিত্রা হইডে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রশালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এথনকার দিনে ব্যাবসা-বাণিজ্যে মাত্র্য পরস্পরকে জিভিডে চায়, ঠকাইডে চায়; ধনী আপন টাকার জােরে নির্ধনের শক্তিকে সন্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমভা কেবল এক-এক লায়গাতেই বড়ো হুইয়া উঠে এবং বাকি লায়গায় সেই বড়ো টালার আওভায় ছােটো শক্তিগুলি মাথা ত্লিতে পারে না। কিছ সমবায়-প্রশালীতে চাতুরী কিছা বিশেষ একটা স্থবাসে পরস্পর পরস্পরকে জিভিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রশালী যথন পৃথিবীতে ছড়াইয়া বাইবে তথন রোজগারের হাটে আল মান্থবে মান্থবে থে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘৃচিয়া গিয়া এথানেও মান্থ্য পরস্পরের আন্তরিক স্থক্য হইয়া, সহায় হইয়া, মিলিতে পারিবে।

चाक चार्याएत एएन चर्नक निक्कि लाक एएनत काक कत्रियांत्र कम्र चार्थह বোধ करतन। कान कामणे विस्तर मत्रकाति ७ श्रेष्ठ शावरे लाना यात्र। " व्यत्नक সেবা করিয়া, উপবাসীকে জন্ম দিয়া, দরিত্রকে ভিক্ষা দিয়া দেশের কাঞ্জ করিতে চান। श्राय कुष्मा यथन व्यक्ति नागियाह ७४न क् मिया व्यक्ति त्वरात्नात कहा रयमन हेशां अधिन। विभागातम् इः त्थत नक्ष्यनिक वाहित हहे एव क्या बाहेर् ना, তবে कृष्टि काम चाहि। এक, मिल्य नर्वमाधावनक निका मिन्ना भूषिवीव नकन ষাস্থবের মনের সন্দে ভাহাদের মনের দোগ ঘটাইয়া দেওরা— বিশ্ব চ্ইতে বিচ্ছিন্ন रहेशा छाराएत यनेने खाया अवः अक्चरत रहेशा चार्छ, छाराहिगरक नर्ययानर्यत्र बाज जूनिया भोत्रव मिष्ड श्रेत्व, ভाবের मिक् छाशामित्रक वर्षा याञ्चव कत्रिष्ड ष्ट्रेर- जात्र- वर, जीविकात्र क्लाब काशामिशक शत्रकात्र प्रिकाहेशा शृक्षिवीत मकन बाङ्र एवत्र मान जाहारमञ्ज कारमञ्ज बान बहाहेब्रा एए अया। विश्व हहेर्छ विक्रित्र हहेब्रा माः नात्रिक मित्क जाहात्रा ह्र्वन ও এकपद्र हहेत्रा चाह्य। এशान्य जाहामिश्रक ষাত্বের বড়ো সংসারের ষহাপ্রাভণে ভাক দিয়া আনিতে হইবে, অর্থের দিকে ভাशंक्तिशत्क वात्भाशाञ्च कतित्छ रहेत्। व्यर्था भिकत्पन्न बाना बाहात्छ यागित्र वित्क ভাহায়া প্রশন্ত অধিকার পায় এবং ভালপালার ঘায়া বাডাস ও আলোকের দিকে

णाहात्रा भित्रभूनिक्षण गाश्च हरेक्ड भारत, जाहारे कत्रा हारे। जाहात्र भरत क्षाकृत भागनिरे क्षािर्फ वाक्रिय, काहारक आकृत गास्च हरेत्रा रिफारेरफ हरेरव ना।

खाय्व ३७२६

### সমবার ২

"মান্থবের ধর্মই এই ষে, সে অনেকে যিলে একতা বাস করতে চার। একলা-মান্থব কথনোই পূর্ণমান্থব হডে পারে না; অনেকের যোগে ভবেই সে নিজেকে যোলো-জানা পেয়ে থাকে।

খথর্মের আকর্ষণে যাসুষ এই-বে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক্ত যাস্থা বছমাশ্বরে শক্তির ফল লাভ করে। চার পয়সা ধরচ করে কোনো মাশুষ একলা নিজের শক্তিতে একধানা সামাশ্র চিঠি চাটগা থেকে কল্তাকুমারীতে কখনোই পাঠাতে পারত না; পোস্ট অফিস জিনিসটি বহু মাশুবের সংযোগ-সাধনের ফল, সেই ফল এতই বড়ো বে ভাতে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে মরিক্রকেও লক্ষ্পতির ফুর্লভ স্থবিধা দিয়েছে। এই একমাত্র পোস্ট অফিসের ধোগে ধর্মে অর্থে শিক্ষায় পৃথিবীর সকল মাশুবের কী প্রাকৃত উপকার করছে হিসাব করে তার সীমা পাওয়া যায় না। ধর্মসাধনা জানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মাশুবের সম্বিলিত চেষ্টার কত-বে অন্থটান চলছে ভা বিশেষ করে বলবার কোনো মরকার নেই; সকলেরই ভা জানা আছে।

ডা ছলেই দেখা বাচ্ছে বে, বে-সকল ব্দেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের স্থাবাগ আছে সেইধানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ। (यशास्त्र अकान वा अकाम -वण्ड (महे स्वार्ग काट्ना वाशा वर्ष (महेशासहे युष्ठ असम्मा

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা জায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে আর্থোপার্জনের কাজে। এইথানে মাহুযের লোভ তার সামাজিক শুভবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। খনে বা শক্তিতে অন্তের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা বেখানেই মাহুয বলেছে সেইথানেই মাহুয নিজেকে আঘাত করেছে; কেননা, পূর্বেই বজেছি কোনো মাহুযই একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সভ্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রভাপ নিয়ে, মাহুযে মাহুযে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।

অর্থ-উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভূক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তা হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিম্নমে লাভ করতে পারত। ধনীর উপরে বরাবর এই একটি ধর্য-উপদেশ চলে আসছে যে, তুমি দান করবে। তার মানেই হচ্ছে ধর্ম এবং বিহ্যা প্রভূতির ক্যায় ধনেও কল্যাপের দাবি থাটে, না থাটাই অধর্ম। কল্যাপের দাবি হচ্ছে স্বার্থের দাবির বিপরীত এবং স্বার্থের দাবির চেরে তা উপরের জিনিদ। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাপের সঙ্গে অভিত করবার চেন্টা করা হয়েছে বটে, কিছ কল্যাপকে স্বার্থের অন্থবর্তী করা হয়েছে, তাকে পুরোবর্তী করা হয় নি। সেইজক্য দানের ঘারা দারিক্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।

ধর্মের উপদেশ বার্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাক্রেই ধন ও দৈল্যের হল্ব একাল্ক হয়ে রয়েছে বলেই, বারা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই অবর্দন্তির ঘারা লক্ষ্যাধন করতে চান। তারা দহ্যবৃত্তি ক'রে, রক্তপাত ক'রে ধনীর ধন অপহরণ ক'রে সমাজে আর্থিক সাম্য ছাপন করতে চেন্তা করেন। এ-সম্ভ চেন্তা বর্তমান বৃগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওরা ঘার। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমের মাহ্যের গায়ের জারটা বেশি, সেইজন্মেই গায়ের জারের উপর তার আছা বেশি; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জার না থাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্প্ত নন্ত হয়, ধর্মও নন্ত হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট-রাইনীভিতে তার দৃষ্টাক্ত দেখতে পাই।

অভএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জায়ের দোহাই এই ছ্রের কোনোটাই যানব-সমাজের দারিত্র্য-মোচনের পদা নয়। মাছ্র্যকে দেখানো চাই বে, বড়ো মুলগমের সাহাব্যে অর্থসজ্ঞোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব ছবে না। আক্রকের দিনে বদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে কেবলমাত্র তার নিজের চিঠি-চালাচালির বন্দোবন্ত করতে চান তা হলে সামাত্র চাবার চেয়েও তাঁকে ঠকতে ছবে; অথচ পূর্বকালে এমন এক দিন ছিল বখন ধনীরই ছিল উটের ভাক, আর চাষীর কোনো ভাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুকঠাকুর এনে বদি ধর্য-উপদেশ দিতেন তবে হয়তো ভিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরো ক্রেকজনের চিঠিপত্রের ভারবছন করভে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্রচালনার অভাব প্রকভাবে দ্র হতে পারত না। সাধারণের দারিত্রা-হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

দে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে স্বন্দান্ত হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধনবন্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একজ্র মেলাবার উভোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিভে পায়ে বে, যে মৃলধনের মৃল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তিবিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুলে বেশি। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরম্ব করা বায়, অত্মের জায়ের করা বায় না। মায়্রের মনে ধনভাগ করার ইচ্ছা জাছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা বায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাট্ডাবে সার্থক করার ঘায়াই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মৃক্ত করা বেতে পারে।

মান্থবের ইতিহাসে এক দিকে রাজশক্তি অন্ত দিকে প্রজাশক্তি এই তুই শক্তির বন্দ্র আছে। রাজার প্রতি ধর্ম-উপদেশ ছিল বে, প্রজার মন্ধলসাধনই তাঁর কর্তব্য। সেকথা কেউ-বা শুনতেন, কেউ-বা শাধান্ধাধি শুনতেন, কেউ-বা একেবারেই শুনতেন না। এমন অবস্থা এখনো পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে। অধিকাংশ হলেই এই অবস্থার রাজা নিজের স্থসস্ভোগ, নিজের প্রতাপবৃদ্ধিকেই মৃখ্য করে প্রজার মন্থলসাধনকে গৌণ করে থাকেন। এই রাজভন্ন উঠে গিয়ে আজ অনেক দেশে গগভন্ন বা ডিমক্রাসির প্রাপ্ততাব হয়েছে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই বে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে বে আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের হারা রাষ্ট্রশাসনপক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্ত বেধানে মৃলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেধানে ডিমক্রাসি পদে
পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকলরকম প্রভাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ।
সেই অর্থ-অর্জনে বেধানে ভেদ আছে দেখানে রাজপ্রভাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই 'র্নাইটেড স্টেটস্'এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে
ধনের লাসনের পদে পদে পরিচর পাওয়া যায়। টাকার ক্রোরে দেখানে লোকমত
ডৈরি হয়, টাকার দৌরাত্মো দেখানে ধনীর আর্থের সর্বপ্রকার প্রতিক্লতা দলিত হয়।
একে জনসাধারণের ভারত্বলাসন বলা চলে না।

এইজন্তে, যথেষ্টপরিষাণ স্বাধীনভাকে সর্বসাধারণের সম্পদ্ করে ভোলবার যুল
উপায় হচ্ছে ধন-কর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে স্মিলিভ করা। ভা হলে ধন টাকাআকারে কোনো একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে ক্রমা হবে না; কিন্তু লক্ষণিতি
ক্রোরপভিরা আন্ধ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায় সেই ফল সকলেই ভোগ
করতে পাবে। সমবার-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যুখন ধনে পরিণভ করতে
শিখবে তথনই সর্বমানবের স্বাধীনভার ভিন্তি স্থাপিত হবে।

এই সমবান্ত-প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি আরম্ভ হরেছে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেলি। দারিত্র্য থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকলরকম বমন্তের হাতে মার থেতে থাকব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে থাটালে তবেই আমরা দারিত্র্য থেকে বাঁচব।

প দেশের সমন্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।
এলক কডকগুলি পল্লী নিয়ে এক একটি মগুলী ছাপন করা দরকার, সেই মগুলীর
প্রধানগণ ঘদি গ্রামের সমন্ত কর্মের ও অভাবমোচনের ব্যবদা করে মগুলীকে নিজের
মধ্যে পর্বাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ন্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সভ্য হয়ে
উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিকালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাগ্রার ও ব্যাঙ্গ্র্
-ছাপনের জন্ত পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি
ক'রে দেশের পল্লীগুলি আ্যানির্ভরশীল ও ব্যহ্বছ হয়ে উঠলেই আম্বা রক্ষা পাব।
কিভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমান্ত গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আম্বাদের প্রধান সম্প্রা।…

कांबन ५७३३

## ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা

বছনিন পূর্বে, এখানে আন্ধ নারা উপন্থিত আছেন তারা বখন অনেকেই বালক ছিলেন বা জনান নি, তখন একচা ভেবেছিলান বে, পূর্বকালে আমাদের সমাজদেহে প্রাণক্রিয়ার একটা বিশেষ প্রণালী ক্ষম্ব ও অব্যাহত ভাবে কান্ধ করছিল। পাশ্চাভ্য মহাদেশে এক-একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রাণশক্তিকে সংহত্ত করে জনচিত্ত আন্ধিক ও পারমাধিক ও বৃদ্ধিগত একর্ম স্পষ্ট করছে। সেই-সকল কেন্দ্র থেকেই তাদের শক্তিয় বথার্থ উৎস। ভারতবর্ষে সর্বজনচিত্ত ধর্মে কর্মে ভোগে ক্রামে ক্রামে প্রবজ্ঞ প্রথাহিত र्राष्ट्रिम। त्मरेबाक्टरे मामा स्नात्म विरम्भी माना बाबमक्रिय चाचाछ चिर्वाछ छात्र পক্ष वर्गास्कि रुषं अर्ठ नि। अवन धाव हिम ना दिशान गर्वसनस्थल साथिक भिकात भार्रभामा हिम ना। श्रारमत मण्यत राखिएत हथीव अभक्षमि हिम এই-मक्म পাঠশালার অধিষ্ঠানছল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অস্তত একজন শান্তক্ত পণ্ডিত ছিলেন ধার ত্রত ছিল বিভার্থীদের বিভাদান করা। সমাঞ্চর্মের আবহুমান আদর্শের বিশুদ্বতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরই ছিল। তথনকার কালে ঐশর্ধের ভোগ একান্ত नाना रायशायत यह नाथायि छ हे ति श्विन-काना न छ नाना विष्क अनाति छ । ভেমনি জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার সকলের কাছে অবারিত ছিল। গুরু তথু বিখ্যাদানই कद्राप्टन ना, ছाज्रामद्र को इ राख था अद्या-भद्राव पृष्ठा भर्य निष्टन ना। अवनि छारव স্বাজীণ প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই তথন অলের অভাব হয় নি, অন্নের অভাব হয় নি, যাসুষের চিন্তকে উপবাসী থাকতে হয় নি। সেইটাতে व्याचाउँ कदाल यथन इंडेरवानीय व्यामर्त्य ननवश्वनिहे स्थानव वर्यकान हरव उर्छर जानन। আগে গ্রামে গ্রামে একটি দর্বদীক্বত দহক ব্যবদায় ধনী দরিত্র পত্তিত মূর্থ দকলের यक्षा व अको नायां किक रिश्त कारेरा के बाबार असे नायां किक चात्रकाल थक थक इन्डवाटि खात्य खात्य व्यायाम्ब खानरेम्ब घरेन। এक मिन वथन वाः नारमस्यव গ্রাষের সঙ্গে আমার নিত্যসংশ্রব ছিল তথন এই চিম্বাটিই আমার মনকে আন্দোলিত করেছে। সেদিন স্পষ্ট চোথের সামনে দেখেছি যে, যে ব্যাপক ব্যবস্থার আমাদের म्हिन क्रमाधावनक मकनवक्ष याञ्च करत द्वर्षिहन क्षांक छाए गांचांछ हर्ष्क. ष्ट्रिय मर्वेख श्राप्तम मन्द्रिक म्यानिक स्वान भ्राप्त भाव भ्रवस्थ । भाषात्र म्यान হয়েছিল বতদিন পর্যন্ত এই সমস্থার সমাধান না হয় ততদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির **(हो) फिस्टिनेन, जामाराम्य मज्ज स्प्र**भवाह्छ। এই कथाई जामि उथन ( ১७১১ माल ) 'খদেশী সমাজ' নামক বক্তায় বলেছি। কিছু কেবলমাত্র কথার ঘারা শ্রোভার চিত্তকে জাগরিত করে আমানের দেশে ফল অন্নই পাওয়া বার, তাই কেজো বৃদ্ধি আযার না থাকা সম্বেও কোনো কোনো গ্রাম নিয়ে সেওলিকে ডিডরের দিক থেকে गठिएन क्यांत्र काटक कािव नित्क श्रेष्ट्र इत्युष्टिमाय। एथन कायांत्र गटक क्रिक्कन जक्ष यूवक महरवां शैक्षरण हिरलन। এই रिष्ठांत्र करण अकि विवित्र जायांत्र भिका हरत्रह সেটি এই— দারিত্রা হোক, অজ্ঞান হোক, মাছ্য বে গভীর ছংখ ভোগ করে ভার মূলে

<sup>&</sup>gt; 'चरवनी नवाज' व्यवस्थ ग्रवीख-ग्रठनांवनी कृष्टीय थरक अवर 'नवूर' ७ 'चरवनी नवाज' व्यवस्थ नरक्तिछ।

সভাের জাটি। মান্থবের ভিতরে যে সতা তার মৃত্য হচ্ছে তার ধর্মবৃদ্ধিতে; এই বৃদ্ধির জােরে পরস্পরের সঙ্গে মান্থবের মিলন গভীর হর, সার্থক হয়। এই সভাটি যথনই বিক্বত হয়ে বায়, ছর্বল হয়ে পড়ে, তথনই তার জলালয়ে জল থাকে না, ভার ক্ষেত্রে শক্ত সম্পূর্ণ ফলে না, সে রােগে মরে, জ্জানে আর হয়ে পড়ে। মনের যে দৈকে মান্থব আপনাকে অক্সের সজে বিচ্ছির করে সেই দৈক্তেই সে সকল দিকেই মরতে বসে, তথন বাইরের দিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।

থামে আঙন লাগল। দেখা গেল, সে আগুন সমন্ত গ্রামকে ভন্ম করে তবে
নিবল। এটি হল বাইরের কথা। ভিতরের কথা হচ্ছে, অশ্বরের খোগে মাছ্যে মাছ্যে
ভালো করে মিলতে পারল না; সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই আগুন বিস্তীর্ণ হয়।
সেই অমিলের ফাঁকেই বৃদ্ধিকে জীর্ণ করে, সাহসকে কাব্ করে, সকলরকম কর্মকেই
বাধা দেয়, এইজন্তেই পূর্ব থেকে কাছে কোথাও জলাশয় প্রস্তুত ছিল না; এইজন্তেই
জলস্ত বরের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে কেবল হাহাকারেই কণ্ঠ মিলিয়েছে, আর
কিছুতেই তাদের শক্তির মিল হয় নি।

পর্বে পর্বে ষানবসভ্যতা এগিয়েছে। প্রত্যেক্ষ পর্বেই মান্ত্রম প্রশন্ততর করে এই সভ্যটাকেই আবিষ্কার করেছে। মান্ত্রম ধখন অরণ্যের মধ্যে ছিল তখন তার পরস্পরের মিলনের প্রাকৃতিক বাধা ছিল। পদে পদে দে বাইরের দিকে অবক্ষম্ব ছিল। এইজন্তে তার ভিতরের দিকের অবরোধও ঘোচে নি। অরণ্যের থেকে বখন দে নদীতে এসে পৌছল দে এমন-একটা বেগবান পথ পেলে যাতে দ্রে দ্রে তার যোগ বাইরের দিকে ও সেই স্থবোগে ভিতরের দিকে প্রসারিত হতে থাকল। অর্থাৎ এই উপায়ে মান্ত্রম আগন সভ্যকে বড়ো করে পেতে চলল। অরণ্যের বাইরে এই নদীর মৃক্ষ তীরে সভ্যতার এক নৃতন অধ্যায়। প্রাচীন ভারতে গলা সভ্যতাকে পরিণতি ও বিশ্বতি দেওয়ার প্রাকর্ম করেছে। পঞ্চনদের অলধারার অভিবিক্ত ভ্রত্তকে একলা ভারতবানী প্রাকৃষি বলে জানত, সেও এইজন্তেই। গলাও আপন অলধারার উপর দিয়ে মান্ত্র্রের ঘোপের ধারাকে, সেইসক্রেই ভার জ্ঞান ধর্ম কর্মের ধারাকেও, ভারতের পশ্চিমনিরিতেট থেকে আরম্ভ করে পূর্বসমৃত্রতেট পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। দে কথা আজও ভারতবর্ষ ভূলতে পারে নি।

সভাতার আরণাপর্বে দেখি যাহ্ম বনের মধ্যে পশুপাননবারা জীবিকানির্বাহ করছে; তথন ব্যক্তিগতভাবে লোকে নিজের নিজের ভোগের প্রয়োজন সাধন করেছে। যথন ক্ষবিবিতা আয়ত্ত হল তথন বহু লোকের জন্ত্রকে বহু লোকে সম্ববেত হয়ে উৎপন্ন করতে লাগল। এই নিয়মিতভাবে প্রচুর জন্ধ-উৎপান্তনের বারাই বহু লোকের

একত অবন্ধিতি সম্ভবপন্ন হল । এইরপে বহু লোকের মিলনেই মানবের সত্য, সেই মিলনেই তার সম্ভাতা।

এক কালে জনকরাজা ছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সভাতার প্রতিনিধি। তিনি এই সভাতার অল্লমন্ত্র ও জ্ঞানমন্ত্র ছটি ধারাকে নিজের মধ্যে মিলিয়েছিলেন। কৃষি ও বন্ধজ্ঞান, অর্থাৎ আবিক ও পারমাধিক। এই দুরের মধ্যেই ঐক্যাসাধনার চুই পথ। সীভা তো জনকের শরীরিণী কন্তা ছিলেন না। মহাভারতের ত্রোপদী বেমন বক্তসন্তবা রামায়ণের সীভা তেমনি কৃষিসভ্যা। হলবিদারপ-রেথার জনক তাকে পেরেছিলেন। এই সীতাই, এই কৃষিবিভাই, আর্যাবর্ত থেকে দান্দিণাত্যে রাক্ষসদমন বীরের সন্থিনী হয়ে সে-সময়কার সভ্যভার ঐক্যবন্ধনে আর্থ-অনার্থ সকলকে বেঁধে উত্তরে দন্দিশে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

অন্নাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মাত্র্যকে ব্যক্তিগত থগুতার থেকে বৃহৎ সন্মিনিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল। ধর্মসাধনার ব্রন্ধবিভার সেই একই কাজ। বথন প্রত্যেক ভবকারী আপন ভবমন্ত ও বাহ্মপূজাবিধির মায়াগুণে আপন দেবভার উপরে বিশেষ প্রভাব-বিজ্ঞারের আশা করত— তথন দেবস্ববোধের ভিতর দিয়ে মাহ্মব আত্মান্ত্র আত্মান্ত এবং আত্মান্ত পরমাত্মান্ত মিন্সনের ঐক্যবোধ স্থপভীর ও ত্ববিত্তীর্ণ করে লাভ করেছিল।

বৈজ্ঞানিক মহলে এক কালে প্রত্যেক জীবের স্বতম সৃষ্টের মত প্রচলিত ছিল। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে তথন মাসুবের ধারণা ছিল থতিত। ডাক্টন যথন জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মূলগত ঐক্য জাবিদার ও প্রচার করলেন তথন এই একটি সত্যের জালোক বৈজ্ঞানিক ঐক্যবৃদ্ধির পথ জড়ে জীবে জ্বারিত করে দিলে।

বেষন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ভাবের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সভ্যের উপলব্ধি ঐক্যবোধে নিম্নে বাম্ন এবং ঐক্যবোধের ঘারাই সকল-প্রকার ঐশর্বের সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপারে ঐক্যবোধের যোগে মুরোপে জ্ঞান ও লক্তির আন্তর্গ উৎকর্ম সাধিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এড উন্নতি মান্থবের ইতিহাসে কোথাও আর-কবনো হয়েছে বলে আম্বরা জানি নে। এই উৎকর্মলাভের আর-একটি কারণ এই যে, রুরোপের জ্ঞানসম্বৃদ্ধিকে পরিপূর্ণ করবার কাজে মুরোপের সকল দেশের চিন্তই মিলিভ হয়েছে।

আবার অন্ত দিকে দেখতে পাই, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রতিষোগিতার র্রোপ মান্থবের ঐক্যমূলক মহাসত্যকে একেবারেই অধীকার করেছে। ডাই এই দিকে বিনাশের বজ্ঞছভাশনে মুরোপ বেরক্ষম প্রচণ্ড বলে ও প্রকাণ্ড পরিমাণে নররক্তের আছতি দিভে বসেছে যান্তবের ইভিহালে কোনোদিন এমন কথনোই হয় নি। সত্যবিজ্ঞাহের মহাপাণে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ আর শান্তি নেই। জগং জুড়ে সর্বত্রই মান্তবের রাষ্ট্রিক ও আবিক চিত্ত মিথ্যায়, কপটভায়, নরবাতী নির্নুরভায় নির্লজ্জাবে কলুবিত। বেথে মনে হয়, সভ্যবিচ্যুত মান্তব একটা বিশ্বব্যাপী আত্মসংহারের আয়োজনে ভার সমস্ত ধনজন জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে।

সামাজিক দিকে মান্ন্য ধর্মকে স্থীকার করেছে, কিন্তু আর্থিক দিকে করে নি।
অর্থের উৎপাদন অধিকার ও ভোগ সম্বন্ধে মান্ন্য নিজেকে সম্পূর্ণ স্বভন্ত বলেই জানে;
এইখানেই সে আপন অহ্যিকা, আপন আত্মস্তরিতাকে স্থুন্ন করতে অনিজ্বক। এইখানে
তার মনের ভাবটা একলা-মান্ন্যের ভাব, এইখানে তার নৈতিক দায়িস্ববোধ
স্থীণ।

এই নিয়ে যখন আমরা বিপ্লবোন্মন্ত ভাব ধারণ করি তখন সাধারণত ধনিক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধ নিয়েই উত্তেজনা প্রকাশ করি। কিন্ধ অন্ধ ব্যবসায়ীদের স্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ থাটে, অনেক সময়ে সে কথা ভূলে যাই। একজন আইনজীবী হয়তো একথানা দলিল মাত্র পড়ে কিছা আদালতে দাড়িয়ে গরিব মক্তেলের কাছে পাচ-সাত শো, হাজার, তু হাজার টাকা দাবি করেন; সেখানে তারা অন্ধ্রপক্ষের অক্ততা-অক্ষমতার ট্যাক্সো যথাসন্তব শুবে আদায় করে নেন। কার্যানার যালিক ধনিকেরাও ঠিক ভাই করেন। পরস্পরের পেটের দায়ের অসাম্যের উপরেই তাঁদের শোষণের জোর। আমাদের দেশে কন্যাপক্ষের কাছে বরপক্ষ অসংগত পরিমাণে পণ দাবি করে; ভার কারণ, বিবাহ করার অবশ্রক্ষত্যতা সম্বন্ধে কন্তা ও বরের অবস্থার অসাম্য। ক্ষার্য় বিবাহ করতেই হবে, বরের না করলেও চলে, এই অসাম্যের উপর চাপ দিয়েই এক পক্ষ অন্ধ পক্ষের উপর দণ্ড দাবি করতে বাধা পায় না। এ স্থলে ধর্মোশন্তেশ দিয়ে ফল হয় না, পরস্পরের ভিতরকার অসাম্য দূর করাই প্রকৃষ্ট পত্ন।

বর্তমান বৃগে ধনোপার্জনের অধ্যবসায়ে প্রকৃতির শক্তিভাগুরের নানা কর কক্ষ্রেলার নানা চাবি বধন থেকে বিজ্ঞান পুঁলে পেরেছে তথন থেকে বারা সেই শক্তিকে আয়ন্ত করেছে এবং বারা করে নি তাদের মধ্যে জনাম্য জত্যন্ত অধিক হয়ে উঠেছে। এক কালে পণ্য-উৎপাদনের শক্তি, তার উপকরণ ও তার মৃনকা ছিল অল্পরিমিত স্থতন্ত্রাং তার বারা সমাজের সামঞ্জ নই হতে পারে নি। কিন্তু এখন ধন জিনিসটা সমাজের অন্ত সকল সম্পদ্কেই ছাড়িরে গিয়ে এমন একটা বিপুল অসাম্য স্কৃষ্টি করছে বাতে সমাজের প্রাণ পীড়িত, মানবপ্রকৃতি অভিভূত হয়ে পড়ছে। ধন আজ বেম মানবশক্তির সীমা লক্ষ্ম করে দানবশক্তি হয়ে দাড়ালো, মছ্যান্তের বড়ো বড়ো হাবি ভার কাছে হীনবল হয়েছে। ব্যস্তার প্রীভূত ধন আর সাধারণ মাছবের আভাবিক

শক্তির মধ্যে এমন অভিশয় অলামঞ্জ যে, সাধারণ মাত্র্যকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে। এই অসামঞ্জের স্থােগটা ঘাদের পক্ষে ভারাই অপর পক্ষকে একেবারে অভিস মাত্রা পর্যন্ত দলন করে নিজের অভিপুষ্ট সাধন করে এবং ক্রমণই ফীত হরে উঠে সমাজদেহের ভারসামঞ্জেকে নষ্ট করতে থাকে।

সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে সামঞ্জঃ। তাই বধনই সেই সামঞ্জ নই হয়ে এমন-সকল রিপু প্রবল হয় — এমন-সকল ব্যবছাবিপর্বয় ঘটে বা সমাজবিক্ষত, বাতে করে অল্প লোকে বছ লোকের সংখানকে নই করে, তাদের সকলকে আপন ব্যক্তিগত ঐশর্ববৃত্তির উপায়রূপে ব্যবহার করতে থাকে, তথন হয় সমাজ সেই অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে বছ লোকের হঃব ও দাস্ত -ভারে আধ-মরা হয়ে থাকে নয় তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিজ্ঞাহী হয়ে প্রঠ।

মুরোপে এই বিজ্ঞাহের বেগ অনেক দিন থেকেই ক্রমে বেড়ে উঠছে। রুরোপে সকল-রক্ষ অসাষঞ্জ আপন সংশোধনের জল্ঞে সর্বপ্রথমেই মার-কাটের পথ নেবার দিকৈই ঝোঁকে।

ভার কারণ যুরোপীয়ের রক্তের মধ্যে একটা সংহারের প্রবৃত্তি আছে। দেশে বিদেশে অকারণে পশুপক্ষী ধ্বংস করে তারা এই হিংসাবৃত্তির ভৃপ্তি করে বেড়ায়; म्हिक्ट वर्षन कात्ना- अक्टा वित्वय व्यवहात्र किया जाएमत्र शहन ना हत्र उथन मह অবস্থার মৃলে বে আইভিয়া আছে তার উপরে হন্তকেপ করবার আগেই তারা মাহুষকে ষেয়ে উঞ্চাড় করে দিতে চায়। বাতাদে যখন রোগের বীক খুরে বেড়াচ্ছে তখন সেই বীঞ্জ বে যাত্র্যকে পেয়ে বসেছে সেই যাত্র্যটাকে যেরে ফেলে রোগের বীজ মরে না। বর্তমান কালে সমাজে অতি পরিমাণে যে আর্থিক অসামগ্রন্থ প্রজ্ঞায় পেয়ে চলেছে তার মূলে আছে লোভ। লোভ যাহুবের চিরদিনই আছে। কিন্তু বে পরিষাণে थाकल म्यारबंद वित्यम क्षि करत्र ना, वद्रक जांद्र कारब नात्म, त्मरे भाषाद्रव भीया थूव विश्व क्षिया बाग्न नि। किन्न এथन मिटे लाएड व्यवस्थ क्षेत्रक क्षेत्रक व्यवसः रकनना, मार्डिय आयुक्त श्रकाश वर्षा रुखाहा अर्थ-छेरशाम्यात छेशायक्रम আগেকার চেয়ে বছশক্তিসম্পন্ন। ষতক্ষণ পর্যম্ভ লোভের কারণগুলি বাইরে আছে ভতক্র এক মানুষের মধ্যে সেটাকে তাড়া করলে সে আর-এক মানুষের উপর চাপবে; এমন-কি, যে লোকটা আৰু ভাড়া করছে সেই লোকটারই কাঁথে কাল **जब मिरम वनवात्र व्यामका ध्रवरे बाह्य। ला**डिंगांक व्यविश्वित्रत्य एश क्त्रवात्र উপान्न এक कान्नवान्न रिव करत मः एक एलाई मिछ। जान व्याकर्यभाक्तित्र व्यवमञात्र लाकि छिद्धक (कवमरे विव्रमिञ कत्राञ थाक । मिर्वाक वर्षामञ्चन मकरमञ्ज

মধ্যে চারিয়ে দিতে পারলে তবে সেই আন্দোলন থেকে মুক্ষা পাওয়া সন্তব হয়।
অনেক মান্নবের মধ্যে যে অর্থকরী শক্তি বিচ্ছির হয়ে আছে বড়ো মূলধন তাদের নিজের
আয়ন্ত করে বড়ো ব্যাবসা ফাঁদে; এই সংখবদ্ধ শক্তির কাছে বিচ্ছির শক্তিকে হার
মানতে হয়। এর একটিমাত্র উপায় বিচ্ছির শক্তিগুলি যদি অতঃই একজিত হতে পারে
এবং সম্মিলিত ভাবে ধন উৎপাদন করে। তা হলে ধনের স্রোভটা সকলের মধ্যে
প্রবাহিত হতে পারে। ধনীকে মেরে এ কাজ সম্পন্ন হয় না, ধনকে সকলের মধ্যে
মৃক্তিদানের ঘারাই হতে পারে, অর্থাৎ একোর সত্য অর্থনীতির মধ্যেও প্রচলিত হতে
পারলে ভবেই অসাম্যাত বিরোধ ও ক্রতি থেকে মান্ন্য রক্ষা পেতে পারে।

প্রাচীন যুগে অভিকায় জন্তুসকল এক দেহে প্রভৃত মাংস ও শক্তি পুরিভৃত করেছিল। মাহ্য অভিকায় রূপ ধরে তাদের পরান্ত করে নি। ছোটো ছোটো ছুর্বল মাহ্য পৃথিবীতে এল। এক বৃহৎ জীবের শক্তিকে তারা পরান্ত করতে পারল বহু বিচ্ছিন্ন জীবের শক্তির মধ্যে একা উপলব্ধি ক'রে। আরু প্রত্যেক মাহ্য বহু মাহ্যের অন্তর ও বাহ্য -শক্তির ঐক্যে বিরাট, শক্তিসম্পন্ন। তাই মাহ্য পৃথিবীতে জীবলোক জন্ম করছে।

আজ কিছুকাল থেকে সাহধ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্যকে আবিদার করেছে।
সেই নৃতন আবিদারেরই নাম হয়েছে সমবায়-প্রণালীতে ধন-উপার্জন। এর থেকে
বোঝা বাচ্ছে, অতিকায় ধনের পক্তি বছকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্গান করবে এমন
দিন এসেছে। আথিক অসাম্যের উপত্রব থেকে মাহ্মব মৃক্তি পাবে মার-কাট করে
নয়, থণ্ড থণ্ড শক্তির মধ্যে একোর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে ধে
মানবনীতির দান ছিল না বলেই এত অপান্তি ছিল সেখানে সেই মানবসত্যের আবির্তাব
হচ্ছে। একদা ত্র্বল জীব প্রবল জীবের রাজ্যে জন্মী হয়েছে, আন্তর্গু ত্র হবে জন্মী—
প্রবলকে মেরে নয়, নিজের শক্তিকে এক্যানারা প্রবলয়পে সত্য ক'রে। সেই জয়ধ্বজা
দূর হতে আমি দেখতে পাছি। সমবায়ের শক্তি দিয়ে আমাদের দেশের সেই জয়ের
আগগমনী শ্চিত হচ্ছে।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডেনমার্কের উল্লেখ করেছেন। কিছু একটি কথা তিনি জুলেছেন, ভারতবর্ধের অবস্থা ও ডেনমার্কের অবস্থা ঠিক সমান নয়। ডেনমার্ক্ আন্ধ dairy farm-এ বে উন্নতি করেছে তার মূলে ওধু সমবায় নয়; সেধানকার পবর্মেন্টের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় dairy farm-এর উন্নতির জন্ত প্রজ্ঞানাধারণের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছয়েছে। ডেনমার্কের মতো স্থাধীন দেশেই সরকারের ভরক থেকে সাধারণকে এমন সাহাব্য করা সম্ভব।

ডেনমার্কের একটি মন্ত স্থানিথা এই বে, সে দেশ রণসজ্জার বিপ্ল ভারেই পীড়িভ নয়। ভার সমন্ত অর্থই প্রজার বিচিত্র কল্যাণের ক্ষন্তে ঘণেই পরিমাণে নিযুক্ত হন্তে পারে। প্রজার শিক্ষা স্বাছা ও অক্যান্ত সম্পাদের অন্তও আমাদের রাজ্যের ভারমোচন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। প্রজাহিতের ক্ষন্ত রাজ্যের বে উদ্বৃদ্ধ থাকে তা শিক্ষাবিধান প্রভৃতি কাজ্যের জন্ত বংসামান্ত। এথানেও আমাদের সমস্তা হল্ছে রাজ্যাভির সজ্পে প্রজাশক্তির সজ্পে প্রজাশক্তির অসামায়। প্রজার শিক্ষা স্বাছা প্রভৃতি কল্যাণের ক্ষন্তে সমবার-প্রণালীর ছারাই, নিজের শক্তি-উপলব্ধি-হারাই অসামান্ত্রমিত দৈরুত্র্গতির উপর ভিতর থেকে কয়ী হতে হবে। এই কথাটি আমি বঙ্কাল থেকে বারবার বলেছি, আজও বারবার বলতে হবে।

আমাদের দেশে একদিন ছিল ধনীর ধনের উপর সমাজের দাবি। ধনী ভার ধনের দায়িত্ব লোকমতের প্রভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হন্ত। তাতে তথনকার দিনে কাঞ্চ हालाइ, नमान विरुद्ध । किन्न त्महे मानमान्मिलात क्या पाकारण नांधात्व लाएक আবাধন হতে নিগতে পারে নি। তারা অভুডব করে নি বে, গ্রামের অন্ন ও অল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ধর্ম ও আনন্দ তাদের প্রত্যেকের শুড-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর করে। সেই কারণেই আন্ধ বথন আয়াদের সমান্তনীতির পরিবর্তন হয়েছে, ধনের ভোগ যখন একান্ত ব্যক্তিগত হল, ধনের দায়িত্ব যখন লোকহিতে সহজভাবে নিযুক্ত নয়, তখন লোক আপন হিতসাধন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে। আজ ধনীরা শহরে এসে ধন-ভোগ করছে বলেই গ্রামের সাধারণ লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে। তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই নিজের হাতে এ কথা বিশ্বাস করবার শক্তি তাদের নেই। গোড়ার অন্নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস ধদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশাদকে সার্থকভাবে প্রমাণ করা বায়, তা হলেই দেশ ক্রমে সকল দিকেই বাঁচবে। অতএব সমবায়রীভির ঘারা এই সভাকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা আমাধের আন্তক্তর দিনের কর্তব্য। লক্তার বহুখাগুখাদক দশমুগুধারী বহু-কর্থ-গৃধু দশ-হাত-अप्रामा त्रायनक प्यत्त्रिक कृष्ट कृष्ट वानत्त्रत्र मःचयक मक्ति। धक्यि ध्यावत्र चाकर्रत সেই সংঘটি বেঁধেছিল। আমরা বাকে রাষচন্দ্র বলি তিনিই প্রেমের ছারা চুর্বলকে এক করে তাদের ভিতর প্রচণ্ড শক্তিবিকাশ করেছিলেন। আৰু আমাদের উদ্বারের ক্রে (मरे প्रियक हारे, मिरे शिनमाक हारे।

२ ख्लाई ३३२१

व्यावव ३७७८

### সমবায়ন।ত

সভ্যভার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাথাক্ত লাভ করে। দেশের প্রাণ বে নগরে বেশি বিকাশ পায় ভা নয়; দেশের শক্তি নগরে বেশি সংহত হয়ে ওঠে, এই ভার গৌরব।

मांभाषिक छ। इन लाकान एत्र स्थान । এই मांभाषिक छ। कथनाई नगरत स्थाई ৰীধতে পারে না। তার একটা কারণ এই ষে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মান্তুষের माञ्चाक्षिक मश्च रमशास्त्र च्छाव्छ है जानगा हस्त्र शास्त्र । जात्र-এक ो कांत्रन এই स्व, नगरत वावनात्र ७ जमान विस्मव क्षात्राजन ७ स्यापित जस्त्राय जनमः था जन् यस হয়ে ওঠে। সেধানে মুখ্যত মাহুষ নিজের আবশ্যককে চায়, পরস্পরকে চায় না। এইছভে শহরে এক পাড়াতেও ধারা থাকে তাদের মধ্যে চেনান্তনো না থাকলেও मक्का (नरे। कीवनशाबात करिनजात मक्न मक्न এर विक्रम करारे विष्णु केर्राष्ट्र। বাল্যকালে দেখেছি আমাদের পাড়ার লোকে আমাদের বাড়িতে আত্মীরভাবে নিয়ওই মেলামেশা করত। আমাদের পুকুরে আশপাশের সকল লোকেরই স্থান, প্রতিবেশীরা আমাদের বাগানে অনেকেই হাওয়া খেতে আদতেন এবং পূঞার ফুল তুলতে কারে। वाक्षा हिन ना। जामारमञ्ज वाज्ञान्मात्र कोकि (भएउ रच वचन धूनि छात्रांक मावि कन्नछ। वाष्ट्रिक कियाकर्यत रकारक ७ व्यासाम-बास्नारम भाषात्र मकन लारकरहे व्यक्षिकात्र এবং আফুকুলা ছিল। তথনকার ইয়ারতে দালানের সংলগ্ন একাধিক আভিনার ব্যবস্থা क्विन दि चालाहामात्र चर्चार क्षेत्र कन जा नम्, नर्वनाशान्त्र चर्चार क्षेत्र क्षेत्र অন্তে। তথন নিজের প্রয়োজনের যাঝথানে সকলের প্রয়োজনের জায়গা রাখতে হত; निक्कत मन्निष्ठ अक्कवाद्य क्यांकवि क्दा निक्कत्र एं एं एमत्र भार्त हिन ना। धनीत ভাগারের এক দরকা ছিল তার নিকের দিকে, এক দরকা সমাক্ষের দিকে। তথন যে ছিল ধনী তার সৌভাগ্য চারি দিক্ষের লোকের যথ্যে ছিল ছড়ানো। তথন যাকে वनठ कियाकर्य जाव यात्मे हिम त्रवाद्यु जनाद्यु नकनत्कर नित्त्वत्र चरत्रत्र यथा श्रीकांत्र कत्रात छेननम।

এর থেকে ব্রতে পারি, বাংলাদেশের গ্রাষের বে সামাজিক প্রকৃতি শহরেও সেদিন তা দান পেরেছে। শহরের সঙ্গে পাড়াগাঁরের চেছারার বিল ভেমন না থাকলেও চরিত্রের মিল ছিল। নিঃসন্দেহই পুরাজন কালে আমাদের দেশের বড়ো বড়ো নগরগুলি ছিল এই শ্রেণীর। তারা আশন নাগরিকভার অভিযান সন্দেও গ্রাষ্ঠালর সঙ্গে আভিযান করেও গ্রাষ্ঠালর সঙ্গে আভিযান করেও। ক্যুরে

ঐশর্থ এবং আড়মর বেশি বটে, কিছ আরাষ এবং অবকাশ অন্সরে; উভরের মধ্যে জনমন্তর পথ খোলা।

এখন তা নেই, এ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাছিছ। দেখতে দেখতে পঞাশ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার খিড়কির দরজা দিয়েও গ্রামের আনাগোনার পথ রইল না। একেই বলে 'দর হইতে আভিনা বিদেশ'; গ্রামগুলি শহরকে চারি দিকেই দিয়ে আছে, তবু শত যোজন দুরে।

এরকম অবাভাবিক অসামঞ্জ কথনোই কল্যাপকর হতে পারে না। বলা আবশ্রক এটা কেবল আমাদের দেশেরই আধুনিক লক্ষণ নয়, এটা বর্তমান কালেরই সাধারণ লক্ষণ। বন্ধত পাশ্চাত্য হাওরায় এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বীল ভেসে এসে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িরে পড়ছে। এতে বে কেবল মানবজাতির হব ও শান্তি নই করে তা নয়, এটা ভিতরে ভিতরে প্রাণঘাতক। অতএব এই সমস্ভার কথা আজ সকল দেশের লোককেই ভাবতে হবে।

ধুরোপীর ভাষার যাকে সভ্যতা বলে সে সভ্যতা সাধারণ প্রাণকে শোষণ ক'রে বিশেষ শক্তিকে সংহত ক'রে ভোলে, সে বেন বাঁশগাছে ফুল ধরার মতো, সে ফুল সমস্ত গাছের প্রাণকে নিংশেষিত করে। বিশিষ্টতা বাড়তে বাড়তে এক-ঝোঁকা হরে ওঠে; তারই কেন্দ্রবহির্গত ভারে সমস্কটার মধ্যে ফাটল ধরতে থাকে, শেষকালে পতন অনিবার্ধ। মুরোপে সেই ফাটল ধরার লক্ষণ দেখতে পাই নানা আকারের আস্থাবিদ্যোহে। কৃ-ক্লু-ক্ল্যান, সোভিষ্ণেট, ফ্যাসিস্ট্, ক্ষিক বিদ্যোহ, নারী-বিপ্লব প্রভৃতি বিবিধ আত্মঘাতীরূপে সেথানকার সমাজের প্রস্থিতেদের পরিচয় পাওয়া যাচেচ।

\* ইংরেজিতে বাকে বলে এক্স্প্রইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার
নীতিই ভাই। ন্যনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চার; তাতে ক্স্ত্রবিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক
ব্যক্তিয়াভন্তা বেড়ে উঠতে থাকে।

পূর্বেই আডাদ দিয়েছি, নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র।
আধিক রাষ্ট্রিক বা জনপ্রভূত্বের শক্তিচর্চার জন্ম বিশেষ বিধিব্যবস্থা আবক্তক। সেই
বিধি দামাজিক বিধি নয়, এই বিধানে মানবধর্মের চেয়ে যম্ভধর্ম প্রবল। এই যম্রব্যবস্থাকে
আয়ম্ভ যে করতে পায়ে সেই শক্তি লাভ করে। এই কারণে নগর প্রধানত
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে সহযোগিতার্ত্তি যথোচিত উৎসাহ পায় না।

শক্তি-উদ্ভাবনার জল্পে অহমিকা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিছ বধনই তা পরিমাণ লজ্মন করে তথনই তার ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়। আধুনিক সভাতার সেই পরিষিতি অনেক দ্র ছাড়িয়ে গেছে। ৫কননা, এ সভাতা বিরলাজিক নয়, বছলাজিক। এর প্রকাশ ও রক্ষার অন্তে বছ আয়োজনের দয়কায়; একে বায় কয়তে হয় বিতার। এই সভাতায় সমলের শয়তা একটা অপরাধেরই মতো, কেননা বিপুল উপকরণের ভিত্তির উপরেই এ দাড়িয়ে আছে; যেখানেই অর্থ দৈল্প সেথানেই এর বিক্ততা। বিভাই হোক, সাস্থাই হোক, আমোদ-আহলাল হোক, রাস্তাঘাট আইন-আদালত যানবাহন অলন-আসন মৃত্যালনা লান্তিরকা সমন্তই বহুধনসাধ্য। এই সভাতা দরিস্তকে প্রতিক্ষণেই অপমানিত কয়ে। কেননা, দারিস্তা একে বাধাপ্রস্ত করতে থাকে।

এই কারণে ধন বর্তমানকালে সকল প্রভাবের নিলান এবং সকলের চেরে সমাদৃত। বস্কত আঞ্চলাকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজপ্রতাপের লোভ নেই, ধন-আর্জনের জন্ত বাণিজাবিস্তারের লোভ। সভ্যতা ধখন এখনকার মতো এমন বছলালিক ছিল না তথন পণ্ডিতের গুণীর বীরের দাতার কীতিমানের সমাদর ধনীর চেয়ে আনেক বেশি ছিল; সেই সমাদরের ছারা ধ্বার্থভাবে মহন্তান্থের সন্মান করা হত। তথন ধনসঞ্চ্বীদের 'পরে সাধারণের অবজা ছিল। এখনকার সমন্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (parasite)। তাই শুর্থনের অর্জন নয়, ধনের প্রাণ প্রবিল হয়ে উঠেছে। আপদেবতার পূজার মাছবের শুভর্জিকে নয় করে, আরু পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা ঘাছে। মাছম মাছবের এভ বড়ো প্রবল শক্র আর কোনো দিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এমন নিষ্ঠুর এবং অক্সায়পরায়ণ প্রবৃদ্ধি আর নেই। আধুনিক সভ্যতার অসংখ্যবাহচালনায় এই লোভই সর্বত্র উর্ম্বিভ এবং এই লোভপরিত্রির আর্যোক্ষন তার অন্ত-সকল উল্যোগের চেয়ে পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

কিন্ত এ কথা নিশ্চরই জানতে হবে খে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্য। কারণ, লোভ সামাজিকতার প্রতিকৃত্য প্রবৃত্তি। বাভেই মান্নবের সামাজিকতাকে ত্র্বল করে তাতেই পদে পদে আত্মবিচ্ছেদ ঘটার, অপান্তির আগুন কিছুতেই নিবতে দের না, শেষকালে মান্নবের সমাজন্তিতি বিভক্ত হয়ে পঞ্চা পার।

পাশ্চাত্য দেশে আৰু দেখতে পাচ্ছি, বারা ধন-অর্জন করেছে এবং বারা অর্জনের বাহন তাবের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ নিটছে না। মেটবার উপান্নও নেই। কেননা, দে মাহ্র্য টাকা করছে তারও লোভ বতধানি বে মাহ্র্য টাকা জোগাচ্ছে তারও লোভ ভার চেয়ে কম নয়। সভ্যতার হ্র্যোগ যথেইপরিমাণে ভোগ করবার অক্তে প্রচুর ধনের আবশ্রকতা উভরপক্ষেই। এমন হলে পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি কোনো এক জারগান্ন এসে থামবে, এমন আলা করা বান্ন মা।

লোভের উদ্ভেজনা, দক্তির উলাসনা, বে অবস্থার সমাজে কোনো কারণে অসংঘত হরে দেখা দের দে অবস্থার সাহ্রম আপন সর্বাজীণ সম্বাহ্রম অবস্থাতেই নগরের আধিণত্য হয় অপরিমিত, আর প্রামন্তলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তথন ঘত-কিছু স্থিবিথা স্থােগি, ঘত-কিছু ভোগের আরাজন, সমন্ত নগরেই পুঞ্জিত হয়। প্রামন্তলি দাসের মতাে অর কোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনােমতে জীবনধারণ করে মাতা। তাতে সমাজের মধ্যে এমন-একটা ভাগ হয় বাতে এক দিকে পড়ে তীর আলাে, আর-এক দিকে গভীর অন্তার। ত্রােপের নাগরিক সভ্যতা মান্ত্র্যের সর্বাজীণতাকে এই রক্ষে বিচ্ছির করে। প্রাচীন গ্রীলের সমন্ত সভ্যতা তার নগরে সংহত ছিল; তাতে ক্ষণকালের কল্প ঐশ্বর্যান্তি করে দে নৃপ্ত হয়েছে। প্রভূ এবং দাসের মধ্যে তার ছিল একান্ত ভাগ। প্রাচীন ইটালি ছিল নাগরিক। কিছুকাল দে প্রবন্তাবে শক্তির বাহনকে একান্ত বিভক্ত করে দের, তাতে ক'রে অল্লসংখ্যক প্রভূ বন্ত্যংখ্যক লাসের পরাশিত হয়ে পড়ে, এই পারাশিতা সম্বন্ত্রম্বের ভিত্তি নই করে।

পাশ্চাত্য মহাদেশের সভ্যতা নাগরিক; সেধানকার লোকে কেবল নিজের দেশে नग्न, कगर क्ए मानवामक चाला-चक्कादा जान कदाह। जाएत এज विन षाकांक्या (व, म्याकांक्यांत्र निवृष्टि मश्स्य जाएवत्र निष्यंत्र परिकार्त्रत्र यथा श्रः श्रः পারে না। ইংলণ্ডের যান্ত্র্য যে ঐশর্যকে সভ্যতার অপরিহার্য অল বলে জানে তাকে লাভ ও রক্ষা করতে গেলে ভারতবর্ষকে অধীনরপে পেতেই হবে; তাকে ত্যাগ করতে হলে আপন অভিভোগী সভাতার আদর্শকে থর্ব না করে তার উপায় নেই। বে শক্তিসাধনা ভার চরম জক্ষা সেই সাধনার উপকরণরপে ভার পক্ষে দাস-ফাভির প্রয়োজন আছে। আজ তাই সমন্ত ব্রিটিশ জাতি সমন্ত ভারতবর্ষের পরাশিতরূপে বাস করছে। এই কারণেই যুরোপের বড়ো বড়ো জাতি এশিয়া-আফ্রিকাকে ভাগাভাগি করে নেবার অক্টে ব্যস্ত; নইলে তাম্বের ভোগবছল সভ্যতাকে আধ-পেটা থাকতে रम। এই कात्रव वृष्टमाः निक्त छेलत्र नामाः निक्ति लोत्रानिका कारमत्र निक्ति रात्निक वर्षा इत्त्र উঠেছে। अভिভোগের সমল সর্বসাধারণের মধ্যে সমতুল্য হতেই পারে না, অল্ললোকের সঞ্মকে প্রভুত করতে গেলে বছলোককে বঞ্চিত হতেই হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্তাই আৰু সবচেয়ে উগ্ৰভাবে উন্নত। সেধানে ক্ষিক ও ধনিকে বে বিরোধ, ভার মূলে এই অপরিমিড ভোগের স্বস্তু সংহত লোভ। ভাতে করেই ধনিক ও ধনের বাছনে একাস্ক বিভাগ, বেষন বিভাগ বিদেশীয় প্রভুজাতির সঙ্গে দাস-জাতির।

ভারা অত্যম্ভ পৃথক। এই অত্যম্ভ পার্থকা মানবধর্মবিক্ষক; মানবের পক্ষে মানবিক ঐক্য বেধানেই পীড়িত সেইধানেই বিনাশের শক্তি প্রকাশ্ত বা গোপন ভাবে বড়ো হরে ওঠে। এইজন্তেই মানবসমাজের প্রভু প্রভাক্ষভাবে মারে দাসকে, কিন্তু দাস প্রভুকে অপ্রভাক্ষভাবে ভার চেয়ে বড়ো মার মারে; সে ধর্মবৃদ্ধিকে বিনাশ করতে থাকে। মানবের পক্ষে দেইটে গোড়া ঘেঁষে সাংঘাতিক; কেননা অয়ের অভাবে মরে পশু, ধর্মের অভাবে মরে মাহুষ।

नेमां जिल्ला कार्क कार्क कार्य कार्य किल कार्या किल त्या किल कार्य कार कार्य मरत्रहा वर्षमान मानवमङाङाग्र काना पिक रुष्क् छात्र विषयिक पिक। आसरकन्न मित्न (मिस, स्नान-व्यक्तित मित्क शूरतार्शत এको। तृहः ও विविध महर्याणिषा, कि বিষয়-অর্জনের দিকে তার দাকণ প্রতিযোগিতা। তার ফলে বর্তমান যুগে জ্ঞানের व्यात्नाक इत्त्रारभत्र এक श्रमीरभ महत्त्रनिथात्र करन উঠে व्याधुनिक कानरक व्यक्तान করে তুলেছে। জ্ঞানের প্রভাবে যুরোপ পৃথিবীর অক্সান্ত সকল মহাদেশের উপর মাধা তুলেছে। মাহুষের জ্ঞানের যজে আঞ্চ য়ুরোপীয় জাতিই হোতা, সেই পুরোহিড; जांद रहाश्रानल रम वह मिक थिक वह हे**ड**न এकछ कराइ, थ रमन कथाना निवर्द ना, अभन अत खार्माकन अवः श्राचा । भाश्यत्र रेजिशाम खानित्र अभन रहताशक সম্বায়নীতি আর কথনো দেখা দায় নি। ইতিপূর্বে প্রত্যেক দেশ স্বতম্ভাবে নিজের বিছা নিজে উদ্ভাবন করেছে। গ্রীসের বিছা প্রধানত গ্রীসের, রোমের বিছা রোমের, ভারতের চীনেরও তাই। সৌভাগ্যক্রমে মুরোপীয় মহাদেশের দেশপ্রদেশগুলি ঘন-সমিবিষ্ট, তাদের প্রাঞ্চিক বেড়াগুলি ত্র্মজ্য নয়— অতিবিত্তীর্ণ মঞ্জুমি বা উস্কু গিরিমালা - ছারা তারা একান্ত পৃথক্কত হয় নি। তার পরে এক সময়ে এক ধর্ম श्रद्धारभद्र मकन म्बन्धक व्यक्ति करहिन ; अपू छाटे नम्, এই धर्मन क्रिक्ष इन च्यानक कान भर्वस हिन धक द्वादा।

এক লাটিন ভাষা অবলঘন করে অনেক শতানী ধরে মুরোপের সকল দেশ
বিভালোচনা করেছে। এই ধর্মের ঐক্য থেকেই সমস্ত মহাদেশ কুড়ে বিভার ঐক্য
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্মের বিশেষ প্রকৃতিও ঐক্যমূলক, এক থুস্টের প্রেমই ভার কেন্দ্র
এবং সর্বমানবের সেবাই সেই ধর্মের অফুলাসন। অবশেষে লাটিনের থাত্রীশালা থেকে
বেরিয়ে এসে মুরোপের প্রত্যেক দেশ আপম ভাষাতেই বিভার চর্চা করতে আরম্ভ
করলে। কিন্তু সমবামনীতি অসুসারে নানা দেশের সেই বিভা এক প্রণালীতে
সঞ্চারিত ও একই ভাগারে দঞ্চিত হতে আরম্ভ করলে। এর থেকেই জন্মালো পাশ্চাতা
সভ্যতা,সমবাম্মূলক জানের সভ্যতা— বিভার ক্ষেত্রে বহু প্রত্যক্ষের সংযোগে একাদ্মীকৃত

সভাতা। আমরা প্রাচ্য সভ্যতী কথাটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এ সভ্যতা এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিন্তের সমবার-মূলক নম্ন; এর বে পরিচয় দে নেভিবাচক, অর্থাৎ এ সভ্যতা রুরোপীয় নম্ন এইমাত্র। নতুবা আরবের সঙ্গে চীনের বিদ্যা শুধু যেলে নি বে তা নম্ন, অনেক বিষয় তারা পরস্পরের বিক্ষর। সভ্যতার বাহ্নিক রূপ ও আন্তরিক প্রকৃতি তুলনা করে দেখলে ভারতীয় হিন্দুর সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া-বাসীসেমেটিকের অভ্যন্ত বৈষয়। এই উভয়ের চিন্তের ঐশর্য পৃথক ভাগুরের ক্রমা হয়েছে। এই জ্ঞান-সমবারের অভাবে এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীন কালের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে যভিত। ঐতিহাসিক সংঘাতে কোনো কোনো আংশে কিছু-কিছু দেনা-পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু এশিয়ার চিন্তু এক কলেবর ধারণ করে নি। এইজন্ম বরন প্রাচ্য সভ্যতা' শব্দ ব্যবহার করি ভথন আমরা অভ্যন্তাবে নিজের নিজের সভ্যতাকেই দেখতে পাই।

এশিয়ার এই বিচ্ছির সভ্যতা বর্তমান কালের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, র্রোপ পেরেছে; তার কারণ সমবায়নীতি মহয়ত্ত্বের মূলনীতি, মাহ্র সহবোগিতার কোরেই যাহ্র্য হয়েছে। সভ্যতা শব্দের অর্থ ই হচ্ছে মাহ্র্যের একত্ত্ব স্থাবেশ।

ক্ষেত্র এই যুরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই কোন্থানে বিনাশের বীঞ্চ-রোপণ চলেছে? বেথানে তার মানবধর্যের বিঞ্চতা, অর্থাৎ বেগানে তার সমবার ঘটতে পারে নি। সে হচ্ছে তার বিষয়বা।পারের দিক। এইখানে মুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন দেশ শতম্র ও পরস্পারবিঞ্চত। এই বৈষয়িক বিঞ্চতা অশ্বাভাবিক পরিমাণে প্রকাণ্ড হয়েছে, তার কারণ বিজ্ঞানের সাহাব্যে বিষয়ের আয়োজন ও আয়তন আরু অত্যন্ত বিপুলীকৃত। তার ফলে মুরোপীয় সভ্যতায় একটা অন্তত পরস্পারবিঞ্চতা জেগেছে। এক দিকে দেখছি মাহুয়কে বাঁচাবার বিভা সেখানে প্রত্যন্ত ক্ষতবেগে অগ্রসর— ভূমিতে উর্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবনধাত্রায় জড় বাধার উপর কর্তৃত্ব মাহুয় এমন করে আর কোনোছিন লাভ করে নি; এরা যেন দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ করতে বসেছে। আবায় আর-এক দিক ঠিক এয় বিপরীত। মৃত্যুর এমন বিরাট সাধনা এর আগে কোনোদিন দেখা যায় নি। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশ এই সাধনায় মহোৎসাহে প্রবৃত্ত। এত বড়ো আত্মাতী অধ্যবদায় এর আগে মাহুয় কোনোদিন কল্পাত্রীত অম্বর্গার করে আগে মাহুয় কোনোদিন কল্পাত্রীত ও অসমবায়নীতির বিক্রফ্রের এমন প্রবৃত্তার করবায় জন্তে উছত। মাহুয়ের সমবায়নীতি ও অসমবায়নীতির বিক্রফ্রের এমন প্রকাণ্ড মৃটাস্ক ইতিহাসে আর হেণ্ডি নি। জ্ঞানের অধ্যবণে বর্তমান

यूर्ण याञ्च वैक्रियात्र भर्थ करणाक्, जात्र विचरत्रत्र जात्वविध यात्रवात्र भर्थ। स्मय भर्षस्व कात्र सम्म हर्दि स्म कथा वला भरक हरम् डिर्टल।

কেউ কেউ বলেন, যাহবের ব্যবহার খেকে বছগুলোকে একেবারে নির্বাদিত করলে তবে আপদ যেটে। এ কথা একেবারেই অল্লছের। চতুপদ পশুকের আছে চার পা, হাত নেই; জীবিলার জল্পে বতটুকু কাজ আবঞ্চক তা তারা একরকম করে চালিরে নের। সেই কোনো একরকমে চালানোতেই দৈল্প ও পরাভব। মাহ্বব ভাগ্যক্রমে পেরেছে ত্টো হাত, কেবলমাত্র কাজ করবার জল্পে। তাতে তার কাজের শক্তি বিশুর বেড়ে গেছে। সেই স্থবিধাটুকু পাওয়াতে জীবজগতে অল্প-সব লক্তর উপরে সে জন্মী হয়েছে; আরু সমন্ত পৃথিবী তার অধিকারে। তার পর থেকে বখনই কোনো উপারে মাহ্বব বন্ধসাহাব্যে আপন কর্মশক্তিকে বাড়ায় তখনই জীবনের পথে তার জন্মবাত্রা এগিয়ে চলে। এই কর্মশক্তির অভাবের দিকটা পশুদের দিক, এর পূর্বভাই মাহ্রবের। মাহ্বের এই শক্তিকে ধর্ব করে রাখতে হবে এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না, বললেও মাহ্বব শুনবে না। মাহ্বের কর্মশক্তির বাহন ধন্ধকে ধে আতি আন্তর্জ করতে পারে নি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য, যেমন অনিবার্য মাহ্বের কাছে পশুর পরাভব।

শক্তিকে থর্ব করব না, অথচ সংহত শক্তি-ঘারা মাছয়কে আঘাত করা হবে না, এই ছুইয়ের সামঞ্জ কী করে হতে পারে সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়।

শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে ধখন বিশেষ এক জন বা এক দল মাহ্য কোনো হয়োগে নিজের হাতে নেয় তখনই বাকি লোকদের পক্ষে মুশকিল ঘটে। রাইতারে একদা সকল দেশেই রাজশক্তি একজনের এবং তারই অহ্চরদের মধ্যে প্রধানত সংকীর্ণ হরে ছিল। এমন অবছার সেই একজন বা কয়েকজনের ইচ্ছাই আর-সকলের ইচ্ছাকে অভিত্ত করে রাখে। তখন অস্থার অবিচার শাসনবিকার থেকে মাহ্যমকে বাঁচাতে পেলে শক্তিমানদের কাছে ধর্মের দোহাই পাড়তে হত। কিছ 'চোরা না শোনে ধর্মের কাছিনী'। মধিকাংশ ছলেই শক্তিমানের কান ধর্মের কাছিনী শোনবার পক্ষে অহ্নকূল নয়। তাই কোনো কোনো দেশের প্রজারা কোর করে রাজার শক্তি হরণ করেছে। তারা এই কথা বলেছে যে, 'আমাদেরি সকলের শক্তি নিয়ে রাজার শক্তি। সেই শক্তিকে এক জারগায় সংহত করার ঘারাই আমরা বঞ্চিত হই। যদি সেই শক্তিকে আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করবার উপায় করতে পারি, তা ছলে আমাদের শক্তিশ্বর্যার সেটা আমাদের সম্বিলিত রাজত্ব হয়ে উঠবে।' ইংলতে সেই অ্যোগ অটেছে। অক্তান্ত অনেক দেশে যে ঘটে নি ডার কারণ, শক্তিকে ভাগ করে নিয়ে তাকে করের বিলিত করবার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তি.সকল জাতির নেই।

অর্থশক্তি সহতেও এই কথাটাই বাটে। আক্রকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনীসম্প্রদারের মৃঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। ভাতে অল্প লোকের প্রভাগ ও অনেক লোকের ছংও। অওচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের ছাতে সংগ্রহ করে নিভে পেরেছে বঙ্গেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম ভার টাকার মধ্যে রূপক মৃতি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সভ্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রই প্রভাক্তভাবে আছে শ্রমিকদের প্রভোকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমত করে বলতে পারে বে 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক আয়গায় মেলাব' ভা হলে সেই হয়ে গেল মূলধন। স্বভাবের দোষে ও ত্র্বলভার কোনো বিষয়েই যাদের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই ভাদের ত্থে পেতেই হবে। অন্যকে গাল পেড়ে বা ভাকাতি করে ভাদের ছায়ী স্থবিধা হবে না।

বিষয়ব্যাপারে ষাত্র্য অনেক কাল থেকে আপন মহন্ত্রত্বকে উপেক্ষা করে আসছে।
এই ক্ষেত্রে দে আপন শক্তিকে একাস্কভাবে আপনারই লোভের বাহন করেছে।
সংসারে তাই এইখানেই মাত্র্যের হুংখ ও অপমান এত বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। এইখানেই
অসংখ্য দাসকে বল্লায় বেঁধে ও চাবৃক মেরে ধনের রথ চালানো হচ্ছে। আর্তরা ও
আর্তবন্ধুরা কেবল ধর্মের দোহাই পেছেছে, বলেছে 'অর্থ ও জ্বাতে থাকো, ধর্মকেও
খুইয়ো না'। কিন্ধ শক্তিমানের ধর্মবৃদ্ধির দারা তুর্বলকে রক্ষা করার চেটা আদ্রও সম্পূর্ণ
সকল হতে পারে নি। অবলেষে একদিন তুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে বে,
'আমাদেরই বিচ্ছিল্ল বল বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিয়েছে। বাইরে থেকে
তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্ধু তাকে কুড়তে পারি নে; কুড়তে না
পারলে কোনো ফল পাওরা যান্ন না। অতএব আমাদের চেটা করতে হবে আমাদের
সকলের কর্মশ্রমকে মিলিভ ক'রে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্তে লাভ করা।'

একেই বলে সমবামনীতি। এই নীতিতেই মাহৰ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোকব্যবহায়ে এই নীতিকেই মাহরের ধর্মবৃদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির ভ্রভাবেই রাষ্ট্র
ও অর্থের জ্পেত্রে পৃথিবী কুড়ে মাহরের এড হংগ, এড ইবা বেষ মিগ্যাচার নিষ্ঠুরতা,
এত ভ্রশান্তি।

शृथिवी क्ए बाक मिक्क मत्म मिक्क मः पाछ बिका करत राष्ट्रांत्व । वाक्षिण करत राष्ट्रांत्व । वाक्षिण करत राष्ट्रांत्व । वाक्षिण करत राष्ट्रांत्व । वाक्षिण करत स्वाप्त करता स्वाप्त स्वाप

সাংবাতিক। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ আছে, কিছু জ্ঞানের অধিকার নিয়ে বাছ্ব প্রাচীর তোলে না, বৃদ্ধি ও প্রতিভা দলবাধা শক্তিকে বরণ করে না। কিছু ব্যক্তিগভ অপরিমিত ধনলাভ নিয়ে দেশে দেশে দলে দরে দরে দেনে ভেদের প্রাচীর উঠছে তাকে স্বীকার করতে গেলে বাছ্বকে পদে পদে কপাল ঠুকতে, মাথা হেঁট করতে হবে। পূর্বে এই পার্থক্য ছিল, কিছু এর প্রাচীর এত অভ্রভেদী ছিল না। সাধারণত লাভের পরিমাণ ও তার আয়োজন এখনকার চেয়ে অনেক পরিমিত ছিল; স্বভরাং মাহুষের সামাজিকতা তার ছায়ায় আজকের মতো এমন অছকারে পড়ে নি, লাভের লোভ সাহিত্য কলাবিছা রাইনীতি গার্হস্থা সমন্তকেই এমন করে আছের ও কলুষিত করে নি। অর্থচেষ্টার বাহিরে মাহুষে মালুষের মিলনের ক্ষেত্র আরো অনেক প্রশন্ত ছিল।

তাই আজকের দিনের সাধনার ধনীর। প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাট্কায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মায়্রধের স্থাশাস্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই পায়ে। অর্থাপার্জনের কঠিন-বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রে মহয়্মত্বের প্রবেশপথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের মুর্বলতা এডদিন মায়্র্যের সভাতাকে মুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বললাভ ক'রে তার প্রতিকার করতে হবে।

আজ ব্যবদায়ের ক্ষেত্রে য়ুরোপে সমবায়নীতি অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেধানে স্থাবিধা এই যে, মানুষে মানুষে একত্র হবার বৃদ্ধি ও অভ্যাদ সেধানে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা, অস্তত হিন্দুসমাজের লোকে, এই দিকে তুর্বল। কিছে এটা আশা করা যায় যে, যে মিলনের মূলে অরবস্ত্রের আকাজ্জা সে মিলনের পথ তুঃসহ দৈকতঃথের তাড়নায় এই দেশেও ক্রমশ সহজ হতে পারে। নিভান্ত যদি না পারে তবে দারিজ্যের হাত থেকে কিছুতেই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। না যদি পারে তা হলে কাউকে দোষ দেওয়া চলবে না।

শ এ কথা যাঝে যাঝে শোনা যায় যে, এক কালে আমাদের জীবনহাতা খেরক্ষ নিতাস্ত স্বল্লোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তা হলে দারিজ্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধংপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।

এক কালে বা নিয়ে মাছ্য কাজ চালিয়েছে চিরদিন ডাই নিয়ে চলবে, মাছ্যের ইতিহাসে এমন কথা লেখে না। মাছ্যের বৃদ্ধি যুগে যুগে নৃতন উদ্ভাবনার বারা নিজেকে যদি প্রকাশ না করে তবে তাকে সরে পড়তে হবে। নৃতন কাল মাছ্যের কাছে নৃতন অর্ঘ্য দাবি করে; যারা জোগান বন্ধ করে তারা বর্থান্ত হয়। মাছ্য আপনার এই উদ্ভাবনী শক্তির জোরে নৃতন ল্ভন শ্বেণাগ স্থাই করে। ভাতেই

প্रयूरभन्न ट्राप्त छात्र छेनकत्रक जानिहे त्राप यात्र। यथन हान-मादन हिन ना তথনো বনের ফলমূল খেলে মাছবের একরকম করে চলে বেড; এ দিকে ভার क्लामा ज्ञार जाहि व कथा कि बत्य कर्ष न। ज्याना क्रान्य होन-नाइलाइ উৎপক্তি হবা যাত্ৰ সেইসজে জমিজয়া চাহ-আবাদ গোলাগঞ্জ আইনকান্থন আপনি रुष्टि रुख थाकन। এর সঙ্গে উপত্রব অয়েছে অনেক— অনেক যার-কাট, অনেক চুরি-ভাকাতি, জাল-জালিয়াতি, ষিধ্যাচার। এ-সমন্ত কী করে ঠেকানো বার म कथा मिह बाक्यरक है जावराज हत तव बाक्य हान-नाडन छित्र करत्रह। किन लामबाम एएथ एमि हान-मान्मिटीएम्हे वाम मिए भन्नापर्भ पान তবে ষাহ্ষের কাঁধের উপর মৃওটাকে উন্টো ক'রে বসাতে হয়। ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো কোনো আডের মাছ্য নৃতন স্প্তির পথে এগিয়ে না গিয়ে পুরানো नकरमञ्ज मित्कहे উल्टो पृथ करत्र चार् हरम वरन चार्ह; छात्रा मुख्य करम थातान, তারা জীবন্মত। এ কথা সত্য, মৃতের ধরচ নাই। কিন্তু তাই বলে কে বলবে মৃত্যুই দারিত্র।সমস্তার ভালে। স্থাধান। অতীত কালের সামার সংল নিয়ে বর্তমান কালে क्लानायर दौर थोक। याष्ट्रस्त नग्र। याष्ट्रस्त्र প্রয়োজন অনেক, আয়োজন বিভার, সে আয়োজন জোগাবার শক্তিও তার বহুধা। বিলাস বলব কাকে? ভেরেওার ভেলের প্রদীপ ছেড়ে কেরোসিনের লঠনকে, কেরোসিনের লঠন ছেড়ে বিজ্ঞাল-বাভি वावरात्र क्रांक वनव विनाम ? कथतारे नम्। मित्नत्र चाला त्यय रलरे कृष्यि উপায়ে আলো बानारकरे विष अनावज्ञक বোধ কর, তা হলেই विक्रनि-वािंटिक বর্জন করব। কিন্তু যে প্রয়োজনে ভেরেগু তেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যাবেলায় बामरक राम्राक् रमें अरमाक्रानमें उरकर्षमाध्यान क्या विक्रानि वाकि। बाक এरक यि वावहात्र कति তবে मिठा विनाम नम्न, यि ना कति मिठा मात्रिया। পায়ে-ছাটা মাত্র্য যথন গোরুর গাড়ি স্মষ্ট করলে তথন সেই গাড়িতে ভার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই গোরুর গাড়ির মধ্যেই আক্তকের দিনের মোটরগাড়ির তপক্তা প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মাছ্য সেদিন পোক্রর গাড়িতে চড়েছিল সে যদি আজ ষোটরগাড়িতে না চড়ে তবে তাতে তার দৈল্লই প্রকাশ পায়। যা এক কালের সম্পদ ভাই আর-এক কালের দারিত্রা। সেই দারিত্রো ফিরে বাওয়ার দারা দারিত্রের निवृष्डि मे जिन्दौन कार्यक्रस्त कथा।

এ কথা সভ্য, আধুনিক কালে যাহ্নবের বা-কিছু স্বযোগের সৃষ্ট হয়েছে তার অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে পড়ে। অর্থাৎ অল্লজোকেরই ভোগে আসে, অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হয়। এর ছংধ সমস্ত সমাজের। এর থেকে বিস্তর রোগ তাপ

অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমন্ত সমাজকেই প্রতি ক্ষণেশ্তার প্রায়শ্চিত করতে হছে। ধনকে ধর্ব ক'রে এর নিশ্পতি নয়, ধনকে বলপূর্বক হরণ করেও নয়, ধনকে বলাকতা বোগে দান করেও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি ঘণাসম্ভব সকলেয় মধ্যে আগত্তক করা, অর্থাৎ সমবায়নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

এ কথা আমি বিশাস করি নে, বলের ঘারা বা কৌশলের ঘারা ধনের অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দ্ব হতে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্য মাহুষের অস্তানিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহুপ্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে। তা ছাড়া স্বভাবের বৈচিত্রাও আছে, কেউ-বা টাকা কমাতে ভালোবাসে, কারো-বা ক্ষমাবার প্রবৃত্তি নেই, এমনি করে ধনের বন্ধুরতা ঘটে। মানবক্তীবনের কোনো বিভাগেই একটানা সমতলতা একাকারতা সম্ভবও নয় শোভনও নয়। তাতে কল্যাণও নেই। কারণ, প্রাকৃতিক ক্যতেও ধেমন মানবক্তগতেও তেমনি, সম্পূর্ণ সাম্য উভ্যাবক হুরু করে দের, বৃত্তিকে অলস করে। অপর পক্ষে অতিবন্ধুরতাও দোবের। কেননা, তাতে বে ব্যবধান স্বন্ধী করে তার ঘারা মাহুষে মাহুষে সামান্তিকতার ঘোগ অতিমান্তায় বাধা পার। বেথানেই তেমন বাধা সেই গহররেই অকল্যাণ নানা মৃতি ধ'রে বাসা বাঁধে। পূর্বেই বলেছি, আক্রকের দিনে এই অসাম্য অপরিমিত হয়েছে, তাই অশান্তিও সমাজনাশের জন্ত চার দিকে বিরাট আয়োলনে প্রবৃত্ত।

বর্তমান কাল বর্তমান কালের মাহ্যবের জন্তে বিছা ছাছ্য ও জীবিকা নির্বাহের জন্তে বে সকল হুযোগ স্বষ্ট করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই তুর্লভ না হয় সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই। কোনোমতে খেয়ে-পরে টিকে থাকতে পারে এতটুকু মাত্র ব্যবহা কোনো মাহ্যবের পক্ষেই ল্রেয় নয়, তাতে ভার অপমান। যথেষ্ট পরিষাণে উদ্বৃত্ত অর্থ, উদ্বৃত্ত অবকাশ মন্ত্রভাষ্ঠার পক্ষে প্রত্যেক মাহ্যবের প্রয়োজন।

আন্ত সভ্যতার গৌরবরক্ষার ভার আন্ত লোকেরই হাডে। কিন্তু এই অভ্যন্তর লোকের পোষণ-ভার বহুসংখ্যক লোকের অনিচ্ছুক শ্রমের উপর। তাতে বিপুলসংখ্যক বাহুষকে জ্ঞানে ভোগে স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হয়ে মৃচ বিকলচিন্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এত অপরিমিত মৃচতা ক্লেশ অস্বাস্থ্য আত্মাবমাননার বোঝা লোকালয়ের উপর চেপে রয়েছে; অভ্যাস হয়ে গেছে বলে, একে অপরিহার্য জেনেছি বলে, এর প্রকাণ্ডপরিমাণ অনিষ্টকে আমরা চিন্তার বিষয় করি নে। কিন্তু আরু উলাসীন থাকবার সমর নেই। আন্ত পৃথিবী কুড়ে চার দিকেই সামাজিক ভূমিকম্প মাথা-নাড়া দিয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ সীমার আবদ্ধ পৃঞ্জীভূত শক্তির অভিভারেই এমনতারো মুর্গক্ষণ দেখা দিছে। আন্ত শক্তিকে মৃক্তি দিতে হবে।

শার্মাণে প্রচলিত ছিল। কিছ তথন মাহুযের জীবনবারা ছিল বিরলাজিক। প্রয়োজন আর থাকাতে পরস্পরের বোগ ছিল সহজ। তথনো অভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেকারত আর থাকাতে পরস্পরের বোগ ছিল সহজ। তথনো অভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেকারত আর ছিল; কিছ এখন ধনীরা আত্মসজোগের ঘারা ধেমন বাধা রচনা করেছে তথন ধনীরা তেমনি আত্মভাগের ঘারা ধোগ রচনা করেছিল। আরু আমাদের দেশে ব্যরের বৃদ্ধি ও আরের সংকীর্ণতা বেড়ে গেছে বলেই ধনীর ত্যাগ ছংসাধ্য হয়েছে। সে ভালোই হয়েছে; এখন সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উল্ভাবিত করতে হবে, তাতেই তার ঘারী মলল। এই পথ অম্পরণ করে আরু ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতবর্ষে আরু ভারত্তার ধারীকৃমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমন্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আরু লারিন্রাই বছবিত্বত, প্রধনের অন্রভেদী জয়ন্তম্ভ আরও দিকে দিকে ব্যরধনের পথরোধ করে দাঁড়ার নি। এইজন্মই সমবারনীতি ছাড়া আমাদের উপার নেই, আমাদের দেশে ভার বাধাও অর। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মৃক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এধানে সর্বজনের চেটার পবিত্র সন্মিলনতীর্থে অরপ্রগার আসন প্রবপ্রতিষ্ঠা লাভ করক।

1006

## পরিশিষ্ট

য়াইনীতি বেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্রে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে আবদ্ধ। এথানে তাই এত প্রতিষোগিতা, ঈর্বা, প্রভারণা, মায়বের এত হীনতা। কিন্তু মাহ্ব বধন মাহ্ব তথন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মাহ্ব ক্বেল আপন জর পাবে তা নয়, আপন সভ্য পাবে, এই তো চাই। ক্ষেত্রেও মাহ্ব ক্বেল আপন জর পাবে তা নয়, আপন সভ্য পাবে, এই তো চাই। ক্ষেত্রেক বছর পূর্বে বেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্থার একটা গাঁঠ বেন অনেকটা পুলে গেল। মনে হল বে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্তির্ম সান্থ্যের সভ্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের স্বান্তির মাহ্মবের অস্থিনিলনে, ধন তার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে বে, দারিন্ত্র্য মাহ্মবের অস্থিনলে, ধন তার সন্মিলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য; মহ্ব্য-লোকে এ সত্যের কোগাও সীমা থাকতে পারে এ আমি বিশাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মান্থবের দৈন্ত বোচে, কোনো-একটা বাছ কর্মের প্রক্রিয়ায় বোচে না। এই কথায় মান্থব সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়; এইজন্ত বছ কর্মধারা এর থেকে স্টে হতে পারে। মনের সজে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় বাকে আধা গলি বলে, জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরক্ষম পথ নয়। ব্রেছিল্ম, এই পথ দিয়ে কোনো-একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, সহং অন্নপূর্ণা আসবেন, বার মধ্যে অন্নের সকল-প্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আষার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে থাটাবার আয়েরজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্গণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E. -রচিত National Being বইথানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বান্তব রূপ স্পষ্ট চোথের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, যাহ্নথের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জল হয়ে উঠল। অয়ত্রজ্ঞও যে ত্রজ, তাকে সত্য পছার উপলব্ধি করলে মাহ্ময় যে বড়ো সিদ্ধি পার, অর্থাৎ কর্মের মধ্যে ব্যুতে পারে যে অক্তের সঙ্গে বিজ্ঞেকেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মৃক্তি— এই কথাটি আইরিল কবি-সাধক্ষের প্রাত্বে পরিস্কৃট।

নিশ্চর অনেকে আমাকে বলবেন, এ-সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কালে থাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক বার্পতার ভিতর দিরে পিয়ে তবে অনেক দিনে যদি দম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বৈকি। কোনো বড়ো সামগ্রীই দন্তা দামে পাওয়া যায় না। তুর্লভ জিনিসের স্থসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্থয়াজ পাওয়া যায় এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশাসও করছেন, কিন্ত যিনি স্পষ্ট করে ব্রেছেন এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় মি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যায়া তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিষাণ স্থতো হয়, আয় কত স্থতোয় কতটা পরিমাণ খদর হতে পারে। অর্থাৎ তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্ত কিছু শ্চবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্ত দূর করার কথায়।

কিন্তু কিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বৃদ্ধির ক্রটিতে, প্রথার দোবে ও চরিত্রের তুর্বলভায়। মাহ্বের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা বেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে তবে দিশি সেপাই তীর ধহুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না। দেশস্ত্রু লোক ফিলে পোরাদের গায়ে যদি থ্যু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিরে দেওয়া বেতে পারে। এই থুখু-ফেলাকে বলা যেতে পারে ছংগগমা তীর্বের স্থবসাধা পথ। আর্নিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী বৃদ্ধপালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপার আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত যেনে নেওয়া গেল যে, এই উপারে সরকারি থুংকারপ্রাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তব্ মাহ্বের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে বে, তেত্তিশ কোটি লোক একসকে থুখু ফেলবেই না। ত

আয়র্গতে সার্ হরেদ্ প্লাক্ষেট যথন সমবায়-ছীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম মেপেছিলেন তথন কত বাধা কত বার্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নৃতন নৃতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বছ চেষ্টার পরে সফলতার কিরক্ষ তক হয়েছে National Being বই পড়লে তা বোঝা বাবে। আজন ধরতে দেরি হয়, কিছ বধন ধরে তথন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। তথু তাই নয়, আসল সভ্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে দেশের বে কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই

সমস্তা সে সমাধান করে। সার্হরেস্ প্লাক্ষেট যথন আর্র্নপ্ত সিদ্ধিলাভ করলেন ভথন তিনি একই কালে ভারভবর্ধের অক্তও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারভবর্ধের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈক্ত দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন তা হলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিরে যাবেন। আয়তন পরিষাপ করে বারা সভ্যের যাথার্থ্য বিচার করে ভারা সত্যকে বাহ্নিক ভাবে জড়ের শামিল করে দেখে; তারা জানে না বে, অভি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণট্রু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সেনিয়ে আনে।

छाउ ३७७३



# 38

#### যিশুচরিত

বাইল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাদা করিয়াছিলায়, 'ডোমহা সকলের ঘরে থাও না ?' দে কহিল, 'না।' কারণ জিঞ্জাদা করাতে দে কহিল, 'বাহারা আমাদের ভীকার করে না আমরা ভাহাদের ঘরে গাই না।' আমি কহিলায়, 'ভারা ভীকার না করে নাই করিল, ভোষরা ভীকার করিবে না কেন।' দে লোকটি কিছুকণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল, 'ভা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু পাঁচ আছে।'

আমাদের সমাকে যে ভেদবৃদ্ধি আছে তাহারই বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কুত্রিম গভিরেখা-যারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাথিয়াছি। এমন-কি, যে-সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো-না-কোনো একটা নিবিদ্ধ গভির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাথিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন গ্রহণ করিব না বলিয়া হির করিয়া বিদিয়া আছি। সমস্ত জগংকে অন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

ষহাত্মা বিশুর প্রতি আমরা অনেকদিন এইরূপ একটা বিত্বেত্তাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্ত একলা আমাদিগকেই দান্ত্ৰী করা চলে না। আমাদের খ্টের পরিচন্ত্র প্রান্ত সাধারণ খুটান মিলনরিদের নিকট হইতে। খুটকে তাঁহারা খুটানি-ঘারা আছন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের ঘারা আমাদের ধর্মসংখারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেটা করিয়াছেন। স্বতরাং আত্মক্ষার চেটার আমরা লড়াই করিবার জন্তই প্রস্তুত ছইয়া থাকি।

লড়াইদ্রের অবছার মান্ত্র বিচার করে না! সেই মন্ততার উত্তেজনার আমরা পৃষ্টানকে আঘাত করিছে গিয়া পৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু বাহারা জগতের মহাপুক্রব, শক্র কল্পনা করিয়া তাহাহিগকে আঘাত, করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শক্রর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে ধর্ব করিয়াছি— আপনাকে কুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই আনেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংক্টের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তথন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পৃজার্চনা সমস্তই বয়:প্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র— এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না— এই বিশ্বাদে তথন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লক্ষা অমুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দু সমাজের কৃল যথন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যথন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল, আদশের প্রতি অস্তরের অশ্রন্ধা যথন বাহিরের আক্রমণের সম্মুথে আমাদিগকে তুর্বল করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে খুটান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের মৃদ্য হয় নাই।

কিন্তু সেই সংকট আৰু আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর ছুর্ঘোণের সময় রামষোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশ্যাকৃল অদেশবাসীর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্মসাধনার আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘূচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অভ্ত কাহিনী এবং বাহ্য-আচার-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বত্কে বৈচিত্তাদান করিতে পারি।

কিন্ত হুৰ্গতির দিনে যাহ্ব যখন তুর্বল থাকে তথন সে এক দিকের আভিশ্যা হুইতে রক্ষা পাইলে আর-এক দিকের আভিশ্যাে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জরে মাহ্বের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তথনাে ভর লাগাইয়া দের আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তথনাে সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ্ আমাদের প্রতন বিপদের উন্টা দিকে উন্মন্ত হুইয়া ছুটিতেছে।

यहित किन ना, रक्षांन यहिक्क चार्क मक्छरके भारत याथिया करेंच, ध्वायांचित मक्ष्य विवादिक विवादि

জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্ম। ভাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের ভারতম্য আছেই। সেই জ্মসারে সে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এবং বাহা ভাহার পক্ষে ধ্বার্থ শ্রের ভাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জন করিরা থাকে।

পশ্চিমের আবাত ধাইরা আমাদের দেশে যে কাগরণ বটিরাছে তাহা ম্ব্যত ক্সানের দিকে। এই কাগরণের প্রথম অবস্থার আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আমিতেছিলাম যে, আমরা ক্রানে ধাহা বৃঝি ব্যবহারে তাহার উন্টা করি। ইহাতে ক্রমে ধবন আত্মধিক্সারের স্ক্রেপাত হইল তথন নিজের বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামক্ষ্য-সাধনের অভি সহক্ষ উপায় বাহির করিবার চেটার প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের ধাহা কিছু আছে সমন্তই ভালো, তাহার কিছুই বর্জনীয় নহে, ইহাই প্রমাণ করিতে বিদ্যাছি।

এক দিকে আমরা কাণিরাছি। সত্য আমাদের বারে আবাত করিতেছেন তাহা আমরা কানিতে পারিরাছি। কিন্তু বার খুলিরা দিতেছি না— সাড়া দিতেছি, কিন্তু পাছ-আর্য্য আনিরা দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িরা চলিতেছে। কিন্তু দেই অপরাধকে উন্তত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরো গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাদের আলস্তে সত্যকে আমরা বদি বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লক্ষিত হইরা বদিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, কিন্তু 'তুমি সত্য নও— বাহা অসত্য তাহাই সত্য' ইহাই প্রাণশণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্ম বৃত্তির কুছক বিন্তার করার মতো এত বড়ো অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা বরের পুরাতন জন্ধালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কৃষ্টিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে ত্র্বলতা প্রকাশ শার তাহা মূলত চরিত্রের ত্র্বলতা। চরিত্র মণাড় হইরা আছে বলিয়াই আধরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাকি দিতে উন্তত। বে-সকল আচার বিচার বিশাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহত্র নরনারীকে অড়তা মৃচ্ডা ও নানা হথে অভিত্ত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে ক্বেলই ছোটো করিতেছে, বার্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন ক্রিতেছে, ক্গতে আমাদিগকে

সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে প্রাকৃত করিছেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না— নিজের বৃদ্ধির চোখে হন্দ্র ব্যাখ্যার ধূলা ছড়াইয়া নিশ্চেইভার পথে স্পর্বা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্মবৃদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে ভখন সে এই-সকল বিড়খনা-স্পষ্টকে প্রবল পৌক্রমের সহিত অবজ্ঞা করে। মাম্বের বে-সকল ফ্রখ্- ভ্র্মতি সমুখে স্পষ্ট বিভয়ান ভাহাকে সে হাদয়হীন ভাবুকভার হন্দ্র কাক্কার্যে মনোরম করিয়া ভোলার অধ্যবসায়কে কিছুভেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা বাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মহয়তকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করিয়া ভোলার জভাবে আমরা নির্ভীক পৌল্যের সহিত পূর্ণশক্তিতে জীবনকে মন্দলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই তুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় বাহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অক্তকে বঞ্চনা করিতে চান নাই, বাহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকেয় নিকট অপমানিত হইয়াও সভ্যকে বাহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিস্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা কৃতিলতর্গ ও প্রাণহীন বাহ্য-আচারের অতিল বেষ্টন হইতে চিস্ত মৃক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

ষিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব বাঁহার। মহাত্ম। তাঁহারা সভ্যকে অভ্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন— তাঁহারা কোনো নৃতন পদা, কোনো বাহ্য প্রণালা, কোনো অভ্যন্ত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অভ্যন্ত সহজ কথা বলিবার জল্প আসেন— তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই তাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অভ্যন্ত সরল বাকাটি অভ্যন্ত জোরের সদে বলিয়া বান বে, বাহা অভ্যন্তর সামগ্রী ডাহাকে বাহিরের আন্মোলনে পূলীকৃত করিবার চেটা করা বিভ্রনা যাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সমুখে লক্ষ্ক করিতে বলেন, অভ্যন্তাসকে তাঁহারা সভ্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না, কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের ত্র্বল অভ্তার সম্পন্ত ব্যর্থ জাল-ব্রানির মধ্য হইতে আমরা লক্ষিত হইয়া আপিয়া উঠি।

सानिया छैठिया स्थापता की रमिश सामता मास्यत्क रमसिए भारे। सामता

98

नित्वत मछावृष्टि मचूर्य दिश्व। याद्यय त्य कछ यएए। तम कथा खात्रता शिक एडेएछ छिना थाकि; सतिछ छ मयाखरिष्ठ मछ मछ वाथा खात्रानिमत्क गति निक एडेएछ छि। कित्रता त्राथित्राह, खावता खात्राहत मयछो। तमिएछ भारे ना। वादाता खाननात त्यरणात्म कृत करतन नारे, भूकात्म कृतिय करतन नारे, लाकागारत्र वामचिक धूनात्र तमित्रा विद्या वादाता खाननात्म खत्राखत भूत विद्या मर्गात्रत त्यावना कृतिताहिन, छ। होशात्र वाहरत्र काह्य वास्यरक वर्षा कृतित्रा नित्राहिन। हेशात्करे वर्षा मृक्ति तम्भूति तम्भूति व्यविद्यात्र, मृक्ति कृत्राहिन प्राहित कृतित्राहिन। मृक्ति वर्षा वर्षा

সেই যুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিতাকালের রাজপথে ঐ দেখো কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, 'তৃষি আমাদের কেহ নও' বলিয়া আপনাকে হীন করিয়ো না। 'তৃষি আমাদের জাতির নও' বলিয়া আপনার জাতিকে লক্ষা দিয়ো না। সমন্ত জড়সংভারজাল ছিল্ল করিয়া বাহির হইয়া আইস, ডক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করো, বলো— 'তৃষি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।'

বে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ ভন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্তাবের অন্তর্গ সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধ আমাদের ভূল বৃধিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত বে লক্ষণগুলিকে আমরা অন্তর্গ বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিভূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যম্ভ কঠোর হইলে মান্ত্বের লাভের চেষ্টা অভ্যম্ভ জাগ্রত হয়। অত্তর্ব একাম্ভ অভাবকেই লাভদম্ভাবনার প্রতিভূল বলা ঘাইতে পারে না। বাতাস ব্যবন অভ্যম্ভ হির হয় তথনই ঝড়কে আমরা আদর বলিয়া থাকি। বন্ধত মান্ত্বের ইতিহাসে আমরা বরাবের দেখিয়া আসিতেছি— প্রতিভূলতা বেমন আন্তর্ভা করে এমন আর কিছুতেই নহে। বিভার জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ করিলেও আমরা এই সত্যাটির প্রমাণ পাইব।

যাস্থবের প্রভাপ ও ঐশর্ষ বধন চোথে দেখিতে পাই তথন আমাদের মনের উপর ভাহার প্রভাব বে কিরপ প্রবল হইরা উঠে তাহা বর্তমান বৃগে আমরা স্পাইই দেখিতে পাইছেছি। সে আপনার চেয়ে বড়ো বেন আর কাহাকেও শীকার করিতে চায় না। মাছ্য এই ঐশর্ষের প্রলোভনে আরুই হইরা কেহ বা ভিন্দাবৃত্তি, কেহ বা দাশুবৃত্তি, কেহ বা দাশুবৃত্তি অবকাশ পায় না।

ষিত্ত যখন অন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথন রোম-সামান্ত্যের প্রতাপ অপ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যে দিকে চোথ মেলিত এই সামান্ত্যেরই গৌরবচ্ডা সকল দিক হইতেই চোথে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিন্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিভাবৃদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যথন বিপুল সামাজ্য চারি দিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সামান্ত্যের এক প্রাক্তে দরিত্র ইহুদি যাতার গর্ভে এই শিক্ত জন্মগ্রহণ করিলেন।

তথন রোম-সাম্রাজে। ঐশর্ষের যেমন প্রবল মৃতি, ইছদিসমাজে লোকাচায় ও শাম্মশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইছদিদের ধর্ম স্বন্ধাতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশর জিহোভা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশাস। তাঁহার নিকট তাহার। কতকগুলি সত্যে বন্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিপিড। এই বিধি পালন করাই ঈশরের আদেশ-পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মাছুবের ধর্মবৃদ্ধি কঠিল ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইছদিদের সনাতন-আচার-নিম্পেষিত চিত্তে নৃতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক-একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহায়া শ্বতিশাল্রের মৃতপত্তনমর্মরকে আচ্ছর করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া কেরেয়ায়া প্রভৃতি ইছদি ঋষিগণ পরমহ্গতির দিনে আলোক আলাইয়াছেন, তাঁহাদের ভীত্র আলায়য় বাক্যের বজ্রবর্গণে স্বজাতির বন্ধ জীবনের বছদিনস্কিত কল্বয়ালি দ্ব করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্মের ঘারাই ইছদিদের দমত জীবন নিয়মিত। যদিচ ভাছারা দাহদিক যোদ্ধা ছিল, তবু রাষ্ট্রকা-ব্যাপারে ভাছাদের পটুত্ব প্রকাশ পার নাই। এই-জন্ম রাষ্ট্র সম্বন্ধ বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে ভাহারা তুর্গতিলাভ করিয়াছিল।

विश्वत सत्ताव किष्क्वान भूर्व रहें एउ हें हिए एवं निया स्वित-स्वृत्ता विश्व किन। कालव गिंठ श्रिक्त किवा, श्रीतिव श्री

জড়বের চাপ ষডই কঠোর হউক মহায়বের বীক একেবারে মরিতে চার না।
আক্তরাত্বা বধন পীড়িত হইরা উঠে, বাহিরে বধন সে কোনো আলার মৃতি বেধিডে
পার না, তথন ভাহার অন্তর হইডেই আখাসের বাণী উল্কুসিত হইরা উঠে— সেই
বাণীকে সে হরতো সম্পূর্ণ বোঝে না, অথচ ভাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই
সময়টাতে ইহদিরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেছিল, মর্তে প্ররায় অর্গরাত্তা
প্রভিচার কাল আসিতেছে। ভাহারা মনে করিতেছিল, ভাহাদেরই দেবতা ভাহাদের
ভাতিকেই এই বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন— ঈশরের বরপ্তা ইহদি ভাতির
সভ্যযুগ প্ররায় আসর হইয়াছে।

এই আসর শুভ সুহুর্তের অন্ধ প্রশ্নত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাল করিতেছিল। এই জন্ত মক্ষলীতে বিসিয়া অভিষেক্ষাতা বোহন্ যথন ইছদিদিগকে অম্ভাপের হারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও কর্ডনের তীর্বজ্ঞলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার অন্ধ আহ্বান করিলেন তথন দলে দলে প্ণ্যকামীগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইছদিরা ঈশরকে প্রসন্ধ করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ব্চাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের প্রেষ্ঠশ্বান অধিকার করিবার আশ্বানে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে বিশুও মর্তলোকে ঈশরের রাজ্যকে আসর বলিয়া ঘোষণা করিলেন।
কিন্তু ঈশরের রাজ্য খিনি ছাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি তো রাজা,
তাঁহাকে তো রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্বত্র ধর্মবিধি
প্রবর্তন করিবে কী করিয়া। একবার কি মক্স্লীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার
সময় বিশুর মনে এই বিধা উপস্থিত হয় নাই। ক্ষণকালের জল্প কি তাঁহার মনে
হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাঁহার ক্ষমতা
অপ্রতিহত হইতে পাবে? কবিত আছে, শয়তান তাঁহার সম্প্রে রাজ্যের প্রলোভন
বিভার করিয়া তাঁহাকে মৃদ্ধ করিতে উভাত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরন্ত
করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া
উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তথন রাজ-গৌরবে আকাশে
আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমন্ত ইহদি জাতি রায়িয় আধীনতার স্থম্বপ্রে নিবিষ্ট
হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমন্ত জনসাধারণের সেই অস্তরের আন্দোলন বে তাঁহারও
ধাানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আল্ডর্বের কথা কিছুই নাই।

কিন্ত আন্চর্বের কথা এই যে, এই সর্বব্যাপী যারাজালকে ছেন্ন করিয়া ডিনি ঈশরের সন্তারাজ্যকে স্থুম্পট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহা-দাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাছাকে দেখিলেন না; বাছ উপকরণহীন দারিত্যের মধ্যে তাছাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সন্থবে একটা অভ্ত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন বে, বে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই ঘেষন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মাহ্রবের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অভ্ত একটা কথা বলিয়াছেন; যাহারা ধীর তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ধীরা: সর্বমেবাবিশস্কি।

ষাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং ষাহা সর্বজনের চিন্তকে অভিভূত করিয়া বর্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্থারকে অভিক্রম করিয়া, ঈশরের রাজ্যকে এমন-একটি সভ্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন বেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত— বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রম নহে। দেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিক্রেরও সম্পদ কেহ নই করিতে পারে না। সেথানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্বর্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাথিয়া যান নাই। যে দোর্দগুরুতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়ানে তাহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্ধে লেখা আছে মাত্র। আর ঘিনি সামাল্ল চোরের সঙ্গে একত্রে কুনে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামাল্ল কয়েকজন ভীত অথ্যাত শিল্প বাহার অম্বর্তী, অল্লায় বিচারের বিশ্বকে দাড়াইবার সাধ্যমাত্র বাহার ছিল না, তিনি আরু মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হাদ্রের মধ্যে বিরাজ করিভেছেন এবং আরও বলিভেছেন, 'বাহারা দীন তাহারা ধল্প; কারণ, স্বর্গরাঞ্য ভাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধল্প; কারণ, স্বর্গরাঞ্য ভাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধল্প; কারণ, পৃথিবীর অধিকার ভাহারাই লাভ করিবে।'

এইরপে স্বর্গরাজ্যকে বিশু মাস্থবের অস্তরের মধ্যে নির্দেশ করিরা মাস্থবকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। ভাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে ছাপিত করিয়া দেখাইলে মাহ্যের বিশুদ্ধ গৌরব ধর্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মাস্থবের পুত্র। মান্বসন্তান ধে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মাহবের মহন্তত্ত সাম্রাজ্যের ঐশর্ষেও নহে, আচারের অক্ষানেও নহে; কিন্তু মাহ্যবের মধ্যে ঈশরের প্রকাশ আছে এই সভ্যেই সে সভ্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সজে পুত্রের শে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটভ্য সম্বন্ধ— আত্মা বৈ আয়তে পুত্র;। তাহা আছেশ-পালনের ও অজীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশর পিতা এই চিরস্তন সম্বন্ধের বারাই যাহ্যব মহীয়ান, আর কিছুর ঘারা নহে। তাই ঈশরের পুত্ররপে যাহ্যব সক্ষের

চেরে বড়ো, সাক্রাজ্যের রাজারণে নছে। তাই শরতান আসিয়া বধন উছাকে বলিল 'তুমি রাজা' তিনি বলিলেন, 'না, আমি মাহুবের পুত্র।' এই বলিয়া তিনি সমগু মাহুবকে সমানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জারগার ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন ষাস্থবের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নির্ম্বক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিডরকার '
আর্থ এই বে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলয়ন বলিয়া জানে— অভ্যাসের
মোহ-বলত ধনের সলে সে আপনার মহয়তকে মিলাইরা ফেলে। এখন অবহার
তাহার প্রকৃত আত্মান্তি আবৃত হইরা বার। যে আত্মান্তিকে বাধাম্ভ করিয়া
দেখে সে ঈশরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই ভাহার মধার্থ
পরিত্রাণের আলা। মান্ত্র ধখন ধ্বার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে
ঈশরকে দেখে; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া ধখন সে কেবল ধনকে দেখে, মানকে
দেখে, তখনই আপনাকে অবমানিত করে এবং সমন্ত জীবনবাত্রার বারা ঈশরকে
অসীকার করিতে থাকে।

ষাস্থকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মাস্থকে বন্ধরণে দেখিতে চান নাই। বাছ ধনে বেমন মাস্থকে বড়ো করে না তেমনি বাছ আকারে মাস্থকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের থান্ধ মাস্থকে দৃষিত করিতে পারে না; কারণ, মাস্থকের মন্থন্দ বেখানে, সেথানে ভাহার প্রবেশ নাই। ঘাহারা বলে বাহিরের সংলবে মান্থ্য পতিত হয় ভাহারা মান্থ্যকে ছোটো করিয়া দেয়। এইরূপে মান্থ্য বখন ছোটো ছইয়া যায় ভবন ভাহার সংকল্প, ভাহার ক্রিয়াকর্ম, সমন্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে; ভাহার শক্তি হাস হয় এবং সে কেবলই বার্থভার মধ্যে ঘ্রিয়া মরে। এইরুল্রই মানবপুত্র আচার ও শান্ধকে মান্থবের চেয়ে বড়ো হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেন্থের যারা ঈশরের পূজা নহে, অন্তরের ভক্তির ঘারাই ভাহার ভক্তনা। এই বলিয়াই ভিনি অস্পৃত্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিভ্যাগ না করিয়া ভাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

 কাঁকি দেওরা হয়; ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় বতই হুখ হউক তাহা মছুছাজের অবমাননা। বিশুর উপদেশ বাহারা সত্যভাবে প্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবলমাত্র পূজার্চনা-ঘারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মাছুবের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ত্রত। তাঁহারা আরামের শব্যা ত্যাপ করিয়া, প্রাণের মমতা বিদর্জন দিয়া, দূর দেশ-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে, সূষ্ঠ-রোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন— কেননা, বাহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে মানবের প্রতি ঈশরের দ্যা স্থাপ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ, এই মহাপ্রুষ সর্বপ্রকারে মানবের মাহাম্মা বেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন প্

তাঁহাকে তাঁর শিশ্বেরা হৃংথের মাস্থ্য বলেন। হৃংথন্ধীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মাহ্যকে বড়ো করিয়াছেন। হৃংথের উপরেও মাস্থ্য ধ্বন আপনাকে প্রকাশ করে তখনই মাহ্য আপনার সেই বিশুদ্ধ মহন্তাত্তকে প্রচার করে ধাহা আগুনে পোড়ে না ধাহা অস্ত্রাঘাতে ছিল্ল হন্ত্র না।

সমন্ত মাহবের প্রতি প্রেমের হারা হিনি ঈশরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সমন্ত মাহবের হৃংথভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বনিত হইরা উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। কারণ, স্বেচ্ছার হৃংথবছন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম। চ্বলের নির্দ্ধীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রক্তনপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে দে আর্থভ্যাগের হারা, চৃংথলীকারের হারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহংকারের গৌরব নহে; কারণ, অহংকারের মদিরার নিজেকে মন্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্রক— তাহার নিজের মধ্যে শত-উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মাহুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ— বিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো-একটি শান্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাদ করিভেছে না। তাহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত দত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আল পর্যন্ত তাহা সন্ধীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিন্তের শত সহস্র সংস্থারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষর করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উন্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের মুর্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুবের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে— তবু শে নম্র হইয়া নীরবে মাহুষের গভীরতম চিন্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, ত্রুখকেই আপনার সহায় এবং

শেবাকে আপনার সন্ধিনী করিয়া লইয়াছে— বে পর ভাহাকে আপন করিভেছে, বে পভিড ভাহাকে তুলিয়া লইভেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই ভাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীকে, দকল যাহ্যকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন— ভাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, ভাহাদের অধিকার প্রশন্ত করিয়াছেন, ভাহারা বে ভাহাদের পিভার ঘরে বাস করিভেছে এই সংবাদের ঘারা অপমানের সংকোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিভ করিয়াছেন— ইহাকেই বলে মৃক্তিদান করা।

২৫ ডিদেম্বর ১৯১০ শান্তিনিকেডন

बाद्य २०३४

## খুফ ধর্ম

সম্প্রদায় এই বলে অহংকার করে ষে, সত্য আর-সকলকে ত্যাগ করে তাকেই আশ্রম করেছে। সেই অহংকারে সে সত্যের মর্যাদা যতই ভোলে নিজের বাহ্তরপকে ততই পদ্ধবিত করতে থাকে। ধনের মহংকার ধনীর যতই বাড়ে ধনেরই আড়ম্বর তার ততই বিশ্বত হয়, মহুয়াম্বের গৌরব তার ততই থর্ব হয়ে যায়।

বিষয়ীলোক বিষয়কে নিয়ে অহংকার করে তাতে ক্ষতি হর না; কারণ, বিষয়কে আপনার মধ্যে বন্ধ রাধাই তার লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রদার বধন তার সত্যটিকে আপন অহংকারের বিষয় করে তোলে, তখন সেই সত্য সে দান করতে এলে অন্তের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হয়।

খুটান খুটধর্মকে নিয়ে বখনই অহংকার করে তখনই ব্যতে পারি তার মধ্যে এমন বাদ মিলিয়েছে বা তার ধর্ম নয়, বা তার আপনি। এইজজ্ঞে সে বখন দাতাবৃত্তি করতে আদে তখন তার হাত থেকে ভিক্তকের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লক্ষা বোধ করি। অহংকারের প্রতিঘাতে অহংকার কেগে ওঠে— এবং বে অহংকার অহংকতের দানগ্রহণে কৃষ্টিত সে নিন্দনীয় নয়।

এইজন্তেই মান্নযকে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানের হাত থেকে খৃষ্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের ছাত্ত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ত্রান্দের হাত থেকে ত্রন্ধকে উদ্ধার করে নেবার জন্তে বিশেষ ভাবে সাধনা করতে হয়।

আষাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সভ্যের সঙ্গে বিরোধ করব

ना। जामन्नो शृष्टेशर्यन्न मर्गकथा श्रद्ध कन्नवान रुष्टो कन्नवी— शृष्टोर्यन्न जिनिम वर्ण नम्न, मानरवन्न जिनिम वर्ण।

বেদে ঈশরের একটি নাম 'আবিঃ'; অর্ধাৎ, আবির্ভাবই তাঁর স্বভাব, স্বষ্টিতে জিনি
• আপনাকে প্রকাশ করছেন সেই তাঁর ধর্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে ছলে
শৃষ্টে সেই তাঁর নিরম্বর আনন্দধারা।

বদ্ধ মরে কেরোসিন জলছে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘুমোজে, ছ্ষিত বাম্পে মর ভরা— তথন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বদ্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সক্ষে যুক্ত করা যায় তা হলে সমস্ত সঞ্চিত তাপ এবং গানি তথনি দূর হয়ে যায়। তেমনি আপনার বদ্ধ চিত্তকে ভূলোক ভূবলোক অর্লোকে পরম চৈতন্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই তার চারি দিকের পাপসঞ্চয় সহজেই বিলীন হয়— এই মৃক্তির সাধনা ভারতবর্ষের।

ভারতবর্ষ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রে আপন চৈতন্তকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে, তেমনি ঈশরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষভাবে আপন অহভূতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি থৃষ্টধর্মের লক্ষ।

বিশে তাঁর প্রকাশ সরল, কিন্তু মাহুষের মধ্যে প্রকাশে বিরোধ আছে। কারণ, সেধানে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ। ষডক্ষণ না প্রেম জাগে ততক্ষণ এই ইচ্ছা পর্ম-ইচ্ছাকে বাধা দিতে থাকে।

শভাব হতে জীব দৃংধ পায়, কিন্তু এই বিরোধ হতে মান্থবের অকল্যাণ। দৃংধ পশুও পায়, কিন্তু এই অকল্যাণ বিশেষ ভাবে মান্থবের। যে অংশে মান্থব পশু শে অংশে অলাবের দৃংধ তাকে কট দেয়, যে অংশে মান্থব মান্থব সে অংশে অকল্যাণের আঘাত তার অক্ত-সকল আঘাতের চেয়ে বেলি। তাই মান্থবের পশু-অংশ বলে, 'সঞ্চর করে করে আমি অভাবের দৃংধ দ্ব করব'; মান্থবের মান্থব-অংশ বলে, 'ত্যাগ করে করে আমার স্থুত্র ইচ্ছাকে পরম-ইচ্ছার উৎসর্গ করব— বাসনাকে দগ্ধ করে প্রেমে সম্জ্বল করে তুলব। সেই প্রেমেই আমার মধ্যে পরম-ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ।'

সকল হৃংথের চেয়ে বড়ো হৃংধ মান্থবের এই খে, তার বড়ো ভার ছোটোর ছারা নিত্য পীড়া পাচ্ছে। এই তার পাপ। দে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়োকে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না, সেই বাধাই তার কস্য।

অরবদ্ধের ক্লেশ সহু করা সহজ। কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেই বড়ো কট পাছেন প্রকাশের অভাবে, এ কি মাহ্ব সইতে পারে। স্বাছ্মবের ইতিহাসে এন্ত বুদ্ধ কেন। কিসের থেকে উন্মন্ত হয়ে মাহ্ব আপন শভবৎসরের পুরাতন ব্যবস্থাকে বুলিসাং ক্ষে দিয়ে আবার নৃতন স্টিতি প্রবৃদ্ধ হয়। তার কারা এই যে, আয়ার ছোটো আয়ার বড়োকে ঠেকিয়ে রাখছে।

এই ব্যথা ধণন মান্নবের মধ্যে এত সত্য তথন নিশ্চয়ই তার ঐবধ আছে। সে ঐবধ কোনো স্থানে পানে, বাছিক কোনো আচারে অনুষ্ঠানে নম। মান্নবের মধ্যে ভ্যায় প্রকাশ বে কেমন করে বাধাহীন হতে পারে, বারা মহায়াল্লব তারা আপন ভীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁরা এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়েছেন বে, মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়ো; সেইঅস্তে মাহ্য মৃত্যুকে হঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্ম করতে পারে। এ যদি ক্ষে ক্ষে নিদাকণ স্পষ্টরূপে দেখতে না পেতৃষ তা হলে ক্ষ্ম মাহ্মবের মধ্যে বে বিরাট রয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করতুম কেষন করে।

ষাস্থ্যের সেই বড়োর সঙ্গে ষাস্থ্যের ছোটোর নির্ত্ত সংঘাতে বে ছংখ জন্মাছে সেই ছংখ পান করছেন কে। সেই বড়ো, সেই শিব। রাগ কাকে যারছে। চিরদিন ক্ষা বে করে তার উপরেই সমস্ত যার গিয়ে পড়ছে। জোভ কার ধন হরণ করছে। বে কেবলই ক্তিশীকার করে এবং চোরাই যাল ফিয়ে আসবে বলে ধৈর্যের সঙ্গে অপেকা করতে থাকে। পাপ কাকে কাঁয়াতে চায়। বার প্রেমের অবধি নেই, পাপ বে তাকেই কাঁয়াছে।

এ বে আমরা চারি দিকে প্রভাক দেখি। চ্রু তা সন্তান অন্ত সকলকে বে আঘাত দের সেই আঘাতে আপন মাকেই সকলের চেয়ে ব্যথিত করে, তাই তো চ্প্রবৃত্তির পাপ এতই বিষম। অকল্যাপের হৃঃধ অগতের সকল ছৃঃধের বাড়া; কেননা, সেই ছৃঃধে যিনি কাদছেন তিনি বে বড়ো, তিনি যে প্রেম। খুটার্য জানাছে, সেই পরমব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।

এই কথাটা বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর সক্ষে অভিয়ে বিশেষ দেশকাল-পাত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র করে দেখলে সত্যকে ভার আপন গৃহ থেকে নির্বাসিত করে কারালুখলে বেঁধে মারবার চেষ্টা করা হবে।

আসল সত্য এই ষে, আষার মধ্যে যিনি বড়ো, বিনি আমার হাতে চিরদিন হু:থ পেরে আসছেন, তিনি বলছেন, 'অগতের সমন্ত পাপ আমাকেই মারে, কিন্তু আমাকে মারতে পারে না। আন্ত পর্যন্ত সম চেরে বড়ো চোর কি সব ধন হরণ করতে পেরেছে। মাহুষের পরম সম্পদের কি কর হল। বিশ্বাসদাতক আছে, কিন্তু সংসারে বিশাস মরে নি। হিংসক আছে, কিন্তু ক্ষমাকে সে মারতে পারলে না।'

मिह राष्ट्रा विनि, जिनि जांद्र दिवनांत्र व्यवहा। किन्न मिह राष्ट्र राषाह राष्ट्र महा

रु छ। हान कि तका हिन। याचा याचा वावा वावा वावा के क्षेत्र वावा वावा के कि का वावा कि कि का वावा के कि का वावा कि कि का वावा के कि का वावा कि कि का वाव कि का

আমর। তো ভারে ভারে কল্ম এনে জমাছি। যে বড়ো সে ক্রমাগত তাই ক্লালন করছে— আপন রক্ত দিয়ে, ত্থে দিয়ে, অঞ্চ দিয়ে। প্রতিদিন এই হচ্ছে ঘরে ঘরে। বড়ো বলছেন, 'আমার মারো, মারো, মারো! তোমার মার আমি ছাড়া আর কেউ সইবে না।' তথন আমরা কেঁদে বলছি, 'তোমাকে আর মারব না— তুমি যে আমার চেয়ে বেলি। তোমার প্রকালে ধুলো দিয়েছি— অঞ্জ্ঞানে সব ধোব। আজ হতে বসল্ম তোমার আসনে, তোমার ত্থে আমি বইব। তুমি নাও, নাও, আমার সব নাও; তুমি ভালোবেসেছ, আমিও বাসব।' এমনি করে তবে বিরোধ মেটে। তিনি যথন শান্তি নেন তথন সেই শান্তির দারুল ত্থে আর সহু হয় না, তবেই ভো পাপের মূল মরে; নরকদণ্ডে তো মরে না।

বিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা।
আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষী নিমে, মাহুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি
আমাকে সাধছেন। আপনার সেই বড়োটকে দেখে মন মৃয়্ম হয়েছে বলেই কবি কবিতা
লিখেছে, শিল্পী কাল রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মাহুষের
সকল রচনা এই বলেছে— 'তোমার মতো এমন স্বন্ধর আর দেখলুম না। ক্ব্মা লোড
কাম কোধ এ-যে সব কালো— কিন্তু তুমি কী স্বন্ধর, কী পবিত্ত তুমি, তুমি আমার।'

মাস্থবের যথ্যে মাস্থবের এই যে বড়োর আবির্ভাব, বিনি মাস্থবের হাতের সমস্ত আঘাত সহ্য করছেন এবং বার সেই বেদনা মাস্থবের পাপের একেবারে মূলে পিয়ে বাজছে— এই আবির্ভাব তো ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মাস্থবের দেবতা মাস্থবের অন্তরেই— তার সঙ্গে বিরোধেই মাস্থবের পাপে, তারই সঙ্গে বোগেই মাস্থবের পাপের নিবৃত্তি। মাপ্থবের সেই বড়ো, নিম্নত আপনার প্রাণ উৎসর্গ ক'রে মাহ্থবের হোটোকে প্রাণদান করছেন।

क्रशस्त्र व्यकारत वह मठा शृध्धर्य क्षकान हरक ।

২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪ শাস্তিনিকেডন (भीष ३७३३

#### শ্বফোৎসৰ

ভাই ভোষার আনন্দ আষার 'পর, তুমি ভাই এসেছ নীচে। আষার নইলে, ত্রিভ্বনেশর, ভোষার প্রেম হত যে মিছে।

মুইরের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ স্পষ্টর প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজ্যান দেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যার। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই, এক ছাড়া ছুইকে মানতে চার নি। কারণ, ছুইরের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে পূর্ণ করে দেখলেই এককে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে স্প্রের লীলা। উপরের সলে নীচের যে মিলন, বিশ্বকর্যার কর্মের সলে ভুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরন্ধর তারই লীলা চলছে। তার ঘারা সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

যারা বিচ্ছেদের মধ্যে সভ্যের এই অথও রূপকে এনে দেন তারা জীবনে নিয়ত আনন্দর্বার্তা বহন করে এনেছেন। ইতিহাসে এই-সকল মহাপুক্ষ বলেছেন বে, কোনোথানে কাঁক নেই, প্রেমের ক্রিয়া নিত্য চলেছে। মান্ন্রের মনের ঘার উদ্ঘাটিত যদি না'ও হয় তবু এই প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। তার অক্ট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্লাম নেই। মান্ন্র আত্মক বা নাই জান্তক, সমন্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে সেই অক্ট কুঁড়িটির বিকাশের জক্ষে আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা আছে।

এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বুলেছিলেন বে, আমন্না সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্ণ করেছে
এ কথা হতেই পারে না বে, আমাদের বেদনা-আকাক্রার কোনো লক্ষ্য নেই, কারণ
তিনি সভাই আমাদের পরমুম্বা হয়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই সাহস করে
মাহ্র তাঁকে আনন্দদায়িনী মা, মানবাআর কল্যাণবিধায়ক পিতারণে জেনেছে। মাহ্র্য
বেধানে বিশ্বকে কেবল বাহিরের নিয়ুম্বজ্বের অধীন বলে জানছে সেধানে সে কেবলই
আপনাকে হুর্বল অলক্ত করছে, কিন্তু বেধানে সে প্রেমের বলে সম্ভ বিশ্বলোকে
আত্মীয়ভার অধিকার বিভার করেছে সেধানেই সে ঘ্রার্থ ভাবে আপনার স্কর্পকে
উপলব্ধি করেছে।

**এই বার্তা ঘোষণা করতে একদিন মহাত্মা ষিশু লোকালয়ের ঘারে এসে উপস্থিত** হয়েছিলেন। তিনি তো অন্ধে শস্ত্রে সক্ষিত হয়ে ষোদ্ধবেশে আসেন নি, তিনি তো বাহুবলের পরিচয় দেন নি— তিনি ছিন্ন চীর প'রে পথে পথে মুরেছিলেন। তিনি मन्भागवान् ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো ষজুরি পান নি, কিন্তু তিনি পিতার আৰীবাদ বহন করেছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন হয়ে ছারে ছারে এই বার্তা বহন करत्र এনেছিলেন ष, ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় যিনি ডিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন। তিনি দেশ কাল পূর্ণ করে বিরাজমান। তিনি 'পরম আনন্দ: পরমাণতি:' এই কথা উপলব্ধি করবার জন্ম যে ত্যাপের দরকার যারা তা শেখে নি তারা মৃত্যুর ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রাণকে বৃকে করে নিয়ে ফিরেছে— অশ্বরের ভয় लां वार्त्र पाता लकाशीनजा क्यांन करत्रहा वह महानुक्य जाहे चाननात्र জীবনে ত্যাগের দারা মৃত্যুর দারে উপস্থিত হয়ে মাসুষের কাছে এই বাণী এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি মানবাত্মার পরম পথকে উন্মুক্ত করবার জন্ম একদিন দরিত্র বেশে পথে বার হয়েছিলেন। বে-দব দরল প্রকৃতির যাত্র্য তাঁর অনুগমন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তার বাণীর ষর্ম ব্রুডে পারে নি। তারা কিসের স্পর্শ পেয়েছিল कानि त्न, किन्छ छिक्छद्र छाए द याथा व्यवस्थ रुद्ध शिख्यित । छाए द याथा निरूरे ছিল— কারণ তাদের পরিচয় নাম ধাম কেউ জানত না, ভারা সামাক্ত ধীবর ছিল। ভারা বিভর বাণীর প্রেরণা অভ্যুভব করেছিল, একটি অব্যক্ত ষধুর রলে ভালের অস্তর व्याश्च रुप्ति हिन। अयनि क्या वास्त्र किছु त्वरे छात्रा (भ्या १ किছ वात्रा পবিত ভারা এই পর্যা বার্তাকে প্রভ্যাখ্যান করেছিল।

अहे बहाषात वानी (व छात्र धर्मावनषीत्राहे अहन करत्रिक छ। नत्र। छात्रा वारत

বারে ইতিহাসে তার বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিছের ঘারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে— তারা বিশুকে এক বার নয়, বার-বার ক্র্লেডে বিদ্ধ করেছে। সেই খুটান নাজিকদের অবিখাস থেকে বিশুকে বিদ্ধির করে তাঁকে আপন শ্রমার ঘারা মেপলেই বথার্থ ভাবে সম্মান কয়া হবে। খুটের আত্মা তাই আরু চেয়ে আছে। বড়ো বড়ো গির্জার তাঁর বাণী প্রচারিত হবে বলে তিনি পথে পথে ফেরেন নি, কিছ যার অন্তরে ভক্তিরস বিশুক্ত হরে বায় নি তারই কাছে তিনি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে একদিন উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালেয় সব চেয়ে অব্যাত দরিজ আভাজনদের সক্তে কণ্ঠ বিলিয়ে বিশের অধিপতিকে বলেছিলেন বে 'পিতা নোহনি'— তুমি আমাদের পিতা।

মাছৰ জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এই ত্য়ের মধ্যে সে একের মিল দেখে मा। यमन जात्र परए शिर्द्धत पिएक काथ त्ने वर्ष कवन मात्रत्न व व्यक्त व्यत्न নেওয়া বিষয় ভূল, তেয়নি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত-অনৈক্যকেই সত্য বলে জানলে জীবনকে পণ্ডিত করে দেখা হয়। এই মিখ্যা মায়া থেকে ধারা মৃক্তিলাভ ক'রে অমৃতকে সর্বত্র দেখেছেন ভাঁদের আমরা প্রণাম করি। তাঁরা মৃত্যুর ঘারা অমৃতকে লাভ করেছেন, এই মর্তলোকেই অমরাবতী সম্ভন করেছেন। অমর ধামের তেমন এক বাজী একদিন পৃথিবীতে অমর লোকের বাণী নিম্নে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কথা শ্বরণ করে আমরাও বেন মৃত্যুর ভয়োরাশির উপর অমৃত আলোর সম্পাত দেখতে পাই। রাত্রিভে স্বৰ্ষ অন্তমিত হলে মৃচ বে সে ভাবে যে, আলো বুঝি নিৰ্বাপিত হল, সৃষ্টি লোপ পেল। এমন সময় সে অস্তরীক্ষে চেয়ে দেখে যে সূর্য অপসারিত হলে লোকলোকাস্তরের জ্যোতিবৃধাম উদ্ গাসিত হয়ে উঠেছে — মহারাজার এক দরবার ছেড়ে আর-এক দরবারে আলোর সংগীত ধানিত হচ্ছে। সেই সংগীতে আয়াদেরও নিমন্ত্রণ বেজে উঠেছে। यहां चालात्कत्र विज्ञान एवं चावता भूवं करत एषि। जीवन ও यृज्यत वायशानकात्र এই অথও যোগদুত एन चामना ना हानाहै। य महाभूक्य छात कीवत्नत मर्याहे व्यम् ज्याक्ति भविष्म विष्मिहित्वन, जीत मुजाब बाता व्यम्जन भितिक्र हत्य उठिहिन, আৰু তাঁর বৃত্যুর অন্তনিহিত সেই পর্য সত্যটিকে যেন আমরা স্পষ্ট আকারে দেখতে भाहे।

२६ जित्रवृत्र ১৯२७

. ००८ कवर

#### যানবসম্বন্ধের দেবতা

এই সংসারে একটা জিনিস অত্বীকার করতে পারি নে ষে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অন্তিত বিশ্বনিয়মের দারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্তিত। এ-সমন্ত নিম্নাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিম্নতি নেই। নিয়মকে বে পরিমাণে জানি ও মানি দেই পরিমাণেই স্বান্থ্য পাই, সম্পদ পাই, এম্বর্ষ পাই। কিন্তু कीवत्न এको। त्रका चाह्य वा এই निष्ठत्यत्र यक्षा जाननात्क त्रवर्षक भाष ना। त्कनना, निय्रायत माथा भारे वसन, व्याचात्र माथा हारे मसक्षा वसन এक-छत्रका, मश्राक प्रे পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কস্তরেই সে ক্ষণকালের জন্ত জড়িত— তা হলে জানব তার মধ্যে ষে-একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিভ্যকালীন সাড়া নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সন্তার নিয়ম নয়, সন্তার আনন্দ। এই যে তার আনন্দ এ কি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে। অসীমের মধ্যে কোথাও ভার প্রতিষ্ঠা নেই ? এর সভাটা তা হলে কোন্ধানে। সভাকে আমরা একের মধ্যে খু জি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে वातमा नीति नित्य थम, এ-ममछ घटनांक एष्ट्रे थक उत्तव मध्या एष्या अपन ষামুষের মন বললে 'দত্যকে দেখেছি'। ষতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথাগুলি বছ, কিন্তু তারা সভ্য হয়েছে অবিচ্ছিন্ন একো।

এই তো গেল বস্থরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু অধ্যাত্মরাক্ষ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই এক্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই।

আমরা আনল পাই বন্ধুতে, সস্তানে, প্রক্বতির সৌন্দর্যে। এগুলি ঘটনার দিক থেকে বহু, কিছু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই। এ প্রশ্নের উদ্ভর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, 'বেলাহ্মেতম্, আমি বে এ কৈ দেখেছি, রসো বৈ সং, তিনি বে রসের স্বরূপ— তিনি বে পরিপূর্ণ আনন্দ।' নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাছিছ, কিছু ঋষি বাকে বলছেন 'স নো বন্ধুর্জনিতা', কে সেই বন্ধু, কে সেই পিতা। ঘিনি সত্যক্রইা তিনি 'হুলা মনীযা মনসা' সকল বন্ধুর ভিতর দিরে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিরে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উদ্ভরে প্রশ্নের বেটুকু বাকি থাকে তার উদ্ভর তিনিই দেন। তথন আত্মা বলে, 'আমার ক্লগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।' আমাদের অন্তর্মাত্মার এই প্রশ্নের উদ্ভর বারা

विषयक्त जारित्रहे मर्पा अकबारमत्र नाम विश्वश्रहे। जिनि वरमाक्न, 'व्यामि श्रुक, श्रुक्तव्र यशाहे निजान वाविकार।' नृत्वत्र मत्म निजान चर् कार्यकान्न त्यांन नम्, नृत्व পিডারই আতামরপের প্রকাশ। খুষ্ট বলেছেন, 'আমাতে তিনি আছেন', প্রেমিক্-প্রেমিকা ধেষন বলতে পারে 'আষাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই'। অভরের সম্বন্ধ रिकार विविष, विकार, रमशानिह असन कथा वनास्त भारा वाह ; रमशानिह बहामाधक वलन, 'পিতাতে আমাতে একাত্মতা।' এ क्थांটि न्তन ना হতে পারে, এ বাণী হয়তো चात्रा च्यानक वामाइन। किन्नु त्य वानी मक्षम इन कीवानत्र क्यांक, नानां कम फ्लाला, তाक नमस्रात्र कति। थृष्ठे वल्लिहिलान, 'बामात्र मरशा बामात्र शिछात्रहे প্রকাশ। এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু সেটি শাল্লবচনের সীয়ানা উত্তীৰ্ণ হয়ে প্ৰাণের সীয়ায় যতক্ষণ না পৌছয় ততক্ষণ সে কথা বন্ধ্যা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈক্তে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি। খুষ্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে 'প্রভূ', সেবার বেলায় তাকে দের ফাঁকি। সত্য কথার দাষ দিতে হয় সভ্য मिवाएक । यमि मिट मिक्ट मृष्टि वाधि छत्व वनाए एव त्य, श्रहेत सम वार्थ हरम्रह ; বলতে হয়, ফুল ফুটেছে স্থমর, তার মাধুর্য উপভোগ করেছি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল थव्रम ना। এ मिक्क हार्थ (मर्थिছ वर्षे हि:मा विश्व श्रीय मार्क। তৎসত্ত্বেও মাহুষের প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খৃষ্টীয় সমাজে সাফল্য **मिथित्राक्**— এ कथां है नाच्यमाञ्चिकांत्र स्मार्ट भए विम ना यानि छत् नछास्कई चचौकांत्र कत्रा हत्। थुंडोत्नित्र धर्मवृष्टि श्रिजिनि वनहः— माश्रूखत्र मर्था ज्ञेर्यात्नत्र त्मवा करता, छात्र निदयण नित्रस्त्र व्यवधानित्छ, वज्रशीनित एएए। এই कथारिह शृष्टेशर्यत्र राष्ट्रा कथा। शृष्टीनता विश्वान करतन- शृष्टे जालन मानवकत्त्रात मध्य छगवान छ মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা করে পঁরতারিশ হাজার টাকা দিলেন পুত্রের অরপ্রাশনে দেবমন্দিরে দেবপ্রতিষার গলায় রত্বহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হৃদরে পৌছর নি বে, বেখানে স্থের তেজ দেখানে দীপলিখা আনা মৃচ্তা, বেখানে গভীর সম্ত্র সেখানে জলগণ্ড বেওয়া বালকোচিত। অথচ মাহ্যবের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান বে জল চাইছেন সে চাওয়া অতি স্পাষ্ট, অতি তীত্র; সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এয়া দেবালয়ে রত্বালংকারের জোগান দেয়।

পুত্রের মধ্যে পিডাকে বিড়ম্বিড ক'রে দানের ধারা তাঁকে ভোলাবার চেষ্টায় মাহ্র্য তাঁকে বিশ্বণ অপমানিড করতে থাকে। দেখেছি ধনী মহিলা পাণ্ডার ছই পা সোনার যোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেছে স্বর্গে পৌছবার পুরা যাওল চুকিয়ে দেওয়া হল; অথচ সেই মোহরের জন্ত দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাড়িয়ে আছেন সেই মাছবের প্রতি দৃষ্টিই পড়ল না।

আন্ত প্রান্ত আমাদের আশ্রমবন্ধ্ আানডুরের চিঠি পেলুম। তিনি বে কাল করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়ক্ষনের কাল নয়, বরং তাদের প্রতিক্ল। বাহত বারা তাঁর অনাত্মীয়, বারা তাঁর অলাতীয় নয়, তাদের জন্ম তিনি কঠিন হংথ সইছেন, ক্লাতীয়দের বিশ্বত্বে প্রবল সংগ্রাম করে হংখপীড়া পাচ্ছেন। এবার সেধানে বাবা মাজ তিনি দেখলেন বসন্ধমারীতে বহু তারতীয় পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত; তাঁর কাল হল তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে তারতীয় বণিক্দের এই যে তিনি সেবা করেছেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েছে। মানবসন্ধানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খুটানদেশের মধ্যে এতকাল ধরে এত গভীররপে প্রবেশ করেছে যে সেধানে আন্ধ বারা নিজেকে নান্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহুমান। তাঁরাও মামুবের জন্ম প্রাণান্তকর হংথ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফল কোন্ বৃক্ষে ফলল। কে এতে রসসঞ্চার করে। এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা স্বস্থীকার করতে পারি নে যে, সে খুটার্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম পশ্চিম মহাদেশে কান্ধ করছে। বাকে সেধানকার লোকে হিউম্যান ইন্টরেস্ট অর্থাৎ মানবের প্রতি উৎস্ক্য বলে তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে বেমন জাগরুক তেমন আর কোথাও দেখি নি। সেদেশে সর্বর্রই মাহ্যুকে সেধানকার লোকে সম্পূর্ণরূপে চেনবার কন্য তথ্য অবেষণ করে বেড়াছে। যারা নরমাংস থার তাদেরও মধ্যে গিয়ে ক্ষিক্রাসা করেছে, 'ভূমি মাহ্যুর, তুমি কী কর, তুমি কী ভাব।' আর আমরা ? আমাদের পাশের লোকেরও থবর নিই নে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কৌত্হল, না আছে ভারা। উপেন্দা ও অবক্রার ক্ষেত্রিকার আছের করে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অক্সান হয়ে আছি। কেন এমন হয়। মাহ্যুকে বথোচিত মূল্য দিই নে বলেই আন্সকের দিনে আমাদের এই ছর্দশা। খৃই বাঁচিয়েছেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মাহ্যুবের উল্নীক্ত থেকে মাহ্যুবকে। আজকে বারা তাঁর নাম নেয় না, তাঁকে অপমান করতেও ক্ষিত হয় না, ভারাও তাঁর সে বাণীকে কোনো-না কোনো আকারে গ্রহণ কয়েছে।

ষাহ্ব বে বছমূল্য, তার সেবাতেই বে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ বেখানে মানে নি সেথানেই সে মার থেয়েছে। এ কথার মূল্য বে পরিষাণে ইউরোপ দিয়েছে সেই পরিষাণেই সে উন্নত হয়েছে। মাহুষের প্রতি খুইধর্ম যে অসীয় শ্রহা জাগর্ক করেছে জাষরা বেন নিরভিয়ানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং বে ষ্টাপুক্ষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি।

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬ শান্তিনিকেডন देवनाथ ५७८ •

#### বড়োদিন

যাকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রভাতের আলো সন্থ-প্রভাতের নয়, সে চিরপ্রভাতের। আমরা যথনই তাকে দেখি তথনই সে নৃতন, কিন্তু তবু সে চিরস্তন। নব নব আগরণের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে আনাদি আলোককে। জ্যোতিবিদ্ আনেন নক্ষত্রের আলো যেদিন আমাদের চোখে এসে পৌহয় তার বহু মৃগ পূর্বেই সে যাত্রা করেছে। তেমনি সভ্যের দৃতকে যেদিন আমরা দেখতে পাই সেইদিন থেকেই তাঁর বয়সের আরম্ভ নয়— সভ্যের প্রেরণা রয়েছে মহাকালের অস্তরে। কোনো কালে অস্ত নেই তাঁর আগমনের এই কথা যেন জানতে পারি।

বিশেষ দিনে বিশেষ পূজা-অন্থান করে যারা নরোত্তম তাঁদের শ্রদা জানানো শ্রনভে মূল্য চুকিয়ে দেওয়। তিন শত চৌষট্ট দিন অস্বীকার করে তিন-শত-প্রষ্টিত্র দিনে তার তব ঘারা আমরা নিজের কড়ন্বকে সান্ধনা দিই। সভ্যের সাধনা এ নয়, দায়িত্বকে অস্বীকার করা যাত্র। এমনি করে মাহ্র্য নিজেকে ভোলায়। নামগ্রহণের ঘারা কর্তব্য রক্ষা করি, সভ্যগ্রহণের ত্বহ অধ্যবসায় পিছনে পড়ে যায়। কর্মের মধ্যে তাঁকে স্বীকার করলেম না, তবের মধ্যে সহক্র নৈবেছ দিরেই থালাস। যারা এলেন বাহ্নিকতা থেকে আমাদের মৃক্তি দিতে তাঁদেরকে বন্দী করলেম বাহ্নিক অনুষ্ঠানের প্নরাবৃদ্ধির মধ্যে।

वाक वामि मक्का ताथ करबिह এमन करब এक मित्र करम वाम्छोनिक कर्उता ममाथा क्वताव कारक वाम्छोनिक कर्उता ममाथा क्वताव कारक वाम्छ हरम। कीवन मिर्म वाक्षा वाक्षा क्वाह मछा, कथा मिर्म छात्र खाना हिस्स क्वाह स्था निव्रिक्षण वार्षछ।

আৰু তীর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার ডিথি মিলিয়ে। অস্করে বে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কালগণনায়। বেদিন সভ্যের নামে ত্যাগ করেছি, বেদিন অক্টব্রিষ প্রেমে মাসুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন— বেন্ডারিখেই আর্ক। জামাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আনে, কিন্তু কুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আনে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর অবধানি উঠছে, যিনি পরমণিতার বার্ডা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে— আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী আতৃহত্যায়। দেবালয়ে অবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অভি ভীষণ বান্ধ করছে। লোভ আজ নিদারুণ, ছুর্বনের অন্তর্গাস আজ পৃষ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খুরের দোহাই দিয়ে মার বুকে পেতে নিতে সাহস নেই বাদের তারাই আজ পৃজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশ্লবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধানি করছে জভান্ত বচন আর্ত্তি করে। তবে কিসের উৎসব আজ। কেমন করে জানব খুই জয়েছেন পৃথিবীতে। আনন্দ করব কা নিয়ে। এক দিকে বাকে মারছি নিজেয় হাতে, আর-এক দিকে পুনকজ্জীবন প্রচার করব গুরুমাত্র কথায়। আজও তিনি মান্থবের ইতিহাদে প্রতিমূহুর্তে কুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।

তিনি ডেকেছিলেন মামুধকে প্রমণিতার সম্ভান বলে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে। চিরদিনের জ্ঞান্তে এই মিলনের আহ্বান রেখে গেলেন আমাদের কাছে।

তাঁর আহ্বানকে আমরা যুগে যুগে প্রত্যাথান করেছি। বেড়েই চলল তাঁর বাণীর প্রতিবাদ করবার অতি বিপুল আয়োজন।

বেদমন্ত্রে আছে তিনি আমাদের পিতা: পিতা নোহিদ। সেইসকে প্রার্থনা আছে: পিতা নো বোধ। তিনি বে পিতা এই বোধ বেন আমাদের মনে জাগে। সেই পিতার বোধ বিনি দান করতে এসেছিলেন তিনি বার্থ হয়ে, উপহসিত হয়ে, ফিরছেন আমাদের ঘারের বাইরে— সেই কথাকে গান গেয়ে তব কয়ে চাপা বেন না দিই। আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মামুবের জজ্জা সমন্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত ক'রে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধুলার নত হোক, চোথ দিয়ে অঞ্চ বয়ে যাক। বড়োদিন নিজেকে পরীকা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২ শান্তিনিকেতন

यांव ३७७३

## খ্যট

चांशारमञ्ज এहे जृत्मांकरक रवहेन करत्र चार्छ जूवर्लाक, चांकांन्यक्रम, यांत्र यथा দিয়ে আয়াদের প্রাণের নিশাসবারু সমীরিত হয়। ভূলোকের সঙ্গে সঙ্গে এই ভূবর্লোক चारक राजरे चामारमञ्ज পृथियी नामा वर्गमण्याम गद्यमण्याम मः ग्रीष्ठमण्याम मञ्जूद — পृथियीय फल भक्त भवहें धरे पूर्वालंदिक मान। अब मत्रम পृथियी स्थन खरशाम प्रवहाम हिन ज्थन जांत्र होत्र विषयांच्य हिन पन हत्य, पूर्यकित्रं धहे चाक्हांगन ভाना करत ভেদ করতে পারত না। ভূগর্ভের উত্তাপ অসংবত হয়ে জলম্বনকৈ ভূম করে তুলেছিল। ক্রমণ এই তাপ পাস্ত হয়ে গেলে আকাণ নির্মল হয়ে এল, মেদপুঞ্জ হল ক্ষীণ, স্থকিরণ পৃথিবীর ममाটে আশীর্বাদটিকা পরিয়ে দেবার অবকাশ পেল। ভূবর্লোককে আচ্ছন্ত করেছিল যে কালিমা তা অপসারিত হলে পৃথিবী হল স্বন্ধর, জীবজন্ধ হল আনন্দিত। ষানবলোকস্টিও এই পছতি অবলম্বন করেছে। মানবচিত্তের আকাশমগুলকে যোহ-কালিমা থেকে নির্মৃক্ত করবার জন্ত, সমাজকে শোভন বাসধোগ্য করবার জন্ত, মাত্রুষকে চলতে হয়েছে ছ: श्वीकाরের काँটাপথ দিয়ে। অনেক সময় সে চেষ্টার মাত্র্য ভূল कर्त्राह, कानिया (नाधन क्र उं शिया व्यानक मयत्र जारक धनीकृष्ठ क्र त्राह् । शृथिवी ধ্থন তার সৃষ্টি-উপাদানের সামঞ্জ পায় নি তথন কত বন্তা, ভ্কম্প, অগ্নি-উচ্ছাস, বায়্যওলে কত আবিলতা। কত স্বার্থপরতা, হিংল্রতা, সুরুতা, চুর্বলকে পীড়ন আঞ্জ চলেছে; আদিম কালে রিপুর অদ্বেণের পথে শুভবৃদ্ধির বাধা আরো অল ছিল। এই যে विविन्धारम बाक्र्यव जूवर्लाक ज्याविन य्यचाक्रव, এই यে कानिया ज्यालाकरक অবক্ষ করে, তাকে নির্মল করবার চেষ্টায় কত সমাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র মানুষ রচনা করেছে। यख्य এই ८० है। अध् निषय-भागत व्यावक शांक उख्क वा गकन रूख भारत ना। নিয়ধের বশ্গায় প্রমন্ত রিপুর উচ্ছুখলতাকে কিছু পরিমাণে দমন করতে পারে; কিছ ভার ফল বাহ্মিক।

মাছৰ নিয়ম মানে ভয়ে; এই ভয়টাতে প্রমাণ করে তার আত্মিক চুর্বলতা। ভয়বারা চালিত সমাজে বা সাম্রাজ্যে মাছ্রকে পশুর তুলা অপমানিত করে। বাহিরের এই শাসনে তার মহুয়াত্বের অমর্যালা। মানবলোকে এই ভয়ের শাসন আজও আছে প্রবল।

ষাছবের অন্তরের বার্মঙল মলিনতাম্ক হয় নি বলেই তার এই অসম্বান সম্ভবপর হয়েছে। যাছবের অন্তরলোকের মোহাবরণ মৃক্ত করবার অন্তে যুগে যুগে মহৎ প্রাণের অন্তাদয় হয়েছে। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, বেখানে তার সোনা-কপার খনি, বেখানে মাহবের অপনবসনের আয়োজনের ক্ষেত্র; সেই ছুল ভ্রিকে আমাদের ভীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই ছুল মৃত্তিকাভাগ্রাই তো পৃথিবীর মাহাত্মাভাগ্রার নয়। বেখানে তার আলোক বিজুরিড, বেখানে নিশ্বসিড তার প্রাণ, বেখানে প্রশারিত তার মৃত্তি, নেই উর্ধলোক থেকেই প্রবাহিত হর তার কল্যাণ; সেইখান থেকেই বিকশিত হয় তার সৌন্দর্য। মানবপ্রকৃতিতেও আছে ছুলতা, বেখানে তার বিষয়বৃদ্ধি, বেখানে তার অর্জন এবং দক্ষয়; তারই প্রতি আসন্ধিই যদি কোনো মৃচতায় সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে তা হলে শান্তি থাকে না, সমাজ বিষবাশো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী কুড়ে আজ তারই পরিচয় পাচ্ছি, আজ বিশ্বসাপী লুকতা প্রবল হয়ে উঠে মাহ্রবে মাহ্রবে হিংপ্রবৃদ্ধির আগুন জালিয়ে তুলেছে। এমন দিনে শ্বরণ করি সেই মহাপুক্ষদের থারা মাহ্রযকে সোনাক্রপার ভাগুরের সন্ধান দিতে আসেন নি, তুর্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইম্পাড-বাঁধানো বড়ো রান্তা পাকা করবার মন্ত্রশাভা থারা নন — মাহবের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে মৃত্তি সেই মৃত্তি দান করা থাদের প্রাণণণ বড়।

এমন মহাপুক্ষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে অনেক এদেছেন, আমরা তাঁদের সকলের নামও জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন অনেক আছেন এখনো বারা এই পৃথিবীকে মার্ক্তনা করছেন, আমাদের জীবনকে স্থান্দর উজ্জ্বল করছেন। বিজ্ঞানে জেনেছি, জল্করা বে বিষনিশাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিশাস গ্রহণ ক'রে প্রাণদায়ী জল্লিজেন প্রশাসত করে দেয়। তেমনি মান্থবের চরিত্র প্রতিনিয়ত বে বিষ উদগার করছে নিয়ত তা নির্মল হচ্ছে পবিত্রজীবনের সংস্পর্শে। এই শুভচেষ্টা মানবলোকে বারা আগ্রত রাথছেন তাঁদের বিনি প্রতীক, যদ্ভলং তর আহ্মব এই বাণী বার মধ্যে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাঁকে প্রণাম করার বোগেই সেই সাধুদের সকলকে একসজে প্রণাম জানাই— বারা আত্যোৎসর্গের বারা পৃথিবীতে কল্যাণ বিতরণ করছেন।

আজকের দিন বার জনদিন বলে খ্যাত সেই বিশুর নিকটই উপস্থিত করি জগতে বারা প্রণয়া তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণায়। আমরা মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণরপ দেখতে পেয়েছি কয়েকজনের মধ্যে। এই কল্যাণের দৃত আমাদের ইভিহাসে জন্নই এসেছেন, কিন্তু পরিষাণ দিয়ে কল্যাণের বিচার তো হতে পারে না।

ভারতবর্ষে উপনিবদের বাণী মাহ্বকে বল দিয়েছে। কিছ সে তো রন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। বাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মন্ত স্থােগ। কেননা শাল্লবাক্য তো কথা বলে না, মাহ্ম বলে। আজকে আমরা বার কথা শ্রণ করছি ভিনি অনেক আষাত পেরেছেন, বিক্ততা শক্রতার সন্ধীন হয়েছেন, নির্নুর মৃত্যুতে তাঁর জীবনাস্থ হয়েছিল। এই বে পরম ছঃথের আলোকে মাছবের মহন্তম চিরকালের মতো দেদীপামান হয়ে আছে এ তো বইপড়া ব্যাপার নয়। এথানে দেখছি মাহ্রুয়কে ছঃথের আগুনে উজ্জন। এ'কে উপলব্ধি করা সহল ; শাল্পবাক্যুকে তো আমরা ভালোবাসতে পারি নে। সহল হয় আমাদের পথ, বদি আমরা ভালোবাসতে পারি তাঁদের বারা মাছবকে ভালোবেসেছেন। বৃদ্ধ ধখন অপরিমেয় মৈত্রী মাহ্রুয়কে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাল্প প্রচার করেন নি, তিনি মাহ্রুয়ের মনে জাপ্রত করেছিলেন ভক্তি। সেই ভক্তির মধ্যেই বথার্থ মৃক্তি। গৃইকে বারা প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন তাঁরা ভর্ম একা বলে রিপ্ দমন করেন নি, তাঁরা ছঃসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন দ্র-দ্রান্তরে, পর্বত সমৃত্র পেরিয়ে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন। মহাপুরুষেরা এইরক্ষ আপন জীবনের প্রদীপ জালান; তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে বান মাহ্রুয়রেপে আপনাকে।

' বৃষ্টের প্রেরণা মানবদমানে আন ছোটো বড়ো কত প্রদীপ আলিয়েছে, অনাথপীড়িতদের দৃংথ দূর করবার জন্তে তাঁরা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। কী
দানবভা আন চার দিকে, কল্বে পৃথিবী আচ্চন্ন— তব্ বলতে হবে: সম্মণ্যশু ধর্মশু
আয়তে মহতো ভয়াং। এই বিরাট কল্বনিবিড়ভার মধ্যে দেখা বায় না তাঁদের বায়া
মানবদমান্তের পুণার আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন— নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত
হত, সমন্ত সৌন্দর্ব য়ান হয়ে বেত, সমন্ত মানবলোক অভকারে অবলুপ্ত হত।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬ শাস্তিনিকেডন

टेहन ४७८७

# পদ্মপ্রকৃতি

# ननी थ क्रि

# পলীর উন্নতি

#### হিতসাধনমপ্তলীর সভার কবিত

স্টির প্রথম অবস্থার বান্দের প্রভাব ধরন বেশি তর্ধন গ্রহনক্ষত্তে ল।জাম্ডোর প্রভেদ থাকে না। আমাদের দেশে সেই দশা— তাই সকলকেই সব কাজে লাগতে হয়, কবিকেও কাজের কথার টানে। অতএব আমি আজকের এই সভার দাড়ানোর অক্তে যদি ছন্দোভক হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করতে হবে।

' এখানকার আলোচ্য কথাটি সোজা। দেশের হিত করাটা বে দেশের লোকেরই কর্তব্য সেইটে এখানে দ্বীকার করতে হবে। এ কথাটা ছুর্বোধ নয়। কিন্ধ নিতাস্ত সোজা কথাও কণালদোবে কঠিন হয়ে ওঠে সেটা পূর্বে পূর্বে দেখেছি। খেতে বললে মাহ্রম বধন মারতে আসে তখন বৃশ্বতে হবে সহজটা শক্ত হয়ে দাড়িয়েছে। সেইটেই সব চেয়ে মুশকিলের কথা।

আষার মনে পড়ে এক সময়ে বখন আষার বয়স অল ছিল, স্তরাং সাহস বেশি ছিল, সে সময়ে বলেছিলুম বে বাঙালির ছেলের পক্ষে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়ার দয়কার আছে। শুনে দেদিন বাঙালির ছেলের বাপদাদার মধ্যে অনেকেই কৃত্ব হয়েছিলেন।

দেশের লোক্ষকে দোষ দিই নে। সত্য কথাও ধামকা শুনলে রাগ হতে পারে। অক্তমনক মান্ত্র যধন গর্ভর মধ্যে পড়তে যাচ্ছে তখন হঠাৎ তাকে টেনে ধরলে সে হঠাৎ মারতে আদে। যেই, সময় পেলেই, দেখতে পার সামনে গর্ত আছে, তথম রাগ কেটে বায়। আজ সময় এসেছে, গর্ত চোখে পড়েছে, আজ আর সাবধান করবার দরকারই নেই।

দেশের লোককে দেশের কাব্দে লাগতে হবে এ কথাটা আজ স্বাভাবিক হয়েছে।
তার প্রধান কারণ, দেশ যে দেশ এই উপলব্ধিটা আমাদের মনে আগেকার চেয়ে স্পষ্ট
হয়ে উঠেছে। স্তরাং দেশকে সত্য বলে জানবামাত্রই তার সেবা করবার উভ্তমণ্ড
আপনি সত্য হল, সেটা এখন আর নীতি-উপদেশ মাত্র নয়।

ধৌবনের আরম্ভে যথন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প অথচ আমাদের শক্তি উম্বত, তথন আমরা নানা বুথা অমুকরণ করি, নানা বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত হই। তথন আমরা পথও চিনি নে, ক্ষেত্রও চিনি নে, অথচ ছুটে চলবার তেজ সামলাতে পারি নে। সেই সময়ে আমাদের যারা চালক তারা যদি আমাদের ঠিকমত কাজের পথে লাগিয়ে দেন তা হলে অনেক বিপদ বাঁচে। কিন্তু তাঁরা এ পর্যন্ত এমন কথা বলেন নি বে, 'এই আমাদের কান্ধ, এসো আমরা কোমর বেঁধে লেগে যাই।' তাঁরা বলেন নি 'কান্ধ করো', তাঁরা বলেছেন 'প্রার্থনা করো'। অর্থাৎ ফলের জন্যে আপনার প্রতি নির্ভর না করে বাইরের প্রতি নির্ভর করো।

তাঁদের দোষ দিতে পারে নে। সত্যের পরিচয়ের আরছে আমরা সত্যকে বাইরের দিকেই একান্ত করে দেখি, 'আত্মানং বিদ্ধি' এই উপদেশটা অনেক দেরিতে কানে পৌছর। একবার বাইরেটা ঘূরে তবে আপনার দিকে আমরা ফিরে আসি। বাইরের থেকে চেয়ে পাব এই ইক্রা করার বেটুকু প্রয়োজন ছিল তার সীমা আমরা দেখতে পেয়েছি, অতএব তার কাজ হয়েছে। তার পরে প্রার্থনা করার উপলক্ষে আমাদের একত্রে ফুটতে হয়েছিল, সেটাতেও উপকার হয়েছে। স্বতরাং বে পথ দিয়ে এসেছি আজ সে পথটা এক জায়গায় এসে শেব হয়েছে বলেই বে তার নিজ্ঞা কয়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। সে পথ না চুকোলে এ পথের সন্ধান পাওয়া বেত না।

এতদিন দেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁক দিয়েছে 'আয় রৃষ্টি হেনে'।
আয় রৃষ্টি এল। আজও যদি হাঁকতে থাকি তা হলে সময় চলে যাবে। অনেকটা বর্ষণ
বার্ষ হবে, কেননা ইতিমধ্যে জলাশর খুঁড়ে রাধি নি। একদিন সমস্ত বাংলা বােশে
আদেশপ্রেমের বান ভেকে এল। সেটাকে আয়য়া পুয়োপুয়ি বাবহায়ে লাগাতে
পারলুম না। মনে আছে দেশের নামে হঠাৎ একদিন ঘন্টা কয়েক য়য়ে খ্ব এক
পদলা টাকার বর্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু দে টাকা আয় পর্যন্ত দেশ গ্রহণ করতে পারল না

ক্ত বংসর ধরে কেবলমাত্র চাইবার জন্তই প্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু নেবার জন্তে প্রস্তুত হই নি। এমনভরো অভ্যুত জসামর্থ্য কল্পনা করাও কঠিন।

আল এই সভায় বারা উপস্থিত তাঁরা অনেকেই বৃবক ছাত্র, দেশের কাল করবার चाम जाम चाम निवर्ष हाम फेट्राइ, चक এই चाज्र एक काल नानावाद काता यारचारे काथा । तराम विष भित्रवात अपृष्ठि नाना उत्पन्न मध्य पामारमन স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চালনা করবার নিয়মিত পথ করে না দিত, তা হলে স্ত্রীপুক্ষবের मचष कित्रकम वीज्ञश्म एछ— প্রবীপের সঙ্গে নবীনের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্ব কিরক্ষ উচ্ছুখন হয়ে উঠত। তা হলে যান্ত্যের ভালো জিনিসও মন্দ হয়ে দাড়াত। তেমনি দেশের কাঞ্চ করবার করে আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকষের শক্তি ও উদ্ভয় আছে তাদের বধাভাবে চালনা করবার বদি কোনো উপযুক্ত वावशा मिल ना शांक जरव जामामित्र मिहे रुखनमिक श्राजिक हरत श्राज श्राज श्राज श्राज श्राज श्राज श्राज श्राज श्राज উঠবে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই। পোপন পথে आलाक तारे, थाला हा छत्रा तारे, म्बात मक्तित्र विकात ना रुख थाकर भारत मक्कित्क ठानना कत्रवात्र भथ करत्र मिर्छ एरत। अत्रन भथ घार्छ मक्कित रकवनत्राद्ध व्यमन्ताय १८व ना छ। नय, व्यनवाय ७ एक ना १८७ नारत। कांत्रन, व्यावारम्त यूनधन अ उदाः (मणे बांगिवाद बत्त बामाएव विश्व द्रक्रायद बिका ७ देश हाई। शिक्ष-वाशिष्कात्र উन्निष्ठि চाই এই कथा रायन वना, व्ययनि छात्र शत्रिश्ति कात्रथाना धूल বদে দর্বনাশ ছাড়া আমরা অক্ত কোনোরক্ষের মাল তৈরি করতে পারি নে। এ বেমন, তেমনি যে করেই হোক মরিয়া হয়ে দেশের কাল করলেই হল এমন কথা যদি আমরা विन, छर्त (वर्णम नर्वनात्वत्रहे काम कन्ना हर्त। कात्रव, रन व्यवसात्र विक्रित रक्तमहे ব্দপব্যন্ন হতে থাকবে। বডই ব্দপব্যন্ন হন্ন মান্ত্ৰের ব্যব্দতা তডই বেড়ে ওঠে। তথন পথের চেয়ে বিপথের প্রভিই যান্তবের শ্রন্থা বেশি হয়। ভাতে করে কেবল যে কাল্বের দিক থেকেই আয়াদের লোকসান হয় তা নয়, যে ক্লায়ের শক্তি যে ধর্মের তেজ সমস্ত ক্ষতির উপরেও আমান্বের অযোগ আশ্রয় দান করে ডাকে হছ নষ্ট করি। কেবল বে गाह्य क्व अलाक्ट नाजानार्व करत विटे जा नत्र, जात्र निक्ष अलाक एक करते দিয়ে বসে থাকি। কেবল যে দেশের সম্পদকে ভেডেচুরে দিই তা নয়, সেই ভগ্নাবশেষের উপয়ে नम्रकानरक एकरक जरन दावा करत दनाहै।

चित्र व कि हैका चानन माधनात क्षण ने (श्री के कि हित्र है । विकेश के कि विकेश

আৰু ফিরিয়ে না দিয়ে সত্য পথে আহ্বান করতে হবে। আৰু আকাশ কালো করে বে ত্র্যোগের চেহারা দেখছি, আমাদের ফসলের থেতের উপরে ভার ধারাকে গ্রহণ করতে পারতে তবেই এটি শুভবোগ হয়ে উঠবে।

वश्रुष्ठ कननाएत बार्याक्त पूर्ण जार बार्छ। এकी जान बाकात्म, এकी ভাগ ষাটিতে। এক দিকে মেদের আয়োজন, এক দিকে চাষের। আমাদের নব শিক্ষায়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নৃতন সংস্পর্শে, চিত্তাকালের বায়ুকোণে ভাবের মেদ দনিয়ে **এই উপরের হাওয়ায় আমাদের উচ্চ আকাজ্জা এবং কল্যাণদাধনার একটা** त्रमगर्डमंकि काम छेर्राष्ट्र। आमामित विस्मय काम एक एक मिकाम माथा अहे উচ্চভাবের বেগ সঞ্চার যাতে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা। चायत्रा नाउँ नियाष्टि, मुथम करत्रिह, भाग करत्रि। वमस्त्रत मिन हा अत्रात्र मर्जा আয়াদের শিকা মহয়তের কৃষ্ণে কৃষ্ণে নতুন পাত। ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। चामाम्बर निकात मध्य किवन स्व वस्त्र निका अवः कर्ममाध्यत स्वांग त्वरे छ। नम्न, अव मसा मः गैठ तरे, ठित तरे, निम्न तरे, चाजा अकारनत जानसमय উপাय-উপকরণ तिहै। এ य के उत्पा दिन्छ जो दे विश्व कि भर्ष स्वामादि नृश्व हत्य ग्रह । जैनवान আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তিপ্রাচ্ধ করে না। সেইকক্তেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির যধ্যে দৈক্ত থেকে ধায়। কোনোরক্ষ বড়ো ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। कीरानं क्रिका नाथन। श्रद्ध क्रवांत्र क्यानम्य हिष्डित्र याशा क्यांत्र ना। व्यायास्त्र ভপস্ত। দারোগাগিরি ডেপুটিগিরিকে লজ্মন করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। यत्न चाह्य अक्षा कात्ना-अक चामिक मजात्र अक পश्चित रामिश्यन रह, ভারতবর্ষের উত্তরে হিষণিরি, মাঝবানে বিদ্বাগিরি, তুইপালে তুই ঘাটপিরি, এর থেকে म्भाडेरे प्रथा पाट्य विधाणा जात्रजवामीक ममुख्याजा कत्र कित्यथ कत्र क्रि. विधाणा বে ভারতবাদীর প্রতি কত বাষ তা এই দমন্ত নৃতন নৃতন কেরানিগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করছে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্রবাত্তায় আয়াদের পদে পদে निरुष जामहा । जायात्मत्र निकात्र यक्षा अयन अविष्ठ मन्भव् थाका हाई या क्वरन व्यायात्त्र छथा त्त्र मा, मछा त्त्र ; या त्करम हेब्रम त्त्र मा, व्यक्ष त्त्र । धहे छा राम डेनरत्र विस्कृत कथा।

তার পরে মাটির কথা, বে মাটিতে আষরা জন্মছি। এই ছচ্ছে সেই প্রামের মাটি, বে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন দার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দুরে দুরে ভাবের আকাশে উড়ে रवणात्म् — वर्षांत्र वार्णां बान्ना छर थहे माहित मरण चामात्म विमन मार्थक हरत। विमि दिनम हाख्यां थरः वार्णा ममछ चार्तांचन चूर्त रवणांत्र छर न्छन यूर्णंत्र नववर्षा वृषा थम। वर्षंत रव हर्ष्ण्ह ना छा नत्र, किन्छ माहित्छ हांच रक्ष्या हत्र नि। छार्त्र त्रमधांत्रा रवधान शहन कत्रत्छ भावत्म कमम कमर्य, रम विर्क अथना कार्त्रा मृष्टि भेष्ण्र्ह ना। ममछ रम्पत्र माहि, थहे छक छन्छ वश्च माहि, छ्कांत्र होिहत्र हर्ष्त्र रक्रेंटि निर्द्ध किर्म उर्ध्वभारन छाक्रित वमहित (छामात्म के वा-किन्न छार्यत्र ममर्त्राह, थे वा-किन्न खान्त्र मक्ष्य, ७ त्यां चामात्र करम चामात्म वा रम्पत्र छात्र मछन्छ। ममछ रम्यां खरम चामात्म करम कर्मा हित छन्छ। समछ रम्यां खरम चामात्म वा रम्पत्र छात्र मछन्छ। कम भारत। धहे खामात्म माहित छन्छ विभिन्नाम चान्न चामात्म विर्द्ध श्लीहित् ।

গ্রামের উন্নতি সমস্কে কিছু আলোচনা করব আমার উপর এই ভার। অনেকে অস্কৃত মনে মনে আমাকে জিল্পাসা করবেন, 'তুমি কে হে, শহরের পোগুপুত্র, গ্রামের ধবর্র কী জান।' আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারব না। গ্রামের কোলে মাহ্রব হয়ে বাশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে ছাদা বলে ডাকলেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ যানতে পারি নে। কেবলমাত্র অলস নিস্কেট জান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেক্তের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান বধার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিষাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প ছ্ঞানের চেয়েও বেশি।

আমার দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা বখন কিছুদিন উচ্চৈ: ব্বরে আলোচনা করা পেল তখন ব্রুল্ম কথাটা বারা মানছেন তাঁরা বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না, আর বারা মানছেন না তাঁরা উভ্যম-সহকারে বা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার সহছে, দেশের সহছে নয়। এইজ্ঞ দারে পড়ে নিজের সকলপ্রকার অবোগ্যতা সংহও কাজে নামতে হল। বাতে করেকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, বাহা, আধিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেরায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেরায় প্রবৃত্ত হলুম। ছই-একটি শিক্ষিত ভন্তলোককে ভেকে বলল্ম, 'তোমাদের কোনো হু:সাহসিক কাজ করতে হবে না— একটি গ্রামকে বিনা বৃত্তে দখল করো।' এজ্ঞ আমি সকলপ্রকার সাহাব্য করতে প্রস্তুত ছিল্ম এবং সংপ্রামর্শ দেবারও ফ্রেট করি নি। কিছু আমি কৃতকার্য হতে পারি নি।

ডার প্রধান কারণ, শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা

অছিমক্ষাগত অবক্ষা আছে। বণার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির নেকে নিয়শ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা তন্তলোক, সেই ভত্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভূলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা বা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষীরা ভল্রলোকদের বিশাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধ্বে নেয়। দোব দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জল্মে নীচে নেমে আদে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না— উল্টোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বৃদ্ধি কম তারা বৃদ্ধিমানকে ভয়্ম করে। গোড়াকার এই অবিশাসকে এই বাধাকে নম্নভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কান্ধ করতে পারে, ভারাই এ কাজের যোগ্য। নিয়শ্রেণীর অক্বতঞ্জতা অশ্রন্ধাকে বহন করেও আপনাকে তাদের কাজে উৎসর্গ করতে পারে, এমন লোক আমাদের দেশে অল্প আছে। কারণ নীচের কাছ থেকে সকলপ্রকারে সম্মান ও বাধ্যতা দাবি করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস।

আমি থাদের প্রতি নির্ভর করেছিল্ম তাঁদের দারা কিছু হয় নি, কখনো কখনো বরঞ্চ উৎপাতই হয়েছে। আমি নিজে সলরীরে এ কান্দের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি, কারণ আমি আমার অবোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই, কিছু আমার আজনুকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকৃষ্ণ।

ন বাই হোক, আমি পারি নি তার কারণ আমাতেই বর্তমান, কিন্তু পারবার বাধা একান্ত নয়। এবং আমাদের পারতেই হবে। প্রথম ঝোঁকে আমাদের মনে হয় 'আমিই সব করব'। রোগীকে আমি সেবা করব, বার আয় নেই তাকে ধাওয়াব, বার জল নেই তাকে জল দেব। একে বলে প্ণ্যকর্ম, এতে লাভ আমারই। এতে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ নেই, বরঞ্চ কৃতি আছে। তা ছাড়া, আমি ভালো কান্ত করব এ দিকে লক্ষ না করে বদি ভালো করব এই দিকেই লক্ষ করতে হয় তা হলে খীকার করতেই হবে, বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা ছ্ঃথের ভার লাঘব, করতে পারি নে। এইজন্তে উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। বার অভাব আছে ভার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বয়ঞ্চ বাড়িরে তুলব, কিন্তু ভার অভাবমোচনের শক্তিকে জাগিরে তুলতে হবে।

षाबि रि शासित कार्क हां किर्द्रिकृम रम्थात कालत बकार्य श्रीकां

হলে প্রাম রক্ষা করা কঠিন হুর। অথচ বারবার শিক্ষা পেয়েও তারা প্রায়ে সামান্ত একটা কুরো খুঁ ড়তেও চেষ্টা করে নি। আমি বলস্ম, 'তোরা যদি কুরো খুঁ ড়িস তা হলে বাঁধিরে দেবার থরচ আমি দেব।' তারা বললে, 'এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা?'

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিরে
অলদানের ব্যবদা করা হয়েছে। অতএব যে লোক অলাশর দের পরন্ধ একমাত্র তারই।
এইজন্তেই বখন গ্রামের লোক বললে 'যাছের তেলে মাছ ভালা' তখন ভারা এই কথাই
আনভ যে, এ ক্ষেত্রে যে মাছটা ভালা হবার প্রভাব হচ্ছে সেটা আমারই পারত্রিক
ভোজের, অভএব এটার তেল বদি ভারা আগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই
বছরে বছরে তাদের বর জলে বাচ্ছে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন ভিন বেলা ছ-ভিন
মাইল দ্র থেকে জল বয়ে আনছে, কিছু ভারা আজ পর্যন্ত বলে আছে বার পুণায়
গরন্ধ সে এসে ভাদের জল দিয়ে বাবে।

যেমন আদ্ধণের দারিপ্রা-মোচনের বারা অন্তের পারলৌকিক স্বার্থসাধন ধদি হয়, তবে সমাজে আদ্ধণের দারিপ্রাের মৃল্য অনেক বেড়ে বায়। তেমনি সমাজে জল বলো, অম বলো, বিছা বলো, স্বাস্থ্য বলো, বে-কোনো অভাব-মোচনের বারা ব্যক্তিগত প্রামক্ষয় হয়, সে অভাব নিজের দৈন্তে নিজে লক্ষিত হয় না, এমন-কি, তার এক-প্রকার অহংকার থাকে। সেই অহংকার সৃদ্ধ হওয়াতেই মাহ্র বলে ওঠে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চলবে না। তার ছটো কারণ দেখা যাছে। প্রথমত বিষয়বৃদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠছে, পারলৌকিক বিষয়বৃদ্ধি অভান্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের ছই-একটা কোণে মেয়েমহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগহথের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণাকে এখন অল্প লোকেই বিশাস করে। তার পরে দিতীয় কারণ এই, যারা নিজেদের ইহকালের স্থবিধা উপলক্ষেও পল্লীর প্রীর্দ্ধিসাধন করতে পারত ভারা এখন শহরে শহরে দ্বে দ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃতী শহরে যায় কাজ করতে, ধনী শহরে যায় ভোগ করতে, জানী শহরে যায় জানের চর্চা করতে, রোগী শহরে যায় চিকিৎসা করাতে। এটা ভালো কি যন্দ সে ভর্ক করা মিথ্যা— এতে ক্ষতিই হোক আর যাই হোক এ অনিবার্য। অভএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের পরতে পল্লীর হিত করতে পারত ভারা অধিকাংশই পল্লী ছেড়ে অক্সত্র যাবেই।

\* अवन व्यवसाय मछ। एएक नाम गरे कर्त्र अको। कृष्टिम हिटेखिया-दृष्टित्र छैन्द्र वत्रां किर्द्र व्यावद्रा एवं निसीद छैनकात्र कद्रव अवन व्याना एवन ना कदि। व्याक अहे

कथा भन्नीक व्याउटे एत त्य, जामात्मत्र अन्नमान क्ष्ममान विद्यामान पाषामान क्षि क्रत्र वा। जिक्कां प्र उपात्र जामात्र क्रांग निर्जत क्रत्र अज्युष् अज्ञिनां भ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আৰু গ্রামে পথ নেই, ৰুল শুকিরেছে, মন্দির ভেঙে भारत, बाखा गांन नमच वष, जांत्र अक्यांक कांत्रण अजिमन स्व लांक स्वर्य अवर स्व लाक त्वर वहे पूरे जारा वाम विज्क हिन। वक मन वासम पिरम थाजि ७ भूना পেরেছে, আর-এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়ালে আরাম পেয়েছে। ভাতে তারা অপষান বোধ করে নি, কারণ তারা জানত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিষাণে चातक विभि। कांत्रभ मार्क वि अकारन द्वान कति मार्ग जात्र कारम चातक वर्षा अकारन প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন, ধখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাডা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং ধ্বন তারা নিচ্ছে গ্রামে বাস করলে নিচ্ছের গরজে জল বিছা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, ডখন আত্মহিতের জ্ঞ গ্রামের আত্মশক্তির উদ্বোধন ছাড়া তাকে কোনোমতেই কোনো দয়ার বা কোনো বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো খেতেই পারে না। আৰু আমাদের পলীগ্রামগুলি নি:সহায় হয়েছে, এইজ্ঞ আজই তাদের সত্য সহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্বার ভাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দারা আবার তাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলতে ना शाकि।

ত্বলতা বে কিরকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের
শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছু দ্বে এক জারগার একলা বাস করছিল্ম। হঠাৎ
রাজে আমাদের বিভালয়ের করেকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত।
তালের জিজ্ঞাসা করাতে বললে, একটা ভাকাতির গুল্বব শোনা গেছে, তাই তারা
আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারধানা এই— কোনো ধনীর
এক পেরালা তরলাবদ্বার রাজে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিলারের অবস্থাও সেইক্রপ
ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। ত্-চার
জন লোক বোগ দের অথবা পোলমাল করে। অমনি বোলপুরে শহরে রটে পেল বে,
পাঁচশো ভাকাত বালার লুঠ করতে আসছে। বোলপুরে কেউ-বা ল্রজার ক্রু ওঁটে
দিলে, কেউ-বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে লুকোলো, কেউ-বা শান্তিনিকেতনে
সন্নীক এনে আশ্রম নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সেই রাজে লাঠি
হাতে কয়ে বোলপুরে ছুটল। এর কারণ এই, বোলপুরের লোক নিজের শন্তিকে
অমুক্তব করে না। এইজক্স সামাল্ক ছুই-চার জন মাছব মিধ্যা তর দেখিরে সম্বন্ধ

বোলপুর লওডও করে হৈতে,পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি ভাদের বাহতে নর, তাদের অন্তরে।

त्वानभूत वाकारत रथन चाछन नामन उपन त्किं त कारता माराया कत्रत जात हों। भर्षछ एमचा रमन ना। এक त्काम मृत्र त्यत्क चाळात हिला रक्षण रमन जाएत चाछन निविद्य पितन, उपन नित्वत कनियों। भर्षछ पित्त त्किं जाएत माराया करत नि, तम काम जाएत त्कात करत तक्षण नित्व रहिन। म ध्वत कात्रन, भूगा चामता वृति, धमन-कि, धामा चाचीम्रजात जाव चामारम तिन कम थाकरा भारत, किछ माथात हिण्ड चामता वृति तन धवः धरेरे वृति तम तम मक्तत्र मिछन मत्या चामत नित्वत चाळात मिछन चारह।

षायात প্रकार এই यে, বাংলাদেশের ষেধানে হোক একটি গ্রার্থ আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে প্রামের রাজা-ঘাট, ভার মরবাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, ভার সাহিত্যচর্চা ও আমোদ-প্রযোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিশান্তি প্রভৃতি সম্বন্ত কার্যভার স্ববিহিত নিয়মে আমবাদীদের হারা সাধন করাবার উন্মোগ আমরা করি। ধারা এ কাঞ্চে প্রবৃষ্ণ হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্তে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিভালর ছাপন করা আবশ্রক। এই বিভালয়ে স্বেচ্ছাত্রতী শিক্ষকদের ঘারা প্রজাবত্বসত্ত্বীয় আইন, অমি-অরিপ ও রান্ডাঘাট ড্রেনপুকুর মরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও স্থাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটাষ্টি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অক্সাম্য উন্নতি সম্বন্ধে আঞ্চলাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলপ্রকার मःवाष **এই विश्वानस्य मः** श्रष्ट क्रा प्रक्रकां हरव। भन्नीश्रास्य नाना श्रांत्वे पाउवा চিकिৎमानम এবং माहेनम ও এন্ট্রেন্স স্ল আছে। गाँद्रा भन्नी पर्राप्त जात এহণ कत्रादन छात्र। यमि এই त्रक्य এक है। काक निष्य भन्नीत्र हिन्छ क्रां छेन्द्राधिक क्रांत्र চেষ্টা করেন তবে তারা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আযার বিশাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর ছদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা ছ:সাধ্য। ডাক্তার এবং বিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঞ্চে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের দক্ষে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পদ্ধী সুমন্ধে যে সমস্ত ममजा चाह्य जात्र महस्र मीयाःमा हरम् वात्। धरे यहर উष्मक मन्त्र्य द्वार्थ धक्षम युगक প्रश्नुष एए थाकून, छात्त्र श्री थि थेर भाषात्र सक्रदांश।

## **ज्या**

যাতার কাছে ছোটো ছেলে বেষন আবদার করে, মাটির কাছে আমরা তেমনি বরাবর আবদার করিয়া আসিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিরা এই মাটি আমাদের দাবি মিটাইয়া আসিয়াছে। আর দাহাই হউক আমরা কথনো অয়ের অভাব অমুভব করি নাই, কিন্তু আজকাল যেন আমাদের সেই অয়ের অভাব ঘটিয়াছে। মাটি আমাদের এথনকার দিনের সকল আবদার মিটাইতে পারিল না বলিয়া মাটির উপরে আমাদের অশ্রহা জরিয়াছে।

কিছুকাল হইল বোলপুরের কাছে এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক চাষী-গৃহছের বাড়িতে ঘাইতেই সে আমাদিগকে বিশ্বার আসন দিল। নানা কথার পরে সে অহুরোধ করিল বে, অন্তত তাহার একটি ছেলেকে আমাদের বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে হইবে। আমি জিজাসা করিলাম, 'তোমার তো চাবের কান্ধ আছে, তবে অমন কোয়ান ছেলেকে সাত-আট টাকা মাহিনার অন্ত কান্ধে কেন পাঠাইতে চাও।' সে বলিল, 'হিদাব করিয়া দেখিয়াছি, চাবে আমাদের ক্লায় না। একদিন ছিল যখন ইহাতেই আমাদের অভাব অছ্নে মিটিত, কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে।'

ইহার কারণ জিল্লাসা করিলে চাধা ঠিকমত করিয়া ব্রাইয়া বলিতে পারিত না।
কিন্তু আসল কথা, একদিন এমন ছিল বথন থাত বেখানে উৎপন্ন হইত সেইথানকার
প্রয়োজনেই তাহার থরচ হইত। তথন দেশে রেলের রান্তা থোলে নাই! পোলর
গাড়ি এবং নৌকার ধোগে বেশি পরিমাণ ফসল বেশি দূরে সহজে ঘাইতে পারিত না।
তার পরে পৃথিবীর দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বছবিভূত
ছিল না, স্তরাং তথন মাল-চালানের পথও ছিল সংকীর্ণ, মাল কিনিবার লোকও
ছিল অর। তাই মাটির কাছে আমাদের দাবি বেশি ছিল না, আর সেই দাবি
মিটাইবার আয়োজনও সহজ ছিল। তথন চাব চলিত না এমন বিন্তর অমি দেশে
পড়িয়া থাকিত। আমারই বয়সে দেখিয়াছি — একদিন যে অমি চাবীকে গছাইয়া
দিলে সে সেটাকে অত্যাচার মনে করিত, এখন সেই অমি দাম দিয়া যেলে না।
তথন স্থিতকের দিনে চাবী আপন অমিজ্যা ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া ঘাইত, প্রজা
পত্তন করা কঠিন হইত। এখন চাবী প্রাণপণে অমি আকড়িয়া থাকে, কেননা জমির
দাম বিন্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

অথচ চাৰী বলিভেছে, অথিতে তাহার অভাব বিটে না। তাহার একটা মন্ত কারণ এই বে, চাৰীর অভাব অনেক বাড়িয়া গেছে। ছাভা জুভা কাপড় আসবাব তাহার বারের কাছে আসিরাণগৌছিরাছে, ব্রিরাছে সেগুলি নইলে নর। সেই সঞ্চে সজে দেশ-বিদেশের ধরিদার আসিরা তাহার বারে বা দিরাছে। তাহার ফসল আহাজ বোরাই হইরা সম্প্রপারে চলিয়া বাইতেছে। তাই, দেশে চাবের জমি পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইরাছে, অথচ সমস্ত জমি চবিরাও সমস্ত প্রয়োজন মিটিতেছে না।

श्री अधि अशिष्ठा तिहल ना, कमलात्र का वािष्ठा हिला, स्था म्या क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क्रिया

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন মাটির উপরে আমাদের দাবি সামান্ত ছিল, যখন আরু ফসল পাইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইড, তথনো যে নিয়মে চাববাস চলিত এখনো সেই নিয়মেই চলিতেছে— প্রয়োজন অনেক বেলি হইয়াছে, অথচ প্রধানী সমানই আছে। জমি যখন বিভার পড়িয়া থাকিত তখন একই জমিতে প্রতি বংসরে চাব দিবার দরকার ছিল না, জমি বদল করিয়া জমির তেজ অভ্নুর রাখা সহক ছিল। এখন কোনো কমি পড়িয়া থাকিতে পায় না। অথচ চাবের প্রণালী বেষন ছিল তেমনই আছে।

চাবের গোল সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই থাটে। যথন দেশে গোড়ো ভ্যির অভাব ছিল না, তথন চরিয়া থাইয়া গোল সহজেই ক্ষ সবল থাকিত। আল প্রায় সকল জমি চবিয়া ফেলা হইল; রান্ডার পাশে, আলের উপরে, ষেটুকু ঘাস জন্ম সেইটুকু মাত্র গোলর ভাগো জোটে, অথচ তাহার আহারের বরাদ্দ পূর্বাপর প্রায় সমানই আছে। ইহাতে জমিও নিশ্তেক হইতেছে, গোলও নিশ্তেক হইতেছে এবং গোলর কাছ হইতে বে সার পাওয়া যায় তাহাও নিশ্তেক হইতেছে।

यत करता (काता गृहत्वत यि गृहद्दानित প্রতিদিনের প্রয়োজনীর চাল-ভালের বাধা বরাদ অনেক দিন হইতে ঠিক সমানভাবে চলিয়া আসে, অথচ ইতিমধ্যে বংসরে বংসরে পরিবারের জনসংখ্যা বাজিয়া চলে, তবে পূর্বে ঠাকুরদাদা এবং ঠাকুকনদিদি বেষন হাইপুই ছিলেন, তাহাদের নাতি-নাতনিকের তেমন চেহারা আর থাকিবে না, ইহাদের ছাড় বাহির হইয়া বাইবে, বাড়িবার মধ্যে লিভার পিলে বাড়িয়া উঠিবে। তথন দৈবকে কিয়া কলিকালকে দোষ দিলে চলিবে কেন। ভাড়ার হইতে চাল-ভাল আরো বেশি বাছির করিতে হইবে।

चात्रारवन्न ठायी वरण, बाहि इंडर्ड वानवावान चायम धतिया वाश नाइया

আদিতেছি তাহার বেশি পাইব কী করিয়া। এ কবা চাবীর মুখে শোভা পার, পূর্বপ্রথা অন্নরন করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিছু এমন কথা বলিয়া আমরা নিম্বৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন-অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে— নহিলে আধপেটা খাইয়া, জরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিছা জীবস্ত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বৃদ্ধি ধরত করিলে এই মাটি হইতে বে আমাধের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্থের কাজ বলা চলে না, চাষের বিস্থা এখন মন্ত বিস্থা হইয়া উঠিয়াছে। বড়ো বড়ো কলেজে এই বিস্থার আলোচনা চলিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ফসলের এত উন্নতি হইতেছে বে তাহা আমরা করনা করিতে পারি না।

তাই বলিতেছি, গ্রামটুক্কে ফদল জোগান দিতাম বে প্রণালীতে, দমন্ত পৃথিবীকে ফদল জোগান দিতে হইলে দে প্রণালী থাটবে না। কেহু কেহু এমন কথা বনে করেন বে. আগেকার মতন ফদল নিজের প্রশ্নোজনের জ্লুই থাটানো ভালো, ইহা বাহিরে চালান দেওয়া উচিত নহে। দমন্ত পৃথিবীর দলে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, একঘরে হইয়া হুই বেলা হুই মুঠা ভাত বেশি করিয়া থাইয়া নিজা দিলেই তো আমাদের চলিবে না। দমন্ত পৃথিবীর দলে দেনাপাওনা করিয়া তবে আময়া মামুব হইতে পারিব। বে জাতি তাহা না করিবে বর্তমান কালে দে টি কিতে পারিবে না। আমাদের ধনধান্ত, ধর্মকর্ম, জ্ঞানধ্যান দমন্তই আজ বিশ্বপৃথিবীর দলে বোগদাধনের উপধানী করিতেই হইবে; বাহা কেবলমাত্র আমাদের নিজের ঘরে নিজের গ্রামে চলিবে তাহা চলিবেই না। দমন্ত পৃথিবী আমাদের ঘরে আদিয়া হাঁক দিয়াছে, অয়মহং ভো: । তাহাতে সাড়া না দিলে শাপ লাগিবে, কেহু আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। প্রাচীনকালের গ্রামাতার গঞ্জীর মধ্যে আর আমাদের ক্রিরার রাজা নাই।

ভাই আমাদের দেশের চাবের ক্ষেত্রের উপরে সম্বন্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো কেলিবার দিন আসিরাছে। আজ শুধু একলা চাবীর চাব করিবার দিন নাই, আজ ভাহার সঙ্গে বিধানকে, বৈজ্ঞানিককে বোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাবীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নম— সম্বন্ত দেশের বৃদ্ধির সঙ্গে, বিশ্বার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, ভাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরন্ত্র কেলা হইতে এই যে 'ভূমিলন্দী' কাগজ্ঞানি বাছির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ অন্তব করিতেছি। বঁশুত জন্মীর দলে সর্যতীকে না মিলাইরা দিলে আক্ষালকার দিনে ভূমিলন্দীর বথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না। এইজন্ম বাহারা এই পত্তিকার উত্তোগী তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন আনাইতেছি এবং এই কামনা করিতেছি তাঁহাদের এই শুভ দৃষ্টান্ধ বাংলাদেশের জেলার জেলার ব্যাপ্ত হইরা দেশের ক্ষবিক্ষেত্র এবং চিন্তক্ষেত্রকে এককালে সফল করিয়া তুলুক।

व्याचिम ३७२६

## ঞীনিকেতন

#### সাংবংসরিক উৎসবোপলকে কৰিত

'বসস্থের বাণী অরণাের সব আয়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ সমীরণে; হয়তাে কোনাে গাছ নির্জীব, এই আহ্বানের সে অবাব দিলে না— সে তার পত্রপুলা বিকলিত করলে না, সে মৃছিত হয়েই রইল। বে গাছের অস্তরে রসের ধারা আছে, বসস্থের রস-উৎসবের নিমন্ত্রণে সে পত্রপুলাে বিকলিত হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রাণের আহ্বানে বধন বিশেষ প্রাণের মধ্যে তরক্ষ ওঠে তথনই তাে উৎসব।

আষাদের দেশেও নিয়ত ডাক পড়ছে, দৈববাণী আকাশে বাতাসে নিয়তই নিশ্বসিত। বেধানে সে বাণী সাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেথানেই আযাদের উৎসবক্ষেত্র রচিত হয়, স্ষ্টকার্যের সঙ্গে সঙ্গে যাহুষের চিন্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে।

আষাদের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে এক দিন এই আহ্বানধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে।
সেই আহ্বানকে বে পরিষাপে স্বীকার করা হয়েছে সেই পরিষাপে আমাদের সকলকে
উপলক্ষ করে একটি স্টের স্চনা হল। কোথার বে তার শেষ তা কেউ বলতে পারে
না। স্বকিরণস্পাতে পর্বতশিধরে নিশ্চল কঠিন ত্যার কেদিন গলে যার, সেদিনকার
লোতের ধারা বে কোন্ কোন্ দেশকে ফলশালী করে সাগরে গিয়ে পৌছবে সেদিন তা
কেউ নিশ্চিত জানে না। কিছ গতি ঘেই সঞ্চারিত হয় অমনি সে তার আপন বেশে
আপনার ভাগাকে বহন করে চলে। কত বিচিত্র শাধার বে তার পরিণতি হবে সে
তার অগোচর, এইটুকুতেই তার সার্থকতা বে তার কছ শক্তি মৃক্তি পেয়েছে। সেই
মৃক্তির একটি রূপ আমাদের এই প্রান্তরে একঢ়া দেখা দিয়েছিল। এখানে একদিন
আমলা কোনো-একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পঞ্জন করেছিলান, তাই নিয়ে আআভিযানের

ছোটো কথাটি আন্ধকের কথা নর। আমাদের আনজ হচ্ছে এই যে, এইখানে পরম ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার মিলন হবার চেষ্টা জেগেছে; সেই মিলনসাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।

আৰু তপস্থার দীকাগ্রহণের স্মরণের দিন। আৰু মনকে নম্র করো, আপনার মধ্যে বে দীনতা বয়েছে তার বন্ধন ছিন্ন করো— আনন্দে এবং পৌরবে। আরুকে বিচার করে দেখতে হবে, যে কান্ধের ভার নিয়েছি তার প্রকৃতি কী। আমাদের উদ্বৃত্তি কু নিয়ে আমরা দাতাবৃত্তি করতে চাই নি। দেশের মধ্যে যে প্রাণশক্তি মৃ্ছিত হয়ে পড়েছে তাকে সতেজ করবার সংকল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈয়েই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো অপমান— বাইরের অপমান তারই আমুষ্টিক।

পশ্চিম মহাদেশে আমরা দেখেছি যে, সেখানে মান্ত্র বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে আপন শক্তিকে সংহত করে। প্রধানত সেখানকার শহরগুলিই তার প্রাণের আধার। কিছ আমাদের প্রাচ্য দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ও চীনে, প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল গ্রামে গ্রামে সকল দেশে। সামাজিক দায়িত্ববোধের স্বতল্টের স্বায়ুকাল দর্বত্র পরিব্যাপ্ত हिन। किन्न वायामित कोन् जागामाय नयाकित मिरे वार्यक वार्यात एक हिन रुख পেল ! রাজ্রণক্তি আমাদের সেই সমাজশক্তির স্বাধীন ফৃতিকে চার দিক থেকে নিরম্ভ করে मिला। তার প্রাণের প্রবাহ আপনার যে থাদে সহজে সঞ্চরণ করত, ব্যাবসা বাণিজ্য ও শাসনকার্ষের স্থবিধা করবার জন্মে তারই মাঝে মাঝে বাঁধ তুলে দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন करत मिला এই বাঁধগুলিই হচ্ছে শহর। এ সামাদের দেশের প্রাণপ্রকৃতির মূলে ঘা षिष्यहा । भर्त्वत्र नभात्रात् जानन कृष्टिय जात्नात्र जीवजात्र त्वस्टरे पित्क ना, जात्र वाहित्र पन प्रथ्यत होत्रा किक्रि मस्हरीन। अन्न त्नहें, कन त्नहें, श्वाहा त्नहें, विका त्नहें, ष्यानम तिरे, वालाम पत्र षाला একে এक निवन। यपि प्रश्रुष या हान्निष्मिह, শহরে ভা বহুগুণিভ আকারে ফিরে পেলুম, ভা হলেও সান্ধনা থাকত। কিন্তু যা পাওয়া গেল সে তো কল-কারখানার জিনিদ, আপিদ-আদালতের জিনিদ, বেচাকেনার জিনিদ, দে তো স্বপ্রকাশ প্রাণের জিনিস নয়। তাতে স্থবিধা আছে, কিন্তু শক্তির স্বকীয়তা নেই। দেশ সেধানে আপনাকে উপলব্ধি করে না— সেধানে ষেটুকু মহিমা, সে তার নিজের মহিমা নয়। এই পরকীয়ের অভিসারে সে আপন কুল খোয়াতে বসেছে।

এ इर्गछि किएन वृद १८व।

ছোটো ছোটো আমুক্ল্যের বারা তো ছবে না। বাইরের থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা, সমস্তাকে থও করে দেখা। বে মুলের থেকে ভারা সকল অভাব শাধার প্রশাধার ছড়াচ্ছে, সে হচ্ছে প্রতিহত চিত্তধারার ওক্তা। बाह्रस्त्र किछ त्यथात नवन थात्क त्यथात त व्यापनात निह्छार्थत व्यापन मिछन त्यात छेत्त्विक करत । छात्र तथर त न निह्न कन भात्र, त कन छछ मृनावान नत्र त्यस्त मृनावान छात्र और महाडे व्यापानक्षित्र छेननिह । अछ्ये छात्र नकत्नत हात्त वर्ष्णा व्यानम्म, त्कनना बाह्रस्त्र नकत्नत हात्त वर्ष्णा भित्रक्त हत्व्यक्त, त्य रहिक्छा । व्यापन व्यापन रहिनक्कित वर्षण व्यापन विवयक्षेत न्यान भित्र हत्व महत्वाभिष्ठारु व्यापात्मत्र त्योत्तर, व्यापात्मत्र कन्यान । त्यथात्न तमरे महत्वाभिष्ठात्र विव्यक्त, त्यर्थात्मरे व्यापात्मत्र वर्षात्म, व्यापात्मत्र कन्यान । त्यथात्म तमरेहरू व्यापात्मत्र वर्षात्म, तमरेवात्म छणात । त्यथात्म विवयक्तेत्र व्यापात्मत्र कात्कत्र विधान तमरे, त्ववन व्यापन वर्षात्म, तमरेवात्म छणात्म वर्षात्म, तमरेवात्म छणात्म वर्षात्म भित्र वर्षात्म, तमरेवात्म कन्य । व्याप्तकर्ष्ट्रव्यत, व्यापार्वेत्र तमरे वर्षा वर्षात्म कन्य । वर्षात्म वर्य वर्षात्म वर्य वर्षात्म वर्षात्म

প্রশ্নকারী বলতে পারেন, তেজিশ কোটির তোমরা কী করতে পার। কিছু বিধাতা তো তেজিশ কোটির ভার আমাদের হাতে দেন নি ? তিনি শুধু একটি প্রশ্ন করেন, 'তৃমি কী করছ। যে কার্যক্ষেত্র ডোমার, দেখানে তৃমি নিজেকে সভ্য করেছ কি না।' তেজিশ কোটির কী করতে পারি, এ প্রশ্ন বাঁরা করেন তাঁরা সত্যকালের পথকে কছ করেন। তৃঃসাধ্যসাধনের চেটা করতে পারি, কিছু অসাধ্যসাধনের চেটা মৃঢ়তা। বারা আমাদের চার দিকে বয়েছে তাদের মধ্যে বদি সভ্যকার আগুন জালতে পারি, তবে সে আগুন আপনি আপনার শিখার পভাকাকে বহন করে চলবে। আমাদের সাধনাকে যদি ছোটো ভায়গায় সার্থক করে তৃলি, তা হলে বিশ্বের বিধাতা শ্বয়্মং সেথানে আসেন, এই ক্ষুত্র চেটার মধ্যে তাঁর শক্তি দান করেন। সংখ্যায় আয়তনে বিশ্বাস কোরো না। সভ্য ক্ষুত্রকার হলেও দিগ্বিজয়ী। আপনার অস্তরের দীনতাকে দ্ব করো; তপস্থাকে সার্থক করে তোলো; তা হলে এ ক্ষুত্র চেটা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হবে— শাখা থেকে প্রশাধায় বিশ্বত হবে, বৃহৎ বনস্পতি হয়ে ছায়ালান করতে পারবে, ফলদান করতে পারবে।

रेखाई ३७७८

## পদ্মীপ্রকৃতি

ষৌমাছি মৌচাক রচনা করলে, তার গোড়াকার কথাটা তাদের অরের ব্যবস্থা। ফুলে ফুলে কণা কণা মধু; কোনো ঋতু উদার, কোনো ঋতু রূপণ, বে ষৌমাছিরা দল বেঁধে সংগ্রহ আর দল বেঁধে সঞ্চয় করতে পারলে, মৌচাকে পত্তন হল তাদের লোকালয়। লোকালয় বলতে কেবলমাত্র অনেকে একত্র অমা হওয়ার গণিতরূপ নয়, ব্যবহারনীতি-য়ারা এই একত্র অমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।

অনেকে ভোগ করবার থেকে বেটা আরম্ভ হল অনেকে ভ্যাগ করবার দিকে সেটা নিয়ে গেল। নিজের জন্ত কাল করার চেয়ে সকলের জন্তে কাল করাটা হয়ে উঠল বড়ো, সকলের প্রাণযাত্রার মধ্যেই নিজের প্রাণের সার্থকভা বোধ জন্মাল— এরই থেকে বর্তমান কালকে ছাড়িয়ে অনাগত কালকে সভ্য বলে উপলব্ধি করা সম্ভব হল; যে দান নিজের আয়ু-কালের মধ্যে নিজের কাছে পৌছবে না, সে দানেও ক্বপণতা রইল না; লোকালয় বলতে এমন একটি আশ্রয় বোঝাল বেখানে নিজের সক্ষে পরের, বর্তমানের সঙ্গে ভাবীকালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রসারিত। এই হল অন্ধরন্ধের তত্ত্ব, অর্থাং অন্ধ বেই বৃহৎ হয়েছে অমনি সে স্থলভাবে অন্ধকে ছাড়িয়ে এমন-একটি সভ্যকে প্রকাশ করেছে যা মহান। আদিমকালে পশুশিকার করে মান্ত্র্যর প্রীবিকানির্বান্থ করত, ভাতে লোকালয় কমে উঠতে পারে নি। অনিশ্বিত অন্ধ-আহ্রণের চের্টান্ন সকলে একা একা খ্রে বেড়িয়েছে। তথন তাদের সভাব ছিল হিংশ্র, দঞ্চাবৃত্তি ছিল ব্যবসায়, ব্যবহার ছিল অসামান্ত্রিক।

মাহবের অন্নব্যবাহা হানিভিত ও প্রচুর হতে পেরেছে বড়ো বড়ো নদীর ক্লে—
বেমন নীলনদী, ইয়াংসিকিয়াং, অক্সাস, মুক্লেটিস, গলা, মম্না— সেইবানে অন্নেছে
বড়ো বড়ো সভ্যতা, অর্থাৎ লোকালয়বছনের প্রব্যবহা। পলিমাটিতে ভ্রিকর্ষণ করে
মাহব বখন একই আরপার বংসরে বংসরে প্রচুর ক্সল কলিয়ে তুললে তথনি অনেক
লোক এক হানে হারীভাবে আবাস পদ্ধন করতে পারল— তথনি পরস্পারকে বক্ষিত
করার চেরে পরস্পারকে আন্সক্ল্য করার মাহ্ব সকলতা দেখতে পেলে। একত্র মেলবার
বে সামাজিক মনোবৃত্তি ভিতরে ভিতরে মাহ্বের পক্ষে আভাবিক, অন্নসংহানের
স্বব্যোপের ঘারা সেইটে জোর পেয়ে উঠল। মাহ্ব ভ্রিমাতার নিমন্ত্রণ পেলে, একত্র
স্বাই পাত পেড়ে বসল, তখন পরস্পারের আতৃত্বের সন্ধান মিলল, বহুপ্রাণ এক-অন্নের
ঘারা এক প্রাণের সমন্ত্র শ্বীকার করল। তখন দেখতে পেলে পরস্পারের যোগ কেবলমাত্র

স্বোগ মন্ত্র, তাতে আনন্দ। • এই আনন্দে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিশীকার, এমন-কি, মৃত্যুশীকারও সম্ভবপর হয়।

পৃথিবী আমাদের বে অন্ন দিরে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাভে আমাদের চোথ ক্ডোন্ন, আমাদের মন ভোলে। আকাল থেকে আকালে স্থিকিরপের বে অর্থরাপ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল-থেতে ভারই সঙ্গে হ্বর মেলে এমন সোনার রাগিণী। সেই রূপ দেবে মাহ্বর কেবল ভোজনের কথাই ভাবে না; সে উৎসবের আয়োজন করে, সে দেখতে পান্ন কল্লীকে যিনি একই কালে স্থল্পরী এবং কল্যাণী। ধরণীর অন্নভাগ্রারে কেবল বে আমাদের স্থানিবৃত্তির আলা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্ধর্বের অমৃত। গাছের ফল আমাদেরকে ডাক দেয় শুধু পৃষ্টিকর শশুপিগু দিয়ে নয়, রূপ রস বর্ণ গছ দিয়ে। ছিনিয়ে নেবার হিংল্রভার ডাক এতে নেই, এতে আছে একত্র-নিমন্ত্রপের সৌহার্দ্যের ডাক। পৃথিবীর অন্ন বেমন স্থল্যর, মাহ্রবের সৌহার্দ্য ভেষনি স্থল্যর। একলা যে অন্ন থাই তাতে আছে পেট ভরানো, পাঁচজনে মিলে বে অন্ন থাই তাতে আছে আল্লি ভ্রানো, পাঁচজনে মিলে বে অন্ন থাই তাতে আছে আল্লের আলির হন্ন স্থল্যর ভালে স্থিবিলয়। এই আত্মীয়তার বজ্ঞাক্ষত্রে অন্নের থালি হন্ন স্থলর, পরিবেশন হন্ন স্থলোভন, পরিবেশ হ্য স্প্রিভিছন।

দৈক্তে যাহ্নবের দাক্ষিণা সংকৃতিত করে, অথচ দাক্ষিণোই সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই ধরণীর অরভাগ্যারের প্রাক্ষণেই বাঁধা হয়েছে যাহ্নবের গ্রাম। মাহ্নবের মধ্যে বা অমৃত তার প্রকাশ হল এই মিলন থেকে— তার ধর্মনীতি, সাহিত্য, সংগীত, শিক্সকলা, তার বিচিত্র আয়োজনপূর্ণ অফুষ্ঠান। এই মিলন থেকে মাহ্নব গভীরভাবে আত্মপরিচয় পেলে, আপন পরিপূর্ণতার রূপ তার কাছে দেখা দিল।

গ্রাষের সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও উত্তব। সেধানে রাইলাসনের লক্তি পৃঞ্চীভৃত; সেধানে সৈনিকের ত্র্না, বিশিকের পণ্যলালা, বিভাগান ও বিভা-অর্জনের উদ্দেশে বছ স্থান পেকে এক স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রের সমাবেশ, দূর পৃথিবীর সঙ্গে জানালোনা দেনা-পাওনার বোগ। সেধানে মাটির বৃক্ষের 'পরে জগদল পাথর, জীবিকা সেধানে কঠিন, শক্তির সচ্চে লক্তির প্রতিযোগিতা। সেধানে সকল মাহ্যকে হার মানিয়ে একলা-মাহ্য বড়ো হতে চাচ্ছে। বাড়াবাড়ি না হলে তারও ফল মন্দ নয়। ব্যক্তিস্বাতম্ভ্রা বদি অতিশয় চাপা পড়ে তা হলে ব্যক্তিগত শক্তির উৎকর্ষ ঘটে না। সমান-মাথা-ওয়ালা ঝোপগুলোর চাপে বনম্পতি বেটে হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বাতম্ভ্রোর অত্যাকাজ্ঞা অগ্নিবান্দের ঠেলার জনসজ্জের সাধারণ আশ্রমভূমিকে উচুর দিকে উৎক্তিপ্ত করে, উৎকর্বের আদর্শ বেড়ে ওঠে, প্রম্পরের নকলে ও রেবারেবিভে মান্থবের শক্তির চর্চা অত্যন্ত সচেই হয়ে থাকে, জানের ও কর্মের ক্ষেত্রে ব্যব্দবের সম্ভবপর হয়, নানা স্থেশের নানা আতির চিম্ব-

সমবামে বিভার আয়তন প্রশন্ত হয়ে ওঠে। শহরে, যেশানে সমাজের চাপ অতিপনিষ্ঠ নয়, সেধানে ব্যক্তিস্বাভন্তা স্থযোগ পায়, মানসশক্তি একটা সাধারণ আফর্শের অক্তচ সমতলতা ছাড়িয়ে উঠতে থাকে। এই কারণেই বৃদ্ধির জড়তা ও সংকীর্ণতা সকল দেশেই সকল কালেই গ্রাম্যভার নামান্তর হয়ে আছে।

শহরে যাত্ব আপন কর্মোন্তমকে কেন্দ্রীভূত করে; ভার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহে প্রাণণজ্ঞি ধেষন এক দিকে ব্যাপ্ত, তেমনি আবার এক এক জারপার তা বিশেষ ও বিচিত্র -ভাবে সংহত। নিম্নশ্রেণীর জীবদেহে এই মর্মহানগুলি সংহত হয়ে ওঠে নি। দেহবিকাশের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মন্তিক কুস্কুস্ হৎপিও পাকষন্ত বিশেষ বিশেষ কেহ-ক্রিয়ার স্বত্র যন্ত্র হয়ে উঠল। এইগুলিকে শহরের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

শহরগুলি লোকালয়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের কেন্দ্র, মাহ্যবের উষ্ণম এক এক স্থানে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সংহত হয়ে তাদের স্বাষ্ট করেছে। পূর্বকালে ধনস্টি প্রভৃতির প্রয়োজন-সাধনে যথের হাত ছিল অতি সামান্তই। তথনকার ষম্ভুলির সঙ্গে মাহ্যবের শরীর-মনের যোগ সর্বক্ষণ অব্যবহিত ছিল। সেইজন্মে তার থেকে যা উৎপন্ন হতে পারত তা ছিল পরিমিত, আর তার মূনফা বিকট প্রকাণ্ড ছিল না। স্কুরাং তথন প্রার্চনায় কর্মশক্তির আনন্দটা ছিল প্রধান, কর্মফলের লোভটা তার চেয়ে পুর্ব বড়ো হয়ে ওঠে নি। তাই তথনকার নগরগুলি মাহ্যবের কীতির আনন্দরণ গ্রহণ করতে পারত।

অকান্ত সকল রিপুর মতোই লোভটা সমান্তবিরোধী প্রবৃদ্ধি। এইন্সডেই মান্তব তাকে রিপু নলেছে। বাইরে থেকে ভাকাত বেমন লোকালয়ের রিপু, ভিতর থেকে লোভটা তেমনি। বতক্রণ এই রিপু পরিমিত থাকে ততক্রণ এতে করে ব্যক্তিষাভয়ের কর্মোল্লম বাড়িয়ে তোলে, অথচ সমান্তনীতিকে সেটা ছাপিয়ে বায় না। কিছু লোভের কারণটা বদি অতান্ত প্রবল ও তার চরিতার্থতার উপায় অতান্ত বিপুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে সমান্তনীতি আর তাকে সহজে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আধুনিক কালে বন্দ্রের সহবোগে কর্মের শক্তি বেমন বছঙানিত, তেমনি তার লাভ বছ অলের, আর সেই সক্ষে সক্রে তার লোভ। এতে করেই ব্যক্তিষার্থের সঙ্গে সমান্তবার্থের দামক্রত টলমল করে উঠছে। দেখতে দেখতে চারি দিকে কেবল লড়াই ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে। এইরক্ষ অবস্থায় গ্রামের সন্দে শহরের একারবিভিতা চলে বায়, শহর প্রামকে কেবল শোবণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

बाक आध्य बारमा निवन। महरत्र कृतिय बारमा बमन— तम बारमात्र पूर्व हक्ष नक्षरत्वत्र मःश्रीष्ठ निर्दे। श्रीष्ठ पर्रावस्त्र स्थ श्रीष्ठ क्रिम, प्रवास्त्र स बान्नक्रिन श्रीष জ্ঞানত, সে আন্ত পৃথা, মান। গুরু-যে জলাশয়ের অন শুকোলো তা নয়, হাদয় গুকোলো। জীবনের আনন্দে মাঠের ফুলের মতো যে-সব নৃত্যাগীত আগনি জ্ঞান উঠত তারা জীব হুমে গুলায় বিলিয়ে গেল। প্রাণের উদার্য এতকাল আপনিই আপনার সহন্ত আনন্দের স্থান উপকর্ম আপনিই স্পন্ধ করেছে— আন্ত সে গেল বোবা হয়ে, আন্ত তাকে কলে-তৈরি আমোদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে— যতই নিচ্ছে ততই নিজের স্পন্ধ আরো অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

বেশি দিনের কথা নয়, নবাবি আমলে দেখা গেছে, তথনকার বড়ো বড়ো আমলা বাঁয়া রাজদর্শারে রাজধানীতে পূই, জন্মগ্রামের সমাজ-বন্ধনকৈ তাঁরা অন্থরাগের সঙ্গে আজন করেছেন শহরে, ব্যয় করেছেন গ্রামে। মাটি থেকে জল একবার আকাশে গিয়ে আবার মাটিতেই ফিয়ে এসেছে— নইলে মাটি বন্ধ্যা মফ হয়ে বেড। আজকালকার দিনে গ্রামের থেকে বে প্রাণের ধারা শহরে চলে বাছে, গ্রামের সঙ্গে ভার দেনা-পাওনার বোগ আর থাকছে না।

আৰু ধ্যকেতু উড়িয়ে কলের শৃঙ্গ বাজন, মাহুবকে দলে দলে তার স্থিয় সমাজন্থিতি থেকে লোভ দেখিরে বের করে নিলে। মামুষ আবার ফিরল তার প্রথম আরম্ভের অবস্থার — সেই আরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাই প্রবল দেহ নিয়ে আৰু দেখা দিল; আপন আপন খতন্ত্ৰ ভোগের তুর্গ বেঁধে মাত্র্য অক্তকে শোষণ ও নিজেকে পোষণ করতে मागम ; उथनकात्र कारमत्र मञ्जावृष्टि स्ट्रास्ट्रत थात्रन कत्रता। গ্রামে একদিন অনেক যাত্র্য মিলেছিল, সকলে যিলে সংগ্রহ সঞ্চয় ও ভোগ করবার জন্তে। এখন সংখ্যায় তার চেয়ে অনেক বেশি ষাম্ব একত্র মিলল, কিন্তু প্রভ্যেকেই নিজের ভোগের কেন্দ্র विष्य। जाहे नयां खद नश्क विधानित कार्य भूनिम्तर भाराया कर्। राष्ट्र जेंग-আত্মীয়ভার আয়গায় আইনের জটিলভা বাইরের শিকল পাকা করে তুলছে। নিজেরা প্রত্যেকেই বেখানে নিজের ভোগের কেন্দ্র, সেথানে আমরা হয় পরের দাসত্ব করি নয় निष्मत्र, किन्न पृष्टे-हे मान्य। এই कर्मभानवक मान्यस्त्र मःशा जान क्रामहे विष् চলেছে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যারা মিলল, অস্তরের ক্ষেত্রে তাদের মিল নেই বলে **এই-मय भन्नमाम ७ ब्याज्यमामरमत्र यत्न देश विराप्त क्षात्रमाम ७ ब्याज्यमामरमत्र यत्न देश विराप्त** भिभा ७ हि: मारक अवा नाना चाकारत रकरमहे मिथा करत्र जुलाइ। धनी मतिराज অস্তত আমাদের দেশে বিচ্ছেদ অভিমাত্র ছিল না — ভার একটা কারণ, ধনের সম্বান व्यक्त-मर मन्त्रात्मव मीति हिन ; बात-এको कार्यन, धनी व्यापन धत्नव नामिष चीकात कत्रछ। अर्था९, धन छथन अभागाजिक हिल ना, खथन প্রত্যেকের ধনে সমস্ত সমাজ ধনী হয়ে উঠত। তথন মান অপযান ও ভোগের ছারতম্য ধনকে আত্রয় করে স্পর্বিড

আত্মন্তির সঙ্গে মাহুষের পরস্পারের সহছের পথ রুদ্ধ করে নি। আত্ম অরশ্ব লোভের অন্ন হয়ে ছোটো হয়ে যেতেই একদিন যা সমাক্র বেঁধেছে আত্ম তাই সমাক্ষ ভাঙছে— রক্তে ভাসাচ্ছে পৃথিবী, দাসত্ত্ব জীর্ণ করছে মাহুষের মন। আত্ম তাই ধন-অধনের উৎকট অসামঞ্জ দূর করবার জন্মে চার দিকেই উত্তেজনা।

এখনকার কালের সাধনা, লোকালয়কে আবার সমগ্র করে ভোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের ঘারা এই পূর্ণতা ঘটবে না। বিপ্লবেক যারা বাহন করে তারা এক অসামঞ্জ থেকে আর-এক অসামঞ্জ লাক দিয়ে চলে, তারা সত্যকে হোঁটে ফেলে সহক করতে চায়। ভারা ভোগকে রাখে তো ত্যাগকে ভাড়ায়, ত্যাগকে রাখে তো ভোগকে দেশছাড়া করে—মানবপ্রকৃতিকে পক্ করে তবে তাকে শাসনে আনতে চায়। আমরা এই কথা বলি বে, সত্যকে সমগ্রভাবে না নিতে পারলে মানবস্বভাবকে বঞ্চিত করা হয়— বঞ্চিত করেলেই তার থেকে রোগ, তার থেকে অশান্তি। এমন-কি, ঐ বে কলের কথা বলছিল্য— তাকে দিয়ে আমরা বিভার অকার্য করছি বলেই যে ভাকে বাদ দেওরা চলে এ কথা বলা যায় না। এই যন্ত্রও আমাদের প্রাণশক্তির অল। এ একেবারেই যাহ্যবের জিনিস। হাতকে দিয়ে ভাকাতি করেছি বলে বে তাকে কেটে কেললে মকল হয় তা নয়, সেই হাতকে দিয়েই প্রায়ন্তিত করাতে হবে। নিজেকে পত্ করে ভালো হবার সাধনা কাপুক্ষতার সাধনা। মাহ্যবের শক্তি নানা দিকে বিকাশ খোঁতে, তার কোনোটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।

অদিমকাল থেকে মানুষ যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির কোনো-একটা শক্তিরহন্ত বেই সে আবিকার করে, অমনি বন্ধ দিরে তাকে বন্ধী করে তাকে আপনার বাবহারের করে নের। এর থেকেই তার সভ্যতায় এক-একটা নৃতন পর্বারের আরম্ভ। প্রথম বেদিন সে লাওল তৈরি করে মাটির উর্বরতাশক্তিকে কর্ষণ করতে পারলে, সেদিন ভার জীবনযাত্রার ইতিহাসে কত বড়ো পর্দা উঠে গেল। সেই উন্মীলিত আবরণ কেবল যে তার অরশালাকে বৃহৎ করে অবারিত করলে তা নর— এতদিন তার মনের যে অনেক কন্ধ অন্ধরার ছিল, তার মধ্যে আলো এনে কেললে। এই স্থবোগে সে নানা দিকেই বড়ো হরে উঠল। একদিন পশুচর্ম ছিল মান্থবের দেহের আন্ধানন—বেদিন চরকার তাঁতে সে প্রথম কাপড় বৃনলে, সেদিন কেবল বে দে সহজে হেছ ঢাকতে পারলে তা নয়, এতে তার শক্তিকে বড়ো করে উন্বোধিত করাতে বহুত্ব পর্যন্ত প্রার প্রতাব বিশ্বত হল। তাই শুরু মান্থবের দেহ নয়, আন্ধকের দিনের মান্থবের মন হক্ষে কাপড়-পরা মন— মান্থব যে মানবলোক স্বার্ট করছে কাপড়টা ভার একটা বড়ো

छैंगोगांन। जाजरकत्र मित्न जांबारमत्र रमस्य जायत्र। छापनाम कांभक्षे थाछ। क्य हि, क्षि । पिरक क्रांमनाम भेजांकां । तर्फ हमम। जात्र भारत कांभफ़ी रक्तम अक्षी षाकाष्त्र नम्, स्टो धक्टो छारा। पर्शार कानए मामूराय मन निर्करक स्टकान कत्रवात्र अकि। न्छन छेभानान भाषा । अ कथा नवारे खात्न, भाषात्रत्र यून त्थरक याष्ट्रव বধন লোহার যুগে এল তখন কেবল যে ভার বাহ্নশক্তির বৃদ্ধি হল তা নয়, ভার चास्त्रिक मक्ति अनात्र (भरम । भक्त होत्र भारत्रत्र चवचा त्थरक रविन बाक्ष्य दूरे होड ত্ই পারের অবস্থায় এল তখনই এর গোড়া-পত্তন। তুই ছাত থাকাতে পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষমতা মামুষের বেচ্ছে গেছে--- এই তার দেহশক্তির বিশেষম্ব থেকে তার মনের শক্তি বিশেষত্ব পেলে। সেইদিন থেকে হাতের সাহাব্যেই মাত্র্য হাতিয়ার তৈরি করে হাতকেই বছগুণিত করে চলেছে। তাতে করেই বিশের সঞ্চে তার ব্যবহার क्विन रे विष् प्रेष्ट, जात्र (थक्ट जात्र अन्तर क्ष्यात्र नाना पिक थूल बाष्ट। कांना मधामी विव वाजन (व, विषय माज वावशायत मिक्किक मः कृष्ठि कंद्रा श्रव, তা হলে গোড়ার মাহুষের হাত হুটোকেই অপরাধী করতে হয়। বোরতর সন্মাসী ততদৃর পর্যন্তই বার। সে উর্ধবাহ হয়ে থাকে; বলে, 'সংসারের সন্দে আযার কোনো वावशांत्रहे (नहे, व्यापि मुक्त।' शांख्य मिक्तिक शांनिक पृत्र भर्यक्षहे अशांख्य विव, जांत्र বেশি এগোডে দেব না- এটা হচ্ছে নানাধিক পরিষাণে সেই উর্ধবাছত্তের বিধান। এত বড়ো শাসনের অধিকার পৃথিবীতে কার আছে। বিশ্বকর্মা মাছ্রকে বতদ্র পর্যস্ত এগিয়ে আসবার জন্তে আহ্বান করেন তাকে ততদূর পর্যন্ত এগোতে দেব না— বিধাতৃদত্ত শক্তিকে পত্নু করবার এমন স্পর্বা কোন্ সমাজবিধাতার মূখে শোভা পায়! শক্তির ব্যবহারের পদাই আমরা সমাজকল্যাপের অনুগত করে নির্মিত করতে পারি, কিছ শক্তির প্রকাশের পদ্বা আমরা অবক্রদ্ধ করতে পারি নে।

ষাহ্ব বেমন একদিন হাল লাওলকে, চরকা উতিকে, তীর ধহুককে, চক্রবান বানবাহনকৈ গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনধাত্রার অহুগত করেছিল, আধুনিক বন্ধকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে বারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না। বে কারণে চার-পা-ওয়ালা জীব ছই-পা-ওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠে নি, এও সেই একই কারণ।

আত্তবের দিনে বন্ত্রের সাহাব্যে একজন লোক ধনী আর হাজার লোক তার ভ্ত্য, এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, বন্তের তারা একজন লোক হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী হয়। সেটাতে যদি দোষ থাকে তবে বিদ্যা-অর্জনেও দোষ আছে। বিদ্যার সাহাব্যে বিদ্যান্ অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদানের চেয়ে। এ হলে আমাদের

এই কথাই বলতে হবে— যন্ত্ৰ এবং তার মূলীভূত বিছায়ি যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল-বিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মাহুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে— শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।

ে প্রকৃতির দান এবং মান্নবের জ্ঞান এই তৃইয়ে মিদেই মান্নবের সভ্যতা নানা সহলে বড়ো হয়েছে— আজও এই তৃটোকেই সহযোগীরূপে চাই। মান্নবের জ্ঞান যেখানে কোনো প্রোনো অভ্যন্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদকে ভাগারজ্ঞাত করে বৃষিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা, সে ক্যা নিয়ত কয় হচ্ছে, ভাই এক মৃগের মৃত্যন ভেঙে ভেঙে আমরা বহুষ্গ ধরে দিন চালাতে পারব না। আজ আমাদের দিন চলছেও না।

বিজ্ঞান যাত্র্যকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যথন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তথনই সভাযুগ জাসবে। আজ সেই পরম ঘূগের জাহ্বান এসেছে। আজ মাত্র্যকে বলতে হবে, 'ভোমার এ শক্তি জক্ষর হোক; কর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক।' মাত্র্যের শক্তি দৈবশক্তি, ভার বিক্লছে বিশ্রোহ করা নাস্তিকভা।

শক্তিবে শক্তির এই ন্তনতম বিকাশকৈ গ্রামে গ্রামে জানা চাই। এই
শক্তিকে সে আবাহন করে জানতে পারে নি বলেই গ্রামে জ্লাশয়ে আরু জল নেই,
মালেরিয়ার প্রকোপে হংবলোক পাপতাপ বিনাশম্তি ধরছে, কাপুক্ষতা পৃঞ্জীভূত।
চার দিকে বা দেখছি এ তো পরাভবেরই দৃষ্ণ। পরাভবের জ্বসাদে মাছ্য নড়তে
পারছে না, তাই এত দিকে তার এত জ্ভাব। মাছ্য বলছে, 'পার্লুম না।' ত্রু
জ্লাশর থেকে, নিজ্ল ক্ষেত্র থেকে, খ্লানভূমিতে বে চিতা নিবতে চার না তার শিখা
থেকে কারা উঠছে, 'পারলুম না, হার মেনেছি।' এ ব্পের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে
পারি তা হলেই জ্বিত্ব, তা হলেই বাঁচব।

এইটেই আমাদের শ্রীনিকেডনের বাণী। আমাদের ফদল-থেডে কিছু বিলিতি বেগুন কিছু আলু ফলিয়েছি, চিরকেলে ডাঁড চালিয়ে গোটাকডক সভরঞ বৃনিয়েছি—আমাদের বাঁচবার পক্ষে এই ঘণেট নয়। বে বড়ো পক্তিকে আমাদের পক্ষত্ক করতে পারি নি সেই আমাদের পক্ষে দানবশক্তি; আলকের এই অল্পকিছু সংগ্রহ যা আমাদের পাষ্বন রয়েছে সেই দানবের সক্ষে লড়াই করবার যগোচিত উপকরণ তা নয়।

পুরাণে পড়েছি, একদিন দৈতাদের সজে সংগ্রামে দেবতারা হেয়ে যাজিলেন। তথন তারা আপনাদের গুরুপুত্রকে দৈতাগুরুর কাছে পাঠিরেছিলেন। যাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই বিছা দেবলোকে আনাই ছিল তাদের সংকল্প। আজকের দিনে আমাদের দেশে সর্বদাই শুনতে পাই, মুরোপের বিদ্যা আমরা চাই নে, এ বিদ্যার শরতানি আছে। এমন কথা আমরা বলব না। বলব না, শক্তি আমাদের মারছে, অতএব অশক্তিই আমাদের শ্রের। শক্তির মার নিবারণ করতে গেলে শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়, ভাকে ভ্যাপ করলে মার বাড়ে বৈ কমে না। সভ্যকে অখীকার করলেই সভ্য আমাদেরকে বিনাশ করে, তথন তার প্রতি অভিযান করে বলা মুচ্তা যে 'সভ্যকে চাই নে'।

উপনিষদ্ বলেন, ধিনি এক ভিনি 'বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দ্বাডি'— নানা জাতির লেকিকে ভাদের নিহিভার্থ দান করেন। নিহিভার্থ, অর্থাৎ প্রকারা যা চায় প্রকাপতি সেটা তাছের অম্বরেই প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মানুষকে সেটা আবিছার করে নিতে हय, छ। इलाहे मानित किनिम छात्र निष्युत किनिम इर् छठि। यूल यूल এই निहिछार्च প্রকাশ পেয়েছে। এই-বে নিহিতার্থ তিনি দিয়েছেন, এ 'বহুধা শক্তিষোগাৎ'— বহুধা শক্তির ঘোপে। নিহিভার্ষের সঙ্গে সেই বহুদিক্গামী শক্তিকে পাই। আত্রকের যুগের যুরোপীয় সাধকেরা যাহ্যবের সেই নিহিভার্থের একটা বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন- ভারই যোগে বিশেষ শক্তিকে পেয়েছেন। দেই শক্তি আজ বহুধা হয়ে বিশকে নৃতন করে জয় क्या (विश्वास्ति । किन्न धरे मिन्न, धरे चर्ष यात्र, जिनि मक्न वर्षत्र लाक्ति शक्तरे अक— अकाश्वर्यः। त्मेर मिक्त अर्थ (य-कांत्रा वित्मय कांत्र वित्मय कांत्रित कांक्र वास होक-ना स्वन, जा नकन कालित नकन साजित भरकरे धक। विस्नातित मछा स পণ্ডিত যথনই আবিদার কলন, জাতিনিবিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি-আবিদার আমাদের সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মাত্র্যকে একা দান করছে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিম্নে যান্ত্ৰ হানাহানি করে থাকে; সেই বিরোধ সভ্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, षात्रारम्त्र हित्रा (व ष्यम्खा, रव ष्यम्कि, छात्रहे मर्या। रमहेवरक थहे स्नारकत्रहे स्यर चाहि— मताबुद्धा ७७३। मःयूनक् । जिनि चार्यासत्र मकनत्व, मकलित मक्तिक, ७७वृद्धि-षांद्रा (यां भर्क कक्षन।

### দেশের কাজ

#### শ্ৰীনিকেতন বাংসরিক উংসবে কবিত

সাংসর্ব। তাকেই রিপ্ বলে, যাতে আতাবিশ্বতি আনে। এমনি করে নিজেকে হারানোই মাহবের সর্বনাশ করে, এই রিপ্ই জাতির পতন ঘটার। এই ছটি রিপ্র মধ্যে চতুর্থটির নাম মোহ। সে অন্ধতা আনে দেশের চিত্তে, অসাড়তা আনে ভার প্রাণে, নিরুত্তম করে দের তার আত্মকর্তৃত্বকে। মানবস্বভাবের মূলে বে সহজাত শক্তি আছে তার প্রতি বিশাস সে ভূলিরে দের। এই বিহ্নলতার নামই মোহ। আর এই মোহেরই উন্টো হচ্ছে মদ— অহংকারের মন্ততা। মোহ আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বতি আনে, আমরা যা তার চেয়ে নিজেকে হীন করে দেখি; আর গর্ব, সে আপনাকে অসত্যভাবে বড়ো করে তোলে। এ জগতে অনেক অভ্যুদরশালী মহাজাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে। স্পর্বার বেগে ভারা সভ্যের সীমা লক্ত্মন করেছে। আমাদের মরণ কিন্ধ উন্টো পথে— আমাদের আচ্ছর করেছে অবসাদের কুরাশার।

একটা অবসাদ এনে আয়াদের শক্তিকে ভূলিয়ে দিরেছে। এককালে আয়য়া
আনেক কর্ম করেছি, আনেক কীতি রেখেছি, সে কথা ইতিহাস জানে। তার পর কথন
অন্ধকার ঘনিয়ে-এল ভারতবাদীর চিতে, আয়াদের দেহে মনে অসাঞ্চতা এনে দিলে।
মহন্তব্যের গৌরব বে আয়াদের অন্ধনিহিত, সেটাকে রক্ষা করবার জক্তে বে আয়াদের
প্রাণপণ করতে হবে, সে আয়াদের মনে রইল না। একেই বলে মোহ। এই মোহে
আয়য়া নিজের য়য়ায় পথ বাধামৃক্ত কয়েছি, তার পর বাদের আত্মজরিতা প্রবল,
আয়াদের য়ায় আসছে তাদেরই হাত দিয়ে। আল বলতে এসেছি, আজাকে
অবয়ানিত করে রাখা আর চলবে না। আময়া বলতে এসেছি বে, আল আয়য়া
নিজের দায়িছ নিজে গ্রহণ কয়লেম। একদিন সেই দায়িছ নিয়েছিলেম, আত্মপত্তিতে
বিশাল রক্ষা কয়েছিলেম। তথন কলাশয়ে লল ছিল, মাঠে শক্ত ছিল, তথন পুরুষকার
ছিল মনে। এখন সম্ভ দ্র হয়েছে। আবার একবার নিজেকে নিজের দেশে ফিয়িয়ে

 একটা ঘটনা শুনেছি— হাঁটুজলে মাতুষ ভূবে মরেছে ভরে। আচমকা দে মনে করেছিল পায়ের তলায় ষাটি নেই। আষাদেরও সেইরকয়। মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে, বেষনি হোক পায়ের তলায় থাড়া দাঁড়াবার জমি আছে এই বিশাস দৃচ করব, সেই আষাদের ব্রন্ত। এখানে এসেছি সেই ব্রন্তের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জল্পে নয়। বে প্রাণশ্রোভ তার আপনায় প্রাতন থাত ফেলে দ্রে সরে গেছে, বাধাম্ক্ত করে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এসো, একত্রে কাক্ত করি।

সং বো মনাংসি সংত্রতা সমাকৃতীর্ণমামসি।
ভাষী যে বিত্রতা ছন ভান্ বং সং নময়ামসি।

এই ঐক্য যাতে দ্বাপিত হয়, তারই জব্যে অক্লাম্ব চেটা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রক্ষে বক্ষে আমাদের ঐশর্ষকে আমরা ধৃলি-খলিত করে দিয়েছি। সর্বনেশে ছিন্ত গুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সব-কিছু দিয়ে।

আমরা পরবাসী। দেশে করালেই দেশ আপন হয় না। বতক্ষণ দেশকে না কানি, বতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আয়য়া এই দেশকে আপনি জয় করি নি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আয়য়া তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ বেমন এই-সব বন্ধপিত্তের নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই য়য়য়— একেই বলে য়োহ। বে মোহাভিত্ত সেই তো চিয়প্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্যসম্বন্ধ কার সলে। বাইরের সহায়তার বারা নিকের সভ্য বন্ধ কথনোই পাওয়া বায় না। আমার দেশ আর কেউ আয়াকে দিতে পায়বে না। নিজের সমন্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে ববনই আপন বলে আনতে পায়ব তবনই দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে বে ফিরেছি তার লক্ষণ এই বে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ বলেই আনি। পাশেই প্রত্যক্ষ বরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আয় আমি পরের উপর সমন্ত দোব চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশান্মবোধের বাগ্বিন্তার করছি, এত বড়ো অবান্তব অপদার্থতা আয় কিছু হতেই পারে না।

 তেষনি আবার দারিন্তাও ব্যাধিকে পালন করে। লাজ নিকটবর্তী বারোটি আষ একত্র করে রোগের সঙ্গে বৃদ্ধ করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা ঘেন সবলে বলতে পারে, 'আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের অসাধ্য নর!' যাদের মনের তেজ আছে তারা হু:সাধ্য রোগকে নিম্লি করতে পেরেছে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা ভাদের সহায়তা করেন না। দেবাঃ ছুর্বলঘাতকাঃ। ছুর্বলতা অপরাধ। কেননা, তা বছল পরিমাণে আত্মকত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না। অনেক মার খেয়েছি, দেবতার কাছে এই শিক্ষার অপেক্ষায়। তৈতক্সের ছুটি পছা আছে। এক হচ্ছে মহাপুক্ষদের মহাবাণী। তাঁরা মানবপ্রকৃতির গভীরতলে চৈতক্সকে উদ্বোধিত করে দেন। তথন বহুধা শক্তি সকল দিক থেকেই জেগে ওঠে, তথন সকল কাজই সহজ হয়। আবার ছঃখের দিনও গুভদিন। তথন বাহিরের উপর নির্ভরের মোহ দূর হয়, তথন নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণ খুঁজতে প্রাণপণে উম্বত ইয়ে উঠি। একাস্ত চেষ্টায় নিজের কাছে কী করে আমুক্ল্য দাবি করতে হয় অক্ত দেশে তার দৃষ্টায়্ব দেখতে পাছিছ।

हेन अ व्याव वयन दिन्छ वाता व्याका ख ज्यन तम त्यावना करत्र हि, दिन्य तमारक विश्वास व्याव विश्वास व्याव विश्वास व्याव विश्वास विश्वास व्याव विश्वास व्याव विश्वास विश्व

চোধ বুকে অনেক তুক্ত বিষয়ে আমর। বিদেশীর অনেক নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈক্তের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অন্থবর্তন করতে ছবে— কোমর বেঁধে বলতে চাই, কিছু স্ববিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের ক্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুক্ত সমল বখাসাধ্য রক্ষা করতে হবেই। विष्ण थण्ड भित्रवार्ग व्यक्ष हात्व वाष्ट्र, मन छात्र टिकानात्र मिक वार्वाद्य हात्छ यथन त्नहे, किन्न थकान्न टाहोत्र वर्डो। त्रका कत्रा मन्नव छाट विष मिथिना कित्र छत्व मिथिना कित्र एत

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আয়য়া নিজে ব্যবহার কয়ব। এই এত সকলকে গ্রহণ কয়তে হবে। দেশকে আপন কয়ে উপলব্ধি কয়য়য়য় এ একটি প্রস্কৃত্ত সাধনা। যথেত্ব উদ্বৃত্ত অয় বিদি আয়াদের থাকত— অয়ত এতটুক্ত বিদি থাকত যাতে দেশের অজ্ঞান দ্র হয়, য়োগ দ্র হয়, দেশের অলকত্ত পথকত্ত বাসকত্ত দ্র হয়, দেশের স্থীমায়ী শিলমায়ী দ্র হতে পায়ত, তা হলে দেশের অভাবের দিকেই দেশকে এয়ন একাম্বভাবে নিবিত্ত হতে বলত্য না। কিছু আআ্লাত এবং আল্লামানি থেকে উলার পাবার অস্তে সমত্ত চেত্তাকে বিদি উভত না কয়ি, অভাকার বহু তৃঃথ বহু অবয়াননার শিক্ষা যদি বার্থ হয়, তবে য়ায়্যের কাছে থেকে স্থণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আয়াদের কল্ডে নিভা নিশিত্ত হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত আয়াদের জীর্ণ হাড় কথানা থুলার মধ্যে মিশিরে না বার।

७ स्क्रियाति ১৯৩२

रेह्य ३७७४

## উপেক্ষিতা পদ্দী

শ্ৰীনিকেতন বাৰ্ষিক উৎসবের অভিভাষণ

সং বো মনাংসি সংত্রতা সমাকৃতীর্ণমামসি।

শ্বী বে বিত্রতা হন তান্ বং সং নময়ামসি।

এথানে ডোমন্না, যাহাদের মন বিত্রত, তাহাদিগকে এক সংকল্পে এক আদর্শে এক ভাবে একত্রত ও অবিরোধ করিতেছি, তাহাদিগকে সংনত করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত করিতেছি।

সম্ভদমং সাংসনশুষবিবেষং ক্লোবি ব:। অক্টোক্ত মভিহ্ৰাড বংসং জাভমিবাদ্যা।

ডোরাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহদর, সংগ্রীতিযুক্ত ও বিবেবহীন করিতেছি। ধের বেষন দীয় নবজাত বংসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি করো।

> या खां खां खां खां विक्रम् या बनाइम् खना। नयाकः नज्ञा कृषा वाहः बह्छ ख्या ।

खारे रचन डाइंटक रचय ना करत्र, उग्नी रचन डाग्नीटक रचय ना करत्र। এक-अडि छ नवाड रुरेन्ना भन्नच्यात्र भन्नच्यात्रक कम्मानवामी वरमा।

আজ বে বেদমন্ত্র-পাঠে এই সভার উদ্বোধন হল অনেক সহস্ত বংসর পূর্বে ভারতে তা উচ্চারিত হয়েছিল। একটি কথা ব্রতে পারি, মান্ন্যের পরস্পার মিলনের অস্ত্রে এই মন্ত্রে কী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীতে কতবার কত সভ্যতার অভ্যানয় হরেছে এবং আবার তাদের বিলয় হল। জ্যোতিকের যতো তারা মিলনের তেকে সংহত হয়ে প্রদীপ্ত হয়েছিল। প্রকাশ পেরেছিল নিধিল বিখে, ভার পরে আলো এল ক্ষীণ হয়ে; মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাদের পরিচয় ময় হল অভ্যারে। তাদের বিদ্ধির কারণ খুঁজলে দেখা বায় ভিতর থেকে এমন কোনো রিপুর আক্রমণ এসেছে বাতে মায়্র্যের সম্ভ্রেকে লোভে বা মোহে শিথিল করে দিয়েছে। যে সহন্ধ প্রয়োজনের সীমায় মায়্র্য ক্ষ্রভাবে সংহতভাবে পরস্পরের বোগে সামাজ্ঞ্রতা রক্ষা করতে পারে, ব্যক্তিগত ত্রাকাক্রা সেই সীমাক্রে নিরম্ভর লজ্যন করবার চেটায় মিলনের বাধ ভেঙে দিছে থাকে।

বর্তমানে আমরা সভ্যতার বে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা বার বে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহক নিয়ম পেরিয়ে বছদ্বে চলে বাচ্ছে। মাসুবের শক্তি করী হরেছে প্রকৃতির শক্তির উপরে, তাতে স্ঠের মাল বা ক্রমে উঠল তা প্রভূত। এই করের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মাসুবের বৃদ্ধিবীর্য, কিন্তু তার পিছন-পিছন এল ছ্র্যাসনা। তার ক্ষ্মা তৃষ্ণা অভাবের নিয়মের মধ্যে সন্তুট রইল না, সমাকে ক্রমশই অস্বাহ্যের সক্ষার করতে লাগল, এবং অভাবের অতিরিক্ত উপারে চলেছে তার আরোগ্যের চেটা। বাগানে দেখতে পাওরা বার কোনো কোনো গাছ ফলফুল-উৎপান্ধরের অতিমাত্রার নিজের শক্তিকে নিংশেবিত করে মারা বায়— তার অসামান্তবার অভাবিক গুক্তভারই তার সর্বনাশের কারণ হয়ে প্রঠ। প্রকৃতিকে অভিক্রমণ কিছুদ্র পর্যন্ত সর, তার পরে আসে বিনাশের পালা। গ্রিছদীদের প্রাণে বেব ল্-এর ক্রমণ্ডত্ব-রচনার উল্লেখ আছে, সেই ওক্ত বতই অতিরিক্ত উপরে চড়ছিল ডভই তার উপর লাগছিল নীচে নামাবার নিশ্চিত আকর্ষণ।

যাহ্ব আপন সভাতাকে বধন অপ্রভেদী করে তুলতে থাকে তথন জন্মের ক্রধায় বন্ধর লোভে তুলতে থাকে বে দীমার নিয়মের ঘারা তার অভ্যুথান পরিষিত। সেই সীমার সৌন্দর্য, সেই দীমার কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিল্লছে নিরতিলয় উদ্বত্যকে বিশ্ববিধান কথনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যুতার অবশেষে এনে পড়ে এই खेषण अयः नित्र जारम दिनानु। श्रक्षणित नित्रयमीयात्र त्य महत्व चाना ७ जात्रामाण्य আছে ভাকে উপেকা করেও কী করে মান্ত্র স্বর্যনিত প্রকাণ্ড কটিলভার মধ্যে স্বত্তিম প্রণালীতে জীবনঘাত্রার সামঞ্জ রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার ছুরুহ্ সমস্তা। মানবসভ্যভার প্রধান জীবনীশক্তি ভার সামাজিক শ্লেরোবৃদ্ধি, যার প্রেরণায় পরস্পরেয় জক্তে পরস্পর জাপন প্রবৃদ্ধিকে সংঘত করে। যথন লোভের বিষয়টা কোনো কারণে অত্যাগ্র হয়ে ওঠে তথন ব্যক্তিগত প্রতিষোগিতার অসাম্য স্ষ্টি कदाल थारक। अहे बनावारक र्ठकारक भारत वाक्रस्त्र रेमबौरवांव, कांत्र व्यापार्कि। ষে অবহায় সেই বৃদ্ধি পরাভ্ত হয়েছে তথন ব্যবহা-বৃদ্ধির হারা যাহ্য তার অভাব পूर्व क्राफ किहा करता। त्महे किहा चांक नकन विकट क्षवन। वर्ज्यान मजाजा প্রাকৃত বিজ্ঞানের দলে সন্ধি করে আপন অম্বাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই বিজ্ঞানের क्षित अपत्रवान याञ्चवत्र क्रिया दिमाव-कत्रा वावश्रावत्र विश्व श्रीधान नाज करत्र। अकरा रि धर्ममाधनात्र त्रिभूममन करत्र रिखीशाठां इहे मशास्त्र कन्गां त्र म्था छे भात्र वर्त भना হয়েছিল আৰু তা পিছনে সরে পড়েছে, আৰু এগিয়ে এসেছে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বৃদ্ধি। ভাই দেখতে পাই এক দিকে যনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রন্ধাতিগত বিছেব, ঈর্বা, হিংল্র প্রতিঘন্দিতা, অণব্ন দিকে অন্যোক্ত লাভিক লাভি-ছাপনার জন্তে গড়ে তোলা লীগ অফ त्मन्म्। जायाम्य मान्य अहे यत्नावृष्टित्र हिंगाठ जाएकः या-किह्नु वक्षे জাতিকে অম্বরে বাহিরে গণ্ড বিখণ্ড করে, ষে-সমন্ত যুক্তিহীন মৃচ সংস্থার মনের শক্তিকে জীর্ণ করে দিয়ে পরাধীনতার পধ প্রশন্ত করতে থাকে, ভাকে ধর্মের নামে, সনাডন পবিত্র প্রধার নাষে, সহত্তে সহাজের যধ্যে পালন করব, অথচ রাষ্ট্রক স্বাধীনতা লাভ করব ধার-করা রাষ্ট্রিক বাহ্ণ-বিধি-ঘারা, পার্লামেন্টিক শাসনতম্র নাম -ধারী এক টা যমের সহায়ভায়, এমন হুরাশা মনে পোষণ করি— তার প্রধান কারণ, মাহুষের আত্মার ट्टिं डेनक्द्रविद्र डेन्ट्र खन्ना (वर्ष्ट्र भिष्ट् । डेनक्द्रव देखानिक वृद्धित्र कार्यात्र भएए, শ্রেয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কম। সেই কারণেই যথন লোভরিপুর অভিপ্রাবল্যে ব্যক্তিগত প্রভিদ্দিভার টানাটানিতে মানবস্বদ্ধের আন্তরিক ক্রোড়গুলি খুলে গেছে ज्थन वाहेरत रथरक कविन वावशांत्र मज़ामि पिरत्र जारक कुर्फ त्रांथवांत्र रुष्टि करनारक । (मंछो देवर्गक्किक्छाद्य देवळानिक। এ कथा मत्न ब्राथ्डिं इत्व, मानविक नम्छा गांबिक व्यनामीय पात्रा नयांशान क्या व्यनप्रव ।

यर्ज्यान मजाजाम एपि, এक बामभाम এक एक माम्य व्यम-जिर्शाएतम रिहोम निर्मात मान्य मिक निरमान करम्राह, व्याप्त-এक बामभाम व्याप्त-এक एक मान्य प्रज्य (बरक मिहे व्याप श्राम करम। होएम स्थान এक शिर्छ व्यक्ताम, व्याप्त शिर्छ আলো, এ সেইরকম। এক দিকে দৈল্প মাহ্বকে পদ্ করে রেপৈছে— আল দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাদ-দাধনের প্রয়াদে মাহ্ব উন্মন্ত। অনের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্পের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ-উপার্জনের স্থানাগ ও উপকরণ বেধানেই কেন্দ্রীভৃত, বভাবত দেধানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষারুত অল্পসংখ্যক লোককে ঐপর্যের আশ্রের দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উল্লিষ্ট বা-কিছু পৌছয় তা বংকিঞ্চিং। গ্রামে অল্ল উৎপাদন করে বছ লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মাহ্মহ; অবন্ধার এই ফুল্রিমভার অল্ল এবং ধনের পথে মাহ্মধের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাশ্ত বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিক্রেদের মধ্যে বে সভ্যতা বাদা বাধে তার বাদা বেশিদিন টি কতেই পারে না। গ্রীসের সভ্যতা নগরে সংহত হয়ে আকন্মিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে পৃথিবীকে বিন্মিত করেছিল, কিছ্ক নগরে একান্ত কেন্দ্রীভৃত তার শক্তি সন্তার হয়ের বিন্পত হয়েছে।

व्याख युद्रां (थरक त्रिभूताहिनौ डिमनकि अप व्यायापत प्रत्य यायुरक महरत्र ও গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। স্থামাদের পদ্ধী মগ্ন হয়েছে চিরতৃ:খের অন্ধকারে। সেখান থেকে মাহুষের শক্তি বিক্তিপ্ত হয়ে চলে গেছে অক্তত্র। ক্রতিম वावषात्र यानवनयात्मत्र नर्वे इरे अहे-त्य धानानायनकात्री विषीर्वे अत्वरह, अकिन यायुरक এর गृजा (बाध कরতে দেউলে হতে হবে। সেই দিন নিকটে এল। আৰ পৃথিবীর আধিক সমস্যা এমনি চুরুহ হয়ে উঠেছে যে, বড়ো বড়ো পণ্ডিভেরা ভার ষ্পার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁলে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অপচ তার মূল্য যাছে क्य, উপকরণ-উৎপাদনের ক্রটি নেই ব্রুণ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপৃত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধে। যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আৰু সেটা উঠেছে মন্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবদায়ে যাত্র্ব কোনো-এক ভারগায় ভার ফেনা শোধ করছিল না, ভাজ मिटे (पना व्यापन शकां करण विश्वांत्र करत्र हि। सिटे (पनार्क के त्रका कर्त्र व्याप) আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পাল্লে না। যাহুষের পরস্পাল্লের মধ্যে দেনাপাওনার मश्य मात्रक्षक रमशानरे हता यात्र रवशान मयाबत मधा विष्कृष परि। शृथिवीरिक धन-छे थामक धवः व्यर्थमक्षि जात्र मत्था त्मरे माः बाखिक विष्कृष वृहर हत्त्र केंद्रिक्। তার একটা সহল দৃষ্টান্ত ঘরের কাছেই দেখতে পাই। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন क्या उड़ कन करत महाक, चक्र मार्ट भार्टिय वर्ष वाः नार्याक्ष विवासन वाकाव-याहरनत करक नागरह मा। এই य भारतत स्मारत रमनाभा क्वांत चांकाविक भ्र त्त्राथ कत्रा, এই खात्र এकविन चाननात्कर चाननि बात्रत्। अरेत्रक्त चर्चा ह्यांती यए। नाना कृतिय উপाम्र পृथिवीय नर्व बहे नीका यहि काम विनामस्य व्याखाम क्याक ।

भवाष्म चात्रा ज्ञाननात्र व्यानस्किनिः स्विष्ठ करत्र वान कत्रह् व्यक्तिगात जात्रा व्यान किरत भाष्क् ना, अहे ज्ञान्न चन वित्रक्तिहे क्षत्रष्ठ शाक्रत अ कथता हर्छहे भारत ना।

অন্তত ভারতবর্ধে এমন একদিন ছিল বধন পদ্ধীবাসী, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ, কেবল বে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিছাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিরে। এরা ধর্মকে শ্রন্থা করেছে, অস্তায় করতে ভর পেরেছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্যসাধনের দায়িত্ব ত্বীকার করেছে। দেশের জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মারধানে, এদের সকলকে নিয়ে। সেই দেওয়া-নেওয়ার সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আরু শিথিল। এই সম্বন্ধ-ফেটির মধ্যেই আছে অবক্সস্তাবী বিপ্রবের স্ক্রনা। এক ধারেই সব-কিছু আছে, আর-এক ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভারসামগ্রস্তের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ধ অসাম্যেই আনে প্রক্ষয় গর্জন সর্বত্র শোনা যাছে।

এই আসন্ন বিপ্লবের আশকার যথে আরু বিশেষ করে যনে রাখবার দিন এসেছে যে, বারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে পর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণেই বঞ্চিত করে তার চেন্নে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে— কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পৃঞ্জী ভূত হচ্ছে তা নয়, শান্তিও উঠছে জয়ে। পরীক্ষায়-পাস-করা পুঁ থিগত বিভার অভিমানে যেন নিশ্চিম্ব না থাকি। দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অক্ষার সেখানে কণা কণা জোনাকির আলো পর্তে পড়ে মরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আল পরী আমাদের আধমরা; যদি এমন করানা করে আলাস পাই যে, অল্পত আমরা আছি প্রো বেঁচে, তবে ভূল হবে, কেননা মৃযুর্র সঙ্গে সঞ্চীবের সহবোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।

७ (क्छ्यावि ১२०८

टेठाब ५७८०

### অবুণ্যদেৰতা

জীনিকেতনে হলকর্ষণ ও কৃষ্ণরোপণ -উৎসবে ক্ষিত

शिव श्रव्य भर्य भृषियी हिम भाषानी, यद्या, कीरवब श्रवि छात करूनाव कार्यान मक्क रमिन श्रव्यान भाव नि। हावि हिस्क व्यवि-छिन्तीव हिम प्रिक्ति विहास । अपन मध्य कान् स्वार्थ वनमञ्जी छात्र म्छी छनित्क श्रियो विहास स्वार्थ वनमञ्जी छात्र प्रविची विहास स्वार्थ विष्ठी विहास स्वार्थ व

मका त्रका हम। क्रांस क्रांस এम जनमा श्रीतित व्यक्ति वहन करत। ज्याना स्वीतित व्यक्ति हत क्रिंस होत व्यक्ति व्यक्ति हिंदी व्यक्ति व्यक्ति हिंदी होते। मक्तित क्रिंस होते व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति होते। मक्तित क्रिंस होते। मक्तित क्रिंस होते। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति वहन करत्रहिं, लाकि होने कर्त्रहिं महिल्स व्यक्ति वहन कर्त्रहिं, लाकि होने कर्त्रहिं महिल्स व्यवस्था व्यक्ति वहन कर्त्रहिं, लाकि होने कर्त्रहिं महिल्स व्यवस्था व्यक्ति वहन कर्त्रहिं। व्यक्ति महिल्स विद्यहें व्यक्तित हर्त्र हर्त्रहिं।

মাস্য অমিতাচারী। যতদিন সে অরণাচর ছিল ততদিন অরণোর সঙ্গে পরিপূর্ণ ছिल তার আগানপ্রদান; ক্রমে দে ধধন নগরবাসী হল তথন অরণ্যের প্রতি মমন্তবাধ म हाजान; य जात श्रथम स्क्रम्, द्विजात चाजिया य जात्क श्रथम वहन करत्र अत **पिरायिन, त्मरे उक्रमणात्म निर्मयजात्य निर्विठात्य चाक्रम्य क्यल रेटेकार्ट्य वाम्यान** তৈরি করবার জন্ত। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে ভাষলা বনলন্দ্রী তাঁকে অবজ্ঞা করে মাহুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আঞ্চকে ভারতবর্ষের উদ্ভর-অংশ তক্ষবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীমের উৎপাত অসহ হয়েছে। অধচ পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন रिं, এक काल এই व्यक्षन श्रविषय व्यक्षाविक बहात्रां भूर्व हिन, छेखत्र कांत्राक्य अहे অংশ এক সময় ছায়ানীতল স্বমা বাসধান ছিল। মাছৰ গৃধ্ছভাবে প্রকৃতির ধানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোম্ব নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নিমূল করেছে। তার ফলে ভাবার মঞ্জুমিকে ফিরিয়ে ভানবার উভোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-বে বোলপুরে ডাঙার কম্বাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাল অগ্রাসর হয়ে अप्ताह— अक महरत्र अत्र अवन मना हिन नां, अशान हिन चत्रा— तम शृथियोत्क व्रक्षा करत्रहि ध्वः स्मद्र शांख (थरक, खांव कम्मून (थर्य माध्य विकाह । स्मरे खव्या नहे रुखांत्र এथन विशव चामन। त्मरे विशव थिएक त्रका शिष्ठ रहन चावांत्र चामारम्ब আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলত্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূষিকে, **मिन छात्र कन, मिन छात्र छात्र।**।

এ সমস্তা আৰু গুধু এখানে নয়,য়াছ্যের সর্বপ্রাদী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদ্কে রক্ষা করা সর্বপ্রই সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে; তায় ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে য়ড়, ক্লিক্ষেত্রকে নই কয়ছে, চালা দিছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন করে য়েখেছিলেন—মাছ্রমই নিজের লোভের বারা য়য়ণের উপকরণ জ্গিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লক্ষ্যন করেই মাছ্রমের সমাজে আন্ত অভিসম্পাত। সুদ্ধ বাছ্রম অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ভেকে এনেছে; বাছুকে নির্মন কয়বার ভার বে গাছপালার উপর, বার পত্র বারে বিষে ভ্রিকে উর্বরতা লেয়, ভাকেই নে নির্মুল

करबर्ष । विधाणांत्र वा-किञ्च॰कगार्शय मान, व्याननात्र कमान विश्व हरव बाक्य छारकरे बडे करबर्ष ।

व्याव व्यक्षणि क्यरात ममन एएएए। कामाएन वा मानान मिक व्याद छारे विरा वामाएन প্রতিবেশে मान्नएस कन्नांगकाती रनएनरजात रामी निर्माण कर वह नव वामाया निर्मा वाक्षण्य छेरमर्यत कन्नांगकाती रनएनरजात रामी निर्माण कर वह नव वामाया निर्माण व्याव विश्व कर्म, मर्ज्य कर्म; वामाएम निर्माण व्याव कर्म, मर्ज्य कर्म; वामाएम निर्माण विश्व कर्मरात वामाया निर्माण विश्व कर्मरात वामाया निर्माण विश्व कर्मरात वामाया विश्व कर्मरात वामाया विश्व कर्मरात विश्व वामाया वामाया वामाया विश्व कर्मरात वामाया विश्व कर्मरात वामाया विश्व कर्मरात वामाया विश्व वामाया वामा

১৭ ভাল ১৩৪৫

কাতিক ১৩৪৫

## অভিভাষণ

#### জীৰিকেতৰ শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধৰ

আরু প্রায় চরিল বছর হল শিক্ষা ও পরীসংস্থারের সংকর মনে নিয়ে পদাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আষার আসন বদল করেছি। আমার সমল ছিল সম, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম উপলক্ষে বাংলা পরীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের স্থবাগ আমার ঘটেছিল।
পরীবাসীদের ঘরে পানীর জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও ষথোচিত
অন্নের দৈয় ডাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষণোচর হয়েছে। অশিকার অভাবপ্রথাপ্ত
মন নিরে ভারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে ভার প্রমাণ বার বার
পায়েছি। কৈদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদার বখন রাম্রিক প্রগতির উজান
পথে তাঁদের চেটা-চালনার প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি বে জনসাধারণের
প্রীকৃত নিঃসহায়ভার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে ভলিয়ে যাবার
আশক্ষাই প্রবল।

একদা আহাদের রাষ্ট্রবক্ত ভক্ষ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের ছর্ষোগ দেখা দিয়েছিল। তথন আহার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক,রাষ্ট্রসংসদের সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তথনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সদে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররক্ত্রিতে যথার্থ আত্মপ্রশা চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষার উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে ছির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যক্ষে ছাপন করতে হবে, জন্মত্র এর ছান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প করেককন সন্ধী নিয়ে পল্পীর কাজ আরম্ভ করেছিল্ম। তার ইতিহাসের নিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক্।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিল্ম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অক্সাৎ টেনে এনেছিল ছুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিজের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরধ।

ধ্ব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিছ বীক্ষবপনের একটুথানি ক্ষমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূষের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পদ্ধন করেছিল্ম। বীজের মধ্যে যে প্রভাগা সে থাকে মাটির নীচে গোপনে। ভাকে দেখা যার না বলেই ভাকে সন্দেহ করা সহজ। অস্তত ভাকে উপেক্ষা করনে কাউকে দোব দেওয়া যার না। বিশেষত আমার একটা চুর্নাম ছিল আমি ধনীসন্তান, ভার চেয়ে চুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যারা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়। যাই হোক, অজ্ঞাভবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বছকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেটাও করি নি। করলে ভার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অপ্রজেয় হত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মহাটী আমার মনের মধ্যে স্বস্পষ্ট নিষ্টিছ ছিল না।
বোধ করি আরম্ভের এই অনিদিটতাই কবিস্বভাবস্থলত। সৃষ্টির আরম্ভমাত্রই অব্যক্তর
প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতনলোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণকার্যের
স্বভাব অন্তর্মকম। প্র্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা থেবে চলে।
একটু এ দিক - ও দিক করলেই কানে ধরে তাকে শারেন্তা করা হয়। বেখানে প্রাণশক্তির লীলা সেধানে আমি বিশাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিক। আমার পদ্ধীর কাল
সেই পথে চলেছে; তাতে সময় লাগে বেশি, কিছু শিক্ত মাহে গভীরে।

मान हिन ना यह, किन्न क्रिंग-अक्षे नाथाय नीन्ति जाशाय यह हिन, मिंग अक्षे राथा करत यनि। जाशाय 'नाथना' यूश्य ब्रह्मा थाएव कारह श्रीतिष्ठ छोत्रा জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পর্যনির্ভরতাকে জামি কঠোর ভাষার ভংগনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনভার উন্টো পথ দিয়ে এমনতারো বিড়ম্বনা জার হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাভির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার মানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি বে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা ক্বজিম, তাতেব র্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিংম্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভ্মিতেও পাওয়া বায়, সেই উৎস কথনো ভঙ্ক হয় না।

পদ্ধীবাদীদের চিত্তে দেই উৎদেরই সদ্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূষিকা হক্তে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবারকে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টার আরোগ্য-বিধানের প্রতিষ্ঠা।

**बहे शिम बक, बाद-बक्टी क्था बामात मन हिन, मिटा धूल दिन।** 

शृष्टिकारक व्यानम बाकूरवद च्राजिक, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং वर्षा। भन्नी रष क्वितन हायवान हानिएत्र जानिन जन्न भित्रभार्म थार्व अवः जामारम्ब ভূরিপরিমাণে থাওয়াবে ভা ভো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য পল্লীশিল্প পল্লীগান भरीनृष्ण नाना चाकाद्र चष्ठः कृष्ठिष्ठ एतथा पिरम्रह । कि**न्न** चामाप्तत एए चाधूनिक কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় ধেমন ভকিয়েছে, কল্ষিত হয়েছে, অস্তরে তার জীবনের चानम-उर्मत्र अहि मना। मिहेब्र एक क्रम्य विश्व वाक्ष्य विश्व পলীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরস্তর নীরসতার জক্তে তারা দেহে-প্রাণেও মরে। প্রাণে কুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্মে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আযাদের দেশের र्य-मक्म नक्म वीरत्रत्रा कीरत्नत्र व्यानमध्यकात्मत्र श्रिष्ठ भारतात्रात्नत्र क्रिए जक्षि करत्र थारकन, তारक राजन (पोधिन्छा, राजन रिजाम, छात्रा खारनन ना मोन्मर्थत्र मत्क भोकरमञ्ज व्यस्त्रक मन्द्र- कीवत्न त्रामत्र व्यकात्व वीर्यत्र व्यकाव चर्छ । एकत्ना কঠিন কাঠে দক্তি নেই, দক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। বারা বীর व्यां ि जात्रा (य (कर्म मण़ारे कर्त्राष्ट्र जा नम्न, मोन्मर्यत्रम मरकाभ करत्राष्ट्र जात्रा, भिष्नक्रर्भ रुष्टिकाटक बाक्र्रमत्र कीवनरक छात्रा अधर्यवान करत्रह्, निस्करक खिक्रत यात्राव ष्यष्ट्रकात्र खारम्य नव्र— खारम्य भीवर धहे रम, ष्यक्र मंख्यित मर्क्य जारम्य আছে স্টেক্ডার আনন্দরপস্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল শষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পদ্ধীর শুক্ষচিন্তভূমিকে অভিযিক্ত ২৭৪৩৬ করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাণের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপস্ট কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেধানকার ঝেয়েদের স্টেশিল্পশিলার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো একজন ছাত্রী একথানি কাপড়কে স্থান্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করজেন ঐ কাপড়িটি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তা হলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, 'এ আমি বিক্রিকরব না।' এই-বে আপন মনের স্কৃষ্টির আনন্দ, যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব নাকি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। বে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ-প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্যবিষার আমরা জীবিকার সমস্থাকে উপেক্ষা করি নি, কিছু সৌন্ধর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্বাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করি নি। আমরা জানি, যে গ্রীস একদা সভ্যভার উচ্চচ্ছায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরপ ঔংকর্য্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্তে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্তে। এখনো আমাদের দেশে অক্সত্রিম পলীহিতৈয়ী অনেকে আছেন বারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পলীর প্রতিক্রির্যাকে সংকীর্ণ করে দেবেন। তাঁদের পলীসেবার বল্লাদ্দ রূপণের মাপে, অর্থাৎ কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেবেন। তাঁদের পলীসেবার বল্লাদ্দ রূপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে বে পরিমাণ দল্লা সে পরিমাণ সন্থান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সক্ষলতার পরিমাণে সংস্কৃতির পরিমাণ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজন-দরে মহন্তব্যর ক্ষরোগ বন্টন করা বণিণ বৃত্তির নিক্রইত্য পরিচয়। আমাদের অর্থামার্থ্যির অভাব-বন্ত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারি নি— তা ছাড়া বারা কর্ম করেন উন্দেশ্বও মনে। ভারেক কৈরতে সমস্থানা হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা লানিরে বেতে পারি।

ধারা বুল পরিমাণের প্ঞারি তাঁরা প্রায় বলে থাকেন বে, আমাদের সাধনক্ষেরে পরিষি নিভান্ত সংকীর্ণ, স্তরাং সমস্থ দেশের পরিষাণের ভূলনার ভার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা াচিত— সভ্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমার, পরিষাণের দৈর্ঘ্যে প্রয়ে নয়। দেশের যে অংশফে আমরা সভ্যের ছারা গ্রন্থ করি

সেই আংশেই অধিকার করি প্রত্য ভারতবর্ষকে। স্থল একটি সলতে বে শিখা বহন করে সমস্ত বাভির অলা সেই সলতেরই মুখে।

আত্তবের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিয়াত্র বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচর দেওয়া হল। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অভ্রতিত হয়েছে এবং ক্রমণ পদ্ধবিত হচ্ছে। চারি দিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে একে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জত ভাপন করতে সময় লেগেছে, আরো লাগবে। তার কারণ আমাদের কাল্প কারখানাঘরের নয়, লীবনের ক্রেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সন্তব নয় বলেই আমরা আলা করি এই-সকল লিয়কাল্প আপন উৎকর্ষের ঘারাই কেবল বে সমান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা আদেশের রাজারা দেশের ঐশর্যকৃত্তির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ, কুবেরের ভাগ্রার এর জল্পে নয়, এর জল্পে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা খদেশের প্রতীক। তোমাদের ঘারে আমার প্রার্থনা, রাজার ঘারে নয়, মাতৃত্মির ঘারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকৃলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিয়োধী বৃদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আফালন করে বে, শান্তিনিকেতনে প্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির য়চনা করেছি আমার জীবিতকালের সক্ষেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া হদি সম্ভব হয় তবে ভাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের ? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেব কথা বলে বাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সক্ষম পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ধ হও তা হলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িছ গ্রহণ করে।, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণঘার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আরু দান করতে পারে।

**भोव ३७**८६

## শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ

#### ঞ্জিনিকেডবের কর্মীদের সভার ক্ষিত

আমার যা বলবার ছিল তা অনেকবার বলেছি, কিছু বাকি ল্লাখি নি। তথন লগীরে শক্তি ছিল, মনে ভাবের প্রবাহ ছিল অবারিত। এখন অস্বাস্থ্য ও জরাতে আমার শক্তিকে ধর্ব করেছে, এখন আমার কাছে ভোমরা বেশি কিছু প্রভ্যাশা কোরো না।

আমি এখানে অনেক দিন পরে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়— আমার উপস্থিতি ও সঙ্গমাত্র ভোমাদের দিতে পারি। প্রথম যখন এই বাড়ি কিনল্ম তখন মনে কোনো বিশেষ সংকল্প ছিল না। এইটুকু মাত্র তখন মনে হয়েছিল বে, শান্তিনিকেতন লোকালয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন। দূর দেশ থেকে সমাগত ভদ্রলোকের ছেলেদের পাস করবার মতো বিভাদানের ব্যবস্থা সেখানে আছে, আর সেই উপলক্ষে শিক্ষাবিভাগের বরাদ্ধ বিভার কিছু বেশি দেবার চেষ্টা হয় মাত্র।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর-একটি ধারা বইছিল।
লিলাইদা পতিদর এই-দব পলীতে বধন বাদ করতুম তধন আমি প্রথম পলীজীবন
প্রত্যক্ষ করি। তথন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রভারা আমার কাছে তাদের
ক্থ-তৃঃধ নালিশ-আবদার নিয়ে আদত। তার ভিতর থেকে পলীর ছবি আমি
দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি— নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতকতলে তাদের
কৃটীর— আর-এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে
কৃতিত হয়ে পৌছত।

আমি শহরের মাহুষ, শহরে আমার জন। আমার পূর্বপূক্ষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পদীগ্রামের কোনো ব্র্পেল আমি প্রথম-বর্দে পাই নি। এইবল্প বধন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তথন মনে দিখা উপন্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি এ কাল পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। অমিদারির কালকর্ম, হিসাবপত্র, থাজনা-আদার, জমা-ওরাশীল—এতে কোনোকালেই অভ্যন্ত ছিল্ম না; তাই অক্ততার বিভীষিকা আমার মনকে আছের করেছিল। সেই অক্ত ও সংখ্যার বাঁধনে অভিয়ে পড়েও প্রকৃতিত্ব থাকতে পারব এ কথা ভখন ভাবতে পারি নি।

किन कार्यत्र मरशा पथन व्यायम कन्नमूम, काच्य छथन चात्रारक भारत रमम।

আমার খভাব এই বে, যথন কোনো দার গ্রহণ করি তথন ভার মধ্যে নিজেকে নিমর্ম করে দিই, প্রাণপণে কর্ডব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সমর আমাকে মান্টারি করতে হরেছিল, তথন সেই কাল সমন্ত মন দিয়ে করেছি, ভাতে নিমর্ম হয়েছি এবং ভার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যথন আমি লমিদারির কালে প্রবৃত্ত তথন তার জটিনতা ভেদ করে রহক্ত উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে বে-সকল রাস্তা বানিয়েছিল্ম ভাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিল্ম। এমন-কি, পার্মবর্তী জমিদারেরা আমার কাছে ভাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাল করি তাই জানবার জন্তে।

আমি কোনোদিন প্রাতন বিধি ষেনে চলি নি। এতে আমার প্রাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা অমিদারির কালজপত্র এমন ভাবে রাখত বা আমার পক্ষে তুর্গম। তারা আমাকে বা ব্রিয়ে দিত ভাই ব্রুতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত বে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু বেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্যোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আতোপান্ত পরিবর্তন করেছিল্ম, তাতে ফলও হয়েছিল তালো।

প্রধারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্ত সর্বদাই আমার ছার ছিল আবারিত— সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন ভাতীত হয়ে বেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উংসাহের সঙ্গে এ কান্ধ করেছি। যে ব্যক্তি বালককাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের ভভিন্ততা এই প্রথম। কিছু কাজের ত্রহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নৃতন পথনির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

যতদিন পরীপ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তর তর করে জানবার চেষ্টা জামার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে জার-এক দূর গ্রামে বেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে— তথন গ্রামের বিচিত্র দৃষ্টা দেখেছি। পদ্মীবাদীদের দিনকতা, তাদের জীবনবাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ উংস্ক্রো তরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এদে পড়লুম পরীশ্রীর কোলে— মনের জানন্দে কৌত্হল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পলীর হংগদৈন্ত আমার কাছে স্বন্দেই হয়ে উঠল, তার অভ্যে কিছু করব এই আকাজ্ঞার আমার মন ছইফট্ করে

উঠেছিল। তথন আমি যে জমিলারি-বাবসায় করি, নিজের আয়-বার নিয়ে বাত, কেবল বিনিক্-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিভান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেটা করত্ম— কী করলে এলের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা বদি বাইরে থেকে সাহায়া করি তাতে এলের অনিটই হবে। কী করলে এলের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তথন আমাকে ভাবিয়ে ত্লেছিল। এলের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রতা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, কষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'

আমি দেখানে থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবৃদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এদে তাদের আগুন নেবাল। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হল।

নিজের ভালো তারা বোঝে না, দরভাঙার জন্ত আমার লোকেরা ভাদের মারধর করেছিল। মেরে ধরে এদের উপকার করতে হয়।

অধিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে ভারা আমার কাছে এসে বললে, 'ভাগ্যিস বার্রা আমাদের দর ভাঙলে, ভাই বাঁচতে পেরেছি!' তথন তারা ধ্ব ধৃশি, বার্রা মারধর করাতে তাদের উপকার হয়েছে তা তারা মেনে নিল, যদিও আমি সেটাডে লক্ষা পেয়েছি।

আমার শহরে বৃদ্ধি। আমি ভাবলুম, এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে; খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধাবেলায় তাদের নিরানক জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যধিত হত; সেই একদেয়ে কীর্তনের একটি পদের কেউ প্নরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

ষর বাঁধা হল, কিন্তু সেই মর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।

তথন পালের গ্রায় থেকে মুসলমানেরা আযার কাছে এসে বললে, ওরা ম্থন ইন্ধুল নিচ্ছে না তথন আয়াদের একজন পণ্ডিত দিন, আয়রা তাকে রাথব, তার বেতন দেব, তাকে থেতে দেব।

এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তথন ছাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এথনো থেকে গিয়েছে। অন্ত গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে, নিজের উপর নিজের আহা এরা হারিয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে আন্ধাদের দেশে পরের উপর নির্ভর করবার ব্যবহা চলে আনছে। একজন সম্পন্ন লোক গ্রামের পালক ও আপ্রার; চিকিৎসা, শিক্ষার ভার, তাঁরই উপর ছিল। এক সময় এই ব্যবহার আমি প্রশংসা করেছি। হারা ধনী, ভারতবর্বের সমাজ তালের উপর এইভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স বসিয়েছে। সে ট্যাক্স তারা মেনে নিয়েছে; পুকুরের পঙ্কোভার, মন্দিরনির্মাণ, তারাই করেছে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভোগ নিজের ইচ্ছামত করতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপের ব্যক্তিয়াতজ্ঞানীতিতে এর কোনো বাধা নেই। গ্রামের এই-সব কর্তব্যসম্পাহনেই ছিল তালের সমান; এবনকার মতো খেতাব দেওরার প্রথা ছিল না, সংবাদপত্তে তালের ত্বগান বেরত না। লোকে থাতির করে তালের বাবু বা মশার বলত, এর চেয়ে বড়ো খেতাব তথন বাদশা বা নবাবরাও দিতে পারত না। এইরক্ষে সমন্ত প্রামের প্রীনির্ভর করত সম্পন্ন গৃহস্থদের উপর। আমি এই ব্যবহার প্রশংসা করেছি, কিন্তু একথাও সত্য যে এতে আমাদের স্বাবেদ্ধনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে পেছে।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কৃষ্টিরা পর্যন্ত উচু করে রাজা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাজার পালে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বলনুম, 'রাজা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোষাদের।' তারা বেখানে রাজা পার হয় সেখানে গোলর গাড়ির চাকার রাজা ভেঙে বার, বর্বাকালে তুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাজার যে খাদ হয় তার অন্তে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহক্ষেই ওখানটা ঠিক করে দিজে পারো।' তারা জবাব দিলে, 'বা:, আমরা রাজা করে দেব আর কৃষ্টিয়া থেকে বার্দের যাভারাতের স্থবিধা হবে!' অপরের কিছু স্থবিধা হয় এ তাদের সহু হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কটভোগ করে সেও তালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন।

আমাদের সমাজে ধারা দরিজ তারা অনেক অপমান সয়েছে, ধারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অক্স দিকে এই-সব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। এ আত্যাচার ও আত্মকুলা এই ছইয়ের ভিতর দিয়ে পদ্দীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসমানহীন হয়ে পড়েছে। এরা মনে করে এদের হুর্দলা পূর্বজন্মের কর্মফল, আবার জন্মান্তরে ভালো ঘরে জন্ম হলে তাদের ভালো হতে পারে, কিন্ধু বর্তমান জীবনের হু:খদৈয়া থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই মনোর্ভি তাদের একান্ত অসহায় করে তুলেছে।

वकित धनीता जनमान, निकात वावसा, भूना कांच वर्ति महत कंत्र । धनीरमंत्र कंनारिन श्रीत जांका हिन । रिशे जांता श्रीम त्यांक नहत वांच कंत्र जांता हिन । रिशे जांता श्रीम त्यांक नहत वांच कंत्र कंत्र

এই-সব কথা যথন তেবে দেখলুম তথন এর কোনো উপায় তেবে পেলুম না।
যারা বছ্যুগ থেকে এইরকম তুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই
অভ্যন্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তব্ও আরম্ভ করেছিলুম কাজ।
তথনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তার রোজ
ত্-বেলা জর আসত। ঔষধের বাক্ম খুলে আমি নিজেই তার চিকিৎসা করতুম। মনে
করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।

আমি কথনো গ্রামের লোককে অশ্রন্ধা করি নি। ধারা পরীক্ষায় পাস ক'রে নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক মনে করে তারা এদের প্রতি অশ্রন্ধাপরায়ণ। শ্রন্ধা করতে তারা জানে না। আমাদের শান্তে বলে, অন্ধয়া দেয়ম্, দিতে ধদি হয় তবে শ্রন্ধা করে দিতে হবে।

এইরকমে আমি কাজ আরম্ভ করেছিল্ম। কৃঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে আদত; তাদের ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো শ্রমি। তারা নিজের নিজের শুমি চাষ করে চলে খেত, আমি দেখে ভাষতেম— অনেকটা শক্তি তাদের অপবায় হচ্ছে। আমি তাদের ভেকে বলল্ম, 'তোমরা সমস্ত শ্রমি একসন্দে চাষ করো; সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো; তা হলে অনায়াসে টাইর দিয়ে তোমাদের শ্রমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র করেল করিল করিল সামান্ত তারতম্যে কিছু যায়-আসে না; যা লাভ হবে তা ভোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জারগায় রাথবে,

তথন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পলীর কাঞ্চ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোবকে পাঠালুম ক্ববিভিগ আর পোঠবিভা শিথে আসতে। এইরক্ষ নানাভাবে চেটা ও চিন্তা করতে লাগলুম।

ঠিক দেই সময় এই বাছিটা কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করৈছি, এখানেও তাই করব। ভাঙা বাড়ি, সবাই বলত ভূতুড়ে বাড়ি। এর পিছনে আমাকে অনেক টাকা থরচ করতে হয়েছে। তার পর কিছুদিন চুপ করে বদে ছিলুম। আগ এক বলনে, 'বেচে ফেলুন।' আমি মনে ভাবলুম, যথন কিনেছি, তথন তার একটা-কিছু তাংপর্য আছে— আমার জীবনের যে ছুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে। কবে হবে, কেমন করে হবে, তখন তা জানতুম না। অমুর্বর ক্ষেত্রেও বীজ পড়লে দেখা যায় হঠাং একটি অল্বর বেরিয়েছে, কোনো গুভলুয়ে। কিছু তথন তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। সব জিনিসেরই তথন অভাব। তার পর, আছে আতে বীজ অল্বরিত হতে চলল।

এই কাকে আমার বন্ধু এল্ম্হার্স্ট্ আমাকে পুব সাহাষ্য করেছেন। তিনিই এই জারগাকে একটি খতম কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একে জড়িরে দিলে ঠিক হত না। এল্ম্হার্স্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এপিয়ে গেল।

গ্রামের কাজের চুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।

সবশেষে একটি কথা তোষাদের বলতে চাই— চেষ্টা করতে হবে ষেন এদের ডিডর থেকে, আযাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কান্ধ করতে থাকে। যথন আষি 'বদেশী সমান্ধ' নিথেছিলুম তথন এই কথাটি আমার মনে কেগেছিল। তথন আমার

<sup>&</sup>gt; यक्षप्रर्णन, छात्र २७२२ । ग्रदोख त्रहनांवनी ७। पर्हणी नमांस ( २७७३ )

বলবার কথা ছিল এই বে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমন্ত ভারতবর্বের দায়িও নিভে পায়ব না। আমি কেবল জয় কয়ব একটি বা ছটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাল কয়বার শক্তি সক্ষম কয়তে হবে। সেটা সহল্প নয়, ধ্ব কঠিন রুজুসাধন। আমি ধদি কেবল ছটি-ভিনটি গ্রামকেও মৃক্তি দিতে পারি অক্ততা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, ভবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে— এই কথা তথন মনে কেগেছিল, এধনো দেই কথা মনে হচ্ছে।

এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মৃক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাষ জুড়ে জানন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, জাগের দিনে বেমন ছিল। ভোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই জামার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া বাবে।

ভার ১৩৪৬

## হলকর্ষণ

## श्रीनित्कञन इनकर्षण - উৎসমে कथि उ

পৃথিবী একদিন ষধন সমৃত্রস্থানের পর জীবধাত্রীরূপ ধারণ করলেন তথন তাঁর প্রথম বে প্রাণের আতিথাক্ষেত্র সে ছিল অরণ্যে। তাই মাহ্নবের আদিম জীবনধাত্রা ছিল অরণ্যচররূপে। পূরাণে আমরা দেখতে পাই, এখন বে-সকল দেশ মলভূমির মতো, প্রথম গ্রীমের তাপে উত্তপ্ত, সেধানে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দণ্ডক নৈমিষ থাওব ইত্যাদি বড়ো বড়ো স্থনিবিদ্ধ অরণ্য ছায়া বিন্তার করেছিল। আর্ম শ্রুপনিবেশিকেরা প্রথম আশ্রম পেয়েছিলেন এই-সব অরণ্যে, জীবিকা পেয়েছিলেন এরই ফলে মৃলে, আর আত্মজানের স্থচনা পেয়েছিলেন এরই ফল মৃলে, আর আত্মজানের স্থচনা পেয়েছিলেন এরই ক্ষনবির্বল শান্তির গভীরতায়।

জীবনযাত্রার প্রথম অবছায় মাহুষ জীবিকানির্বাহের জন্ত পশুহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন সে জীবজননী ধরিত্রীর বিজ্ঞোহাচরণ করেছে। এই বর্বরতার যুগে মাহুষের মনে মৈত্রীর স্থান ছিল না। হিংশ্রতা জনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

ख्यन खब्रगा माष्ट्रस्त्र १४ ताथ करत्र निविष् राम्न थाकछ। तम हिन এक मित्क खालब, खम्म मित्क वाथा। यात्रा এই वृर्गमछात्र मर्था এकख ह्वांत्र छिड़ी करब्रह তারা অগতা। ছোটো সীমানার ছোটো ছোটো হল বেঁধে বাস করেছে। এক দল
অন্ত দলের প্রতি সংশয় ও বিবেষের উদ্দীপনাকে নিরন্তর আলিয়ে রেবেছে। এইরক্ষ
মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের ধর্মাছঠান হয়েছে নরবাতক। যাহ্য যাহ্যবের স্বচেরে
নিদারণ শত্রু হয়ে উঠেছে, সেই শত্রুতার আজও অবসান হয় নি। এই-সব ফ্পুবেশ্র
বাসদান ও পশুচারণভূমির অধিকার হতে পরস্পরকে বঞ্চিত করবার অন্ত তারা ক্রমাগত
নিরন্তর লড়াই করে এসেছে। পৃথিবীতে যে-সব অন্ত টি কে আছে তারা ক্রমাণত
দারা এরক্ম পরস্পর ধ্বংসসাধনের চর্চা করে না।

এই ফুর্লজ্যতার বেষ্টিত আদিম লোকালরে দস্থাবৃত্তি ও ঘোর নির্দর্যতার মধ্যে মাহবের জীবনবাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং হিংশ্রশক্তিকেই নৃত্যে গানে শিল্পকার ধর্মাত্মহানে সকলের চেয়ে তারা গৌরব দিয়েছিল। তার পর কথনো দৈবক্রমে কথনো বৃদ্ধি থাটিয়ে মাত্ম্ম সভ্যতার অভিমূখে আপনার যাত্রাপথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। এই দিকে তার প্রথম সহায়-আবিষ্কার আগুন। সেই য়ুগে আগুনের আশুর্ম ক্ষরতাতে মাহ্ম্ম প্রকৃতিয় শক্তির যে প্রভাব দেখেছিল, আজ্ঞ নানা দিকে তার ক্রিয়া চলেছে। আজ্ঞ আগুন নানা মৃতিতে সভ্যতার প্রধান বাহন। এই আগুন ছিল ভারতীয় আর্থদের ধর্মাত্মহানের প্রথম মার্গ।

তার পর এল কবি। কৃবির মধ্য দিরে মাছ্ব প্রকৃতির সঙ্গে স্থান্থান করেছে।
পৃথিবীর পর্ডে বে জননশক্তি প্রচ্ছর ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে
আহার্ধের আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবারন্ত। তার তাগ ছিল অল্প
লোকের ভোগে, এইজল্প ভাতে স্বার্থপরতাকে শান দিরেছে এবং পরস্পর হানাহানিকে
উত্তত করে রেখেছে। সেই সন্দে জাগল ধর্মনীতি। কৃবি সম্ভব করেছে জনসমবার।
কেননা, বহু লোক একত্র হলে বা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম।
ভেদবৃত্তি বিজেববৃত্তিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ প্রক্যবোধকে জাগিয়ে ভোলবার ভার
ধর্মের 'পরে। জীবিকা যত সহজ্ঞ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ্ঞ হয় প্রীতিমূলক
ক্রাবন্ধনে বাধা। বন্ধত মানবসভ্যতার কৃবিই প্রথম পত্তন করেছে সান্ধিক্তার
ভূমিকা। সভ্যভার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃবি। একদিন ক্রিক্টেরে
ভূমিকে মাছ্যে আহ্বান করেছিল আপন সংখ্য, সেই ছিল ভার একটা বড়ো যুগ। সেই
দিন সধ্যধর্ম মাছ্যের সমাজে প্রশন্ত স্থান পেরেছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে ভারণ্যক সমাজ শাখার শাখার বিভক্ত ছিল। তথন বাগবজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের বিশেষ ফললাভের কামনার। ধনসম্পদ্ ও শত্রুজরের আশার বিশেষ ময়ের বিশেষ শক্তি কল্পনা করে তারই সহযোগে বিশেষ প্রতির ব্যাহ্মান তথন গৌরব পেত। কিন্তু বেহেতু এর লক্ষা ছিল বাহা কললাভ, এইজন্তে এর মধ্যে বিষয়বৃদ্ধিই ছিল মুখ্য; প্রতিযোগিতার সংকীর্ণ সীমায় ছিল এর মূল্য। বৃহৎ একাবৃদ্ধি এর মধ্যে মৃক্তি পেত না।

তার পরে এল এক যুগ, তাকে ক্রুক রাজবির যুগ নাম দিতে পারি। তথন দেখা গেল চুই বিভার আবির্ভাব। ব্যাবহারিক দিকে ক্রুবিভাগ, পারমাধিক দিকে ব্রহ্মবিভা। ক্রুবিভাগ জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত আর্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বছল পরিমাণে মৃক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন। আর ব্রহ্মবিভা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঘোষণা করলে— আত্মবং সর্বভৃতেযু ব পশ্রতি স পশ্রতি।

কৃষিবিভাকে সেদিন আর্যসমাজ কত বড়ো মূল্যবান্ বলে জেনেছিল তার আভাস পাই বামায়ণে। হলকর্ষণরেখাতেই সীভা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা ভূমিকে হলবোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল।

ষে অনার্য রাক্ষসেরা আর্যদের শত্রু ছিল, তাদের শক্তিকে পরাস্ত করে তাদের ছাত থেকে এই নৃতন বিছাকে রক্ষা করতে, উদ্ধার করতে বিশুর প্রয়াস করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মান্থবের। জরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, জবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপতা জরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্থ হরণ করে তাকে দিতে লাগল নয় করে। তাতে তার বাতাদকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাত্তার দিতে লাগল নিঃম্ব করে। অরণ্যের-জাপ্রয়-ছায়া জার্যাবর্ত জ্বাজ্ব তাই ধরস্থিতাপে তৃঃসহ।

এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিল্ম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপবায়ী সম্ভান -কর্তৃক লুপ্তিত মাতৃভাগুার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।

আজকার অষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশের উপলক্ষে নয়। মান্তবের সঙ্গে মান্তবের বেজার মেলবার, পৃথিবীর অনসতে একত হবার বে বিভা মানবসভাতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিভার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দশ্বতিরূপে গ্রহণ কর্ম এই অনুষ্ঠানকে।

কৃষিষ্ণের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে ষন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাছ কথনো মাছ্যকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কথনো তার প্রাদ্ধণে পণান্তব্য দিছে তেলে প্রভূত পরিমাণে। মাছ্যের অসংষ্ঠ লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁছে পাছে বা। একদিন মাছ্যের জীবিকা ধ্থন ছিল সংকীর্ণ দীয়ায় পরিষ্থিত, তথন মাছ্য ছিল পরস্পরের নিষ্ঠ্র প্রতিবাদ্ধিশ তথন তারা সর্বদাই মারের অন্ত নিরে ছিল উছত।
সে মার আৰু আরো দারুল হয়ে উঠল। আৰু তার ধনের উৎপাদন বতই হচ্ছে
অপরিমিত তার লোভ ততই তাকে ছাড়িরে চলেছে, অন্তলন্তে সমান্ত হয়ে উঠছে
কটকিত। আগেকার দিনে পরস্পার দর্যার মাছ্মকে মাছ্ম মারত, কিছু তার মারবার
অন্ত ছিল ত্র্বল, তার হত্যার পরিমাণ ছিল বৎসামান্ত। নইলে এত দীর্ঘ বৃগের
ইতিহাসে এত দিনে একটা পৃথিবীব্যাপী করম্বদান সমৃত্রের এক তীর থেকে আর-এক
তীর অধিকার করে থাকত। আন্ত যম্রবিদ্ধা মাছ্মবের হাতে অন্ত দিয়েছে বহুশত
শতস্বী, আর মৃছের শেষে হত্যার হিসাব ছাড়িরে চলেছে প্রভৃত শতসংখ্যা। আত্মশক্র
আত্মধাতী মাহ্মব ধ্বংসবন্ধার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মাছ্মবের আরম্ভ আদিম
বর্ষরতার, তারও প্রেরণা ছিল লোভ; মাহ্মবের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতার,
সেথানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। অলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা
চিতা— শেখানে মাহ্মবের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ক্রায়নীতি, তার বিভাসস্পদ্,
ভার ললিভকলা।

ষন্ত্রবৃধিত বিষ্ণু দিনের কথা আজ আমরা শ্বরণ করব বধন পৃথিবী শহন্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেশন করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে, তার ভৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট— যা এত বীভংগ রকমে উদ্বৃত্ত ছিল না, যার ভূপের উপরে কুল্রী লোলুপভান্ন মাহ্র্য নির্মন্তভাবে নির্মন্ত আজ্ববিশ্বত হয়ে শুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।

३२ खोड ३७८७

व्यक्ति ३७८७

# शही दमवा

### वीनिक्छन वारिक छेश्मर कथिछ

এক সময়ে আমি যখন ইংলওে গিয়েছিলাম আমার হ্রােগ হয়েছিল কিছুকাল এক পদ্ধীতে এক চাবী গৃহস্বের বরে বাস করবার। <u>আমি শহরবাসী হলেও সে</u>থানকার পদ্ধীতে আমার কোনো অহ্বিধা হয় নি, আমি আনন্দেই ছিলুম। সেই সময়ে ইংলওের পদ্ধীবাসীলের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলুম। দেখেছিলুম তারা সব সময়েই অসম্ভই; প্রামের ভিতর তালের চিজ্জের সম্পূর্ণ পৃষ্টি নেই, তারা কবে লগুনে যাবে এইজ্জ দিন-রাত্রি তালের উদ্বেগ। জ্জাসা করে ব্যল্ম— যুরােণীয় সভ্যতার

সমন্ত আয়োজন শিক্ষা আরোগ্যবিধান প্রভৃতি সমন্ত ক্ষেত্বা সংহত বড়ো বড়ো শহরে, এইজন্ত শহর গ্রামবাসীর চিত্তকে আকর্ষণ করে, গ্রামে তারা বোধ করে বঞ্চিত।

ভবে মুরোপে শহর ও গ্রামের এই-ষে ভাগ তা প্রধানত পরিমাণগত, শহরে যা বছল পরিমাণে পাওয়া যায় গ্রামে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না।

র্রোপে নগরই সমস্ত ঐশর্ষের পীঠছান, এটাই র্রোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এই কপ্তই প্রাম থেকে শহরে চিন্তধারা আফুট হয়ে চলছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে বে, শহর ও গ্রামের চিন্তধারার মধ্যে, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে, কোনো বিরোধ নেই; বে-কেউ প্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেথানে সে ছানলাভ করতে পারে, শহরে নিক্তেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আষার মনে লেগেছিল। আমাদের সলে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

একদিন আমাদের দেশের ধা-কিছু ঐশর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল থাষে গ্রামে— শিক্ষার জন্ত, আরোগ্যের জন্ত, শহরের কলেজে হাসপাডালে ছুটতে হত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তথন ছিল তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিশ্বত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল তা ছিল হাতের কাছে, বৈত্য-কবিরাজ ছিলেন অন্বর্বর্তী, আর তাঁদের আরোগ্য-উপকরণ ছিল পরিচিত ও সহজ্জভা। শিক্ষা আনন্দ প্রভৃতির বাবস্থা যেন একটা সেচনপত্বতির ঘোগে সমন্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, একটা বড়ো ইমারতের মধ্যে বন্ধ করে বিদেশী ব্যাকরণের নিয়মের মধ্য দিয়ে ছাত্রন্থের পরিচালিত করবার রীতি ছিল না। সংস্কৃতিসম্পদ্ যা ছিল তা সমন্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা করেছে— পল্লী ও শহরের মাঝ্যানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার থেয়াপার করবার জন্ত বড়ো বড়ো জাহাল প্রয়োজন। দেশবাদীর মধ্যে পরম্পার মিলনের কোনো বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যাট সমন্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যথন এ দেশে নিচেকে প্রতিষ্ঠা করলে তথন দেশের মধ্যে এক অন্তুত
অখাভাবিক ভাগের স্বষ্ট হল। ইংরেজের কান্ধ-করবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত
হতে লাগল, ভাগাবান কতীর দল নেধানে জ্বা হতে লাগল। সেই ভাগেরই ফল
আন্ধ আমরা দেখছি। পদ্মীবাসীরা আছে স্ব্রুর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে
বিংশ শতাব্যীতে। হয়ের মধ্যে ভাবের কোনো একা নেই, ফিলনের কোনো ক্রেজ
নেই, হ্রের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

এই বিচ্ছেদেরই নিদর্শন দেখেছিলুম যখন আমাদের ছাত্ররা এক সমন্ত্র গোলামখানার আর প্রবেশ করবেন না বলে পলীর উপকার করতে লেপেছিলেন। ভারা পলীবালীদের সভে মিলিড হডে পারে বিক্রপন্তীর লোকেরা তাদের সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করতে পারে बि। की करत्र जिलार। बायश्रास्त एष रिकड़िशी। विकिटिए प्र वान श्रीराजी शहर করবে কোনু আধারে। ভাদের চিত্তভূষিকাই বে প্রস্তুত হয় নি। বে জ্ঞানের যধ্যে ममख मज्जार होत वी व विष्ठि महे ज्ञानित पिरक श्रीवामी एत पहत्रामी एत थरक পृथक् करत त्रांथा रुखरह। जम्म कात्ना मिल भन्नीए भरूरत कात्नत्र अवन भार्वका ब्रांश एम नि, পृथिरोत्र व्यक्तक नरयूरभत्र नाम्रक शादा निस्कारम्त्र रम्भरक नृष्ठन करत्र गर्फ তুলছেন তাঁরা জ্ঞানের এষন পঙ্জিভেদ কোথাও করেন নি, পরিবেশনের পাতা একই। षात्राम्बर मित्न अकहे ভাবে-यে मयश्व मिनक षक्ष्यानिष्ठ करा शांत अयव देशाय (बहे। वािय जांदे वाेद्रा এখানে গ্রামের কাঞ্চ করতে আসেন তাাঁদের বলি, শিক্ষাদানের वावका रवन अपन छाव यत्न द्वर्थ ना कवा एव रव, अव्रा धामवानी, अरहत श्रासन यह, अस्त्र मत्वत्र माला करत्र वा-एत्र-अकृषा श्रीका वावचा कत्रलाहे क्वार्य। आध्यत्र श्रीक **এयन चलका श्रकान एक चामत्रा का कति । एमएनत्र मरशा এहे-रव श्रका** विरक्षित अंक पृत्र करत्र स्थानविस्थान, की भन्नी की नगत्र, नर्वक इिएएस मिए एटन- नर्वनाशाद्र विद কাছে হুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত-প্রেত-ওবা, ভাদের অশিকা অধায়া নিরানন্দ নিয়ে, ভাদের জন্ত শিকার একটুথানি যে-কোনোরক্ষ चार्याक्रन क्यलहे मरबहे, अवक्ष चनचान स्थन श्रामवानी एवं ना कवि। अहे चनचान समाप्त जिक्कात एक (খকে। মন অহংকত হয়; বলে, 'ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব দূর থেকে, উপর থেকে।' এর ফলে আনেক সময় শিক্ষিত পল্লীহিতৈবীরা চাষীদের कार्छ এश्रन-भव विषय पृथन-कत्रा উপদেশ मिर्फ ब्यारमन रुग्नर्छ। रव विषय हासीत्रा जीएम कार्य जात्माई कारन। अत्र अक्छा मृष्टीस मिरे।

এক দমরে আমার মনে হয়েছিল বে শিলাইয়হে আলুর চাব বিস্তৃত ভাবে প্রচলন করব। আমার প্রভাব শুনে ক্রিবিভাগের কর্তৃপক্ষ বললেন বে, আমার নির্দিষ্ট অমিতে আলুর চাব করতে হলে একশো মণ লার দরকার হবে ইত্যাদি। আমি ক্র্রিবিভাগের প্রকাপ্ত তালিকা -অফুলারে কাক করল্ম, ফললও ফলল, কিন্তু ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোনোই লামগ্রুত্ব রইল না। এ-সব দেখে আমার এক চাবী প্রকা বললে, 'আমার 'পরে ভার দিন বাব্।' লে ক্রিবিভাগের ভালিকাকে অবজ্ঞা করেও প্রচুর ফলল ফলিরে আমাকে লজ্জিত করলে।

चावारम् विचित्र जाकरम्ब ज्ञान रम निक्षम एम, चित्रका रम श्रीवानीय कार्क माश्र मा, जाब काद्रव चावारम्ब चश्विका, मार्छ चावारम्ब विम्रु विम्रु त्रा, एक्ट् चाशिरम् द्वार्थ। जाहे चावि वाद्रश्वात विम्रु, क्षाञ्चवानीरम्ब चनमान कार्या ना, रम শিকার আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্ত বার, সমন্ত দেশের মধ্যে ভার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্ত নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হতে পারে না। মনে রাথতে হবে প্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মান্তবেরই জন্মগত অধিকার। প্রামে আজ মান্তবকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিকার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নৃতন যুগের দাবি মেটাতেই হবে।

আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিরেই এই কথানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকৃত্ত করেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে বে বড়ো আদর্শ, বড়ো উদ্দেশ্ত আছে, তার কথা বেন আমরা বিশ্বত না হই; এই মিলনের আদর্শকে বেন আমরা মনে কাগরুক রাখতে পারি।

७ रक्क्यांति ১৯৪०

ফাৰুন ১৩৪৬

## অভিভাষণ

#### বিবভারতী সন্মিলনী

আজকার বক্তৃতার গোড়াতে বক্তামহাশয় বলেছেন বে আমরা মাটি থেকে উৎপর্ম আমাদের যা-কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ যে পরিমাণে লাভ করছি মাটকে সে পরিমাণে ফিরিয়ে না দিয়ে তাকে দরিত্র করে দিছি । আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারটা একটা চক্রের মতো। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে বে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীয় নদী বা সমূত্র থেকে কল বালাকারে উপরে উঠে, তার পর আকাশে তা মেদের আকার ধারণ করে বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না, আর জনারটি ছভিক্ষ প্রভৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র ফলানো সক্ষে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিত্রা বেড়ে চলেছে, কিছু এই প্রক্রিয়াটি বে কতদিন থেকে চলছে তা আমরা জানি না। গাছপালা জীবজন্ধ প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ্ পাছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন-গতিকে

শশ্পৃথিত। দান করছে, কিছ স্পৃথিক হচ্ছে মাছ্যকে নিয়ে। মাছ্য ভার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর-একটি অপংকে স্টে করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে ভার আদান ও প্রদানের যোগ-প্রভিযোগে বিম ঘটছে। সে ইটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান ভূলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মাছ্যের মভো বৃদ্ধিনীবী প্রাণীর পক্ষে এই-সকল আয়োজন উপকরণ অনিবার্য সে কথা মানি; তব্ও এ কথা ভাকে ভূললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে ভার প্রাণময় সন্তার উদ্ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সভ্যকে লক্ষন করলে সে দীর্ঘকাল টি কভে পারে না। মাছ্য প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় ভবেই মাটির সঙ্গে ভার প্রাণের কারবার ঠিকমভ চলে, ভাকে ফাকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাকি দেওলা হয়। মাটির থাভার যথন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অছই দেখি আর অমার বড়ো-একটা দেখতে পাই নে তথন ব্রতে পারি দেউলে হতে আর বড়ো বেশি বাকি নেই।

समन श्रीरंग ठक-व्यावर्जन कथा वना हरतह उपनि मन्त्र ठक-व्यावर्जन व्याहर, मिर्ग क्याहर द्वापण हरत मिर्ग कथा मन्त द्वापा ठाई। व्याम ममास्त्र मस्रान, जात त्याहर द्वापण करत मनत्व भित्र क्षेत्र करि जा मिर्ग उन्हरूक ना मिर्ग कर त्याहर व्याहर करत व्याहर करत व्याहर ममास्व कर ठिसा कर जात कर उनका देखा कर उनका करता व्याहर ममास्व कर ठिसा कर व्याहर व

বক্তামহাশন্ন বলেছেন যে থানের থড় গাড়ি-বোঝাই ছয়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাছে, আর তাতে করে ক্যকের থানথেত ক্তিগ্রন্থ হচ্ছে, এবং শহরের উচ্ছিষ্ট গলা বেরে সমূত্রে ভেসে যাছে বলে তা মাটির থেকে চিরকালের জন্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাছে।

व्यायाद्य प्रत्य किन्द्रा ७ क्ट्रां ठिक अवनि करत्र महरत्र प्रिक्ट क्विन व्यक्ति रुष्क राज चामारमञ्ज भन्नीममास जात्र मानिक श्रांव किरत भारक ना। रव भन्नीश्रारमत चिक्किण चार्यात्र चार्छ, चार्यि एएथिছि मिश्रांत की निव्रांतम विव्रांक कर्राष्ट्र । मिश्रांत ষাত্রা কীর্তন রামায়ণগান সব লোপ পেয়েছে, কারণ ষে লোকেরা তার ব্যবস্থা কর্ত ভারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, ভাদের শিক্ষা-দীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, ভার গতি অন্ত দিকে। পলীবাদীরা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের ঘারা প্রাণবান্ হতে পারছে না, তাদের মানসিক প্রাণ গানে গল্পে গাথায় সজীব হয়ে উঠছে না। প্রাণরক্ষার জন্ত যে জৈব পদার্থ দরকার, মনের ক্ষেত্রে তা পড়ছে না। প্রাণের সহজ সরল আমোদ-षाञ्चाहरे रुक्त (मरे किंव भगार्थ, जात्मत्र बातारे छिख किंव छेर्दत रुग्न। व्यथे मरुदा ষধার্থ সায়াঞ্জিকতা আমরা পাই নে। সেখানে গলিতে গলিতে মরে মরে কড ব্যবধানের প্রাচীর তাকে নিরম্বর প্রতিহত করে। শহরের মধ্যে মামুষের স্বাভাবিক আত্মীয়ভাবন্ধন সম্ভবপর হয় না, গ্রামেই মানবসমাকের প্রাণের বাধাহীন বিকাশ হডে পারে। আক্রচান ভদুলোকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া নাকি কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ छात्रा वलन (र मिश्रान शास्त्रा-शास्त्रा (साँछि ना, नात्र मानत्र (वैष्ठ शास्त्रात्र मान्यात्र मान्या ধোরাক তুল্লাপ্য, অথচ বারা এই অভুযোগ করেন তাঁরাই গ্রামের সন্দে সম্পর্ক ত্যাপ করাতে তা মক্ত্মিতে পরিণত হয়েছে।

अन्यरार्थे नारित बाककात तक्कात क्षत्र करताहन त क्षानतकात छैनात्र विधान क्षित्र नार्थ हक्षत्र नत्रकात । बात्रात्र अन्न अहे त नार्याकिक बाद्या क क्षानतकात नथ कान् विका अक्षेत्र कथा एउटा एक्ष्य नत्रकात त क्षात्र वात्र वात्र वात्र वात्र वात्र हान् क्षित्र क

ধাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। এডাদের অবসাদ আসে— ভারা সারাদিন পরিশ্রম করে।
সলে কাপড়ে বেঁধে বে ভান্ড নিয়ে যায় ভাই ভিজিয়ে তুপুর বারোটা-একটার সময়ে
খায়, ভার পর থিদে নিয়ে বান্ধি ফেয়ে। বথন দেহপ্রাণে অবসাদ আসে তথন ভা
প্রচুর ও ভালো থান্ডে দ্র হতে পায়ে, কিন্তু ভা ভাদের জোটে না। এই জভাব-পূর্ণ
হয় না বলে ভারা ভিন-চার পয়সার ধেনো মদ খায়, ভান্তে কিছুক্লণের জন্ম অন্তত্ত
ভারা নিজেদের রাজা-বাদশার যতো মনে কয়ে সন্তই হয়— ভার পর ভারা বান্ধি যায়।
আচার ও চয়িজের বিশ্বভির মৃলেও এই ভন্থ।

আমি বে পদ্ধীর কথা জানি সেথানে সর্বহা নিরামন্দের আবহাওরা বইছে; সেথানে মন পৃষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উদ্ভেজনা ও ঘূর্নীভিতে লোকের মন নির্দ্ধ থাকে। মন বদি কথকতা পৃদ্ধা-পার্বণ রামায়ণগান প্রভৃতি নিরে সচেই থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য জোগান হয় কিন্তু এখন সে-সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ফ্লান্ডি দ্র করবার ক্ষম্ম মানসিক মন্ততার দরকার হরে পড়ে। মনে করবেন না বে, কররদন্তি করে, ধর্ম উপদেশ দিয়ে এই উভয়রপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিন্তের মৃলদেশে আত্মা বেধানে স্কৃষিত হরে মরতে বসেছে সেই গোড়াকার ঘ্র্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিছে। পদ্ধীপ্রাম চিন্ত ও দেহের থান্ড খেকে আন্ধা বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে এই উভয় থান্ডের সরবরাহ করতে হবে।

অপর দিকে আমরা শহরে অক্তরণ মন্ততা ও উরাদনা নিয়ে আছি। আমাদের এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে বে আমরা দেশের সমগ্র অভাব উপলব্ধি করি না, তাই অল্পারিসরের মধ্যে উরাদনার আশ্রেরে কর্তব্যবৃদ্ধিকে শাস্ত করি। উচ্চৈঃস্বরে রাগ করি, ভাষার লেখার বা অক্ত আকারে তাকে প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা যতক্রণ বর্ধার্থভাবে দেশের লোকের পাশে গিরে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের অক্ত প্রাণণণ ব্রভ গ্রহণ না করব, পূর্ণ আত্মভাগ না করব, ততক্রণ মনের এই মানি ও অসম্ভোষ দূর হবে না। তাই ক্র কর্তব্যবৃদ্ধিকে প্রশাস্ত করবার জন্ত আমরা নানা উল্লাদনা নিয়ে থাকি, বক্তৃতা করি, চোথ রাঙাই— আর আমার মতো বারা কাব্যরচনা করতে পারেন তারা কেউ কেউ অফেনী গান তৈরি করি। অথচ নিজের গ্রামের পঞ্চিলতা দূর হল না, সেথানে চিন্তের ও দেহের থাজসামগ্রীর ব্যবস্থা হল না। তাই ছাড়িডোমেরা মদ থেরে চলেছে আর আমাদেরও মন্ততার অস্ত

কিন্তু এমন ফাঁকি চলবে না। প্রতিদিন আপনাকে দেশে তেলে দিতে হবে, পলীবানীদের পাশে গিম্নে দাড়াতে হবে। আমি একদল ছেলেকে আনি ভারা নন্-কো-অপারেদনের তাড়নার পলীনেবা করতে এসেছিল। বতদিন ভাদের কলকাভার সলে বোগ ছিল, কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, ভতদিন কান্ত চলেছিল, ভার পর সব বন্ধ হয়ে পেল।

তাঁরা হাড়িডোমের ঘরে কি তেমন করে সমস্ত মন দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন।
পাড়াগাঁরের প্রতিদিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাঁরা কি দীর্ঘকালসাধ্য উত্থাপে
প্রযুত্ত হতে পেরেছেন। এতে যে উন্মাদনা নেই, মন লাগে না। কিছু কর্তব্যব্দির
কোনোরপ খান্ত তো চাই, সেই খান্ত প্রতিদিন জোগাবার সাধ্য যদি আমাদের না
খাকে তা হলে কাজেই মন্ততা নিয়ে নিজেদের বীরপুক্ষয মহাপুক্ষয বলে কর্মনা
করতে হয়।

আছকাল আমরা সমাজের তিন ন্তরে তিনরকমের মদ থাছি— শত্যিকারের মদ, ত্নীতির মানসিক মদ, আর কর্তব্যবৃদ্ধি প্রশাস্ত করবার মতো মদ। হাড়িডোমদের মধ্যে একরকম মদ, প্রামের উচ্চন্তরের মধ্যে আর-একরকম মদ, আর শহরের শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যেও একপ্রকারের মদ। তার কারণ সমাজে সব দিকেই থাছের জোগানে কম পড়েছে।

2053

## সমবারে ম্যালেরিয়া-নিবারণ

ज्यानि-मार्लिबर्श मांगारेहिए क्षिड

छाकात (गानानम्झ ग्रहोनाधारात नत्म चावारम्य अहे कांक छननत्म की करत विमन हन अक्ट्रे तत्म ताथि। चाित्र नित्य चवक छाकात्र नहे, अतः वार्तमित्रा-निवात्रन नवत्व चावात्र याज्य त्कात्म पृणा तहे। चाननाता नकत्म चात्मम पायात्म त्य 'विच छात्रछो' तत्म अक्ट्री चक्ट्रीन चाह्ह, छात्र चक्र्मीछ क'रत चािक्रितक्छत्म प्र ग्रित पित्म त्य-मयछ श्रीय चाह्ह त्म श्रीयश्चित्र मत्म चात्रात्म त्यां कत्रवात्र कां चावत्र राष्ट्री कर्त्राह। चात्रात्मत्र चांद्याय चात्रत्रा क्ष्मां विचान्छ विचान्छ। करत्र थांक् तत्म एछ विचित्र कत्रतम नर्त्र चात्रात्मत्र चहत्त्व मत्म वात्र ना, छात्म कीत्रत्र मध्य वश्च कता वात्र मा। धेरेकक बामता बामारमय कृत मक्ति -बश्मारत रुष्ठा कत्रकि ठात्रि पिटकत शांत्रत लांटकत कीवनशांखांत गटक चात्रांद्वत विचाक्नीमदात कर्यटक अकल क्राए। এই काल जाबारमञ्ज ठलिल। এशान अहे म्हानृत्ह जाबारमञ्ज अ मशक् भृत्वं चालाहना इत्यरह। यात्रा तम माजात्मरख हित्मन छात्रा चात्नन कित्रकम ভात्व बांबाएम कांक हत्का । এই कांक हात्छ नित्म क्षया एका एका त्रारंभन हिं। षायत्रा षरारमात्री, षायात्मत्र ७ थता माहम हिन ना त्य त्मत्मत्र लाकत्क वनि त्य, यात्रा অভিক্র গ্রামের রোগনিবারণ কাজে তাঁরা সহায়ত। কক্ষন। নিজেরাই ষেমন করে পারি क्टो क्राइहि। **ध मण्डि विस्थि मार्कित क्राइक मार्कित प्राहि**, म्हा क्राइक क्राइक महि**छ चौकांत्र क**রছি। আষরা আষেরিকার একটি ষহিলাকে সহায়-রূপে পেয়েছি। তিনি ডাক্তার নন, যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রবা করাতে কতকটা পরিষাণে হাতে কলষে জ্ঞান হয়েছে, সেইটাকে যাত্র নিয়ে ভিনি রোগীদের দরে দরে এক-হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়েছেন, অতি দরিজের দরে গিয়ে সেবা করেছেন, পথ্য দিয়েছেন— অভ্যস্ত কত দা, या एवर अज्ञमबारकत्र ल्लारकत्र त्र्या रुव, म्न-मब्छ निर्कत राउ ध्रेस विस्त्रहन— यात्रा व्यक्ताव काण्डि जारमञ्ज व्याद्यक दौर्य मिरग्रह्म, भथा थाहेरत्रहम- व्याक भर्यस তিনি কাম করছেন, অসহ গরষে শরীরের গানি সত্তেও অত্যম্ভ ত্ঃসাধ্য কর্মও তিনি हाएक नि। नदीत्र यथन एडएड भएन, निनः निरत्न किस्नुनिन हिलन, किस्नु अपन ष्यावात्र नत्रीत्र नहे करत्रह्म । अभन करत्र छाटक পেরেছি। छाटक म्हर्स दर्छ हर्द, (य-कम्रो) किन चाहिन लानेनांछ करत्र मिरा क्राइन।

আর-একজন সন্তালয় ইংরেজ এল্ম্ছার্ফ ্, তিনি এক পয়সা না নিয়ে নিজের ধরচে বিজেল থেকে নিজে টাকা সংগ্রহ করে সে টাকা সজে নিয়ে এসেছেন। তিনি দিনরাভ চতুদিকের গ্রামগুলির হ্রবছা কী করে যোচন হতে পারে, এর জন্ত কী-না করেছেন বলে শেষ করা যায় না। যে হজনের সহায়তা পেয়েছি সে হজন বিদেশ থেকে এসেছেন, এ দের নিয়ে কাঞ্চ করছি।

এইটে আপনারা ব্রতে পারেন, পতকে যাহ্যবে লড়াই। আযাদের রোগলক্রর বাহনটি বে ক্ষেত্র অধিকার করে আছে সে অতি বিত্তীর্ণ। এই বিত্তীর্ণ ভাষগায় পতকের যতো এত ক্ষুত্র শক্রর নাগাল পাওরা বার না। অস্তত ২০৪ জন লোকের বারা তা হওরা ত্বংসাধ্য, লকলে সমবেতভাবে কাল না করলে কিছুই হতে পারে না। আমরা হাৎড়াল্ছিলাম, চেষ্টা-যাত্র করছিলাম, এমন সমর আমার একজন ভৃতপূর্ব ছাত্র, বেডিকেল কলেকে পড়ে, আযার কাছে এলে বললে, 'গোপালবাবু পুব বড়ো জীবাগু-তম্ব-বিদ্, এমন-কি, ইউরোপে পর্যন্ত তার নাম বিধ্যাত। তিনি পুব বড়ো ডাক্তার,

বণেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। আপনারা ম্যানেরিয়ার লহিত লড়াই করতে বাজেন, তিনি দে কাল আরম্ভ করেছেন; নিজের ব্যবসারে ক্ষতি করে একটা পর্ণ নিয়েছেন—
বডদ্র পর্যন্ত সম্ভব বাংলাদেশকে তার প্রবলতম শক্রর হাত থেকে বাঁচাবার লগ্ন চেটা করবেন।' বধন এ কথা ভনলাম, আমার মন আরুই হল। আমাদের এই কাজে তাঁর সহারতা লাবি করতে সংকর করল্ম। মশা মারবার অন্ত পাব এলভ্রন র ; মনে হল এমন একজন দেশের লোকের ধবর পাওয়া গেল বিনি কোনোরকম রাপ-বেবে উজেজনার নয়, বাহিরের তাড়নার নয়, কিছু একাস্কভাবে কেবলমাত্র দেশের লোককে বাঁচাবার উপলকে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, নিজেকে ক্ষতিগ্রন্ত করে, এমন করে কাল করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন— এইরূপ দৃষ্টান্ত বড়ো বিরল। আমার মনে পুব ভক্তির উল্লেক হল বলে আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয় আলোচনা করতে চাই। এমন সময় তিনি কয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর কাছে ভনলাম তিনি কী ভাবে কাজ আরম্ভ করেছেন। তথন এ কথা আমার মনে উদয় হল, বদি এর কাজের সঙ্গে আমাদের কাল ক্ষড়িত করতে পারি তা হলে কতার্থ হব, কেবল সক্ষলতার দিক থেকে নয়— এর মতো লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয়।

আপনারা দেখেছেন, মুদ্ধের পর এই-বে জার্মানি-জন্ত্রিয়ার প্রতিতা রান হরে বাছে, অনাহারে দৈহিক ত্র্বলতা তার কারণ। যথন রকেড-বারা থাবার বন্ধ করা হয়েছিল সে সময় আনাহারে অনেক মাহ্মর মরেছে সেইটাই বড়ো কথা নয়। বে-সমস্ত প্রস্থিতির পৃষ্টিকর থান্ডের হয়কার ছিল, তারা তা না পাওয়ায় এই যুগের শিশুরা অপরিপৃষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এল। এর ফলে এয়া বড়ো হলে তেমন বৃদ্ধিশক্তির জাের নিমে শাড়াতে পারবে না। কাল্ডেই এই হিসাবে দেখতে গেলে মাথা-গণতি অহসারে লােকসংখা৷ হয় না, যাহের য়াথা আছে তাদের কার্যকারিতা কতন্ত্র তা দেখতে হবে। শুধু সংখ্যাপণনা ঠিক গণনা ময়। বাংলাদেশে আময়া ভাবছি না— বেখানে আমাদের আছ্যের মূল উৎস সেথানে সম্ব শুকিরে বাছে। আময়া বােগের বাঝা খাড়ে করে নিয়ে রক্তের মধ্যে চিয়ন্তর্বলতা বহন করে আছি। প্রতি বৎসর কড লােক কয়াছে, কড লােক য়রছে, সংখ্যা কড বৃদ্ধি হছে, এটা বড়ো কথা নয়; বারা টি কৈ য়ইল ভায়া মাহ্মমের মজাে য়ইল কি না সেইটে বড়ো কথা। তাদের কার্যকারিতা, মাথা খাটাবায় শক্তি, আছে কি না সেইটে বড়ো কথা। নতুবা জীবয় তের দল যি অধিকাংশ হয়, ভায় বােঝা আতি বইতে পারবে না। শায়ীরিক ত্রেলতা থেকে সামানিক ত্রেলতা আনে। স্বানেরিয়া

व्राक्तित्र याथा ज्ञाचा छिर्भाष्ट्रव करत्र, मर्क मरक यत्वत्र याथा व वल भाई वा। वात्र थार्षित्र थार्र्ष चार्छ म् थांव मिर्छ भारत् । यात्र स्वयम स्वातात्रक्रस र्वेर्छ थाका **চলে, जीवनशांत्रत्य जन्न या मदकांत्र छात्र दिन्य यांत्र अक**र्डे छेम्बूच एव ना, छात्र स्थात्य यमाञ्चल थांक मा। व्यापित यमाञ्चल मा थाकल याला महालात यहि राख भारत না। ঘেথানে প্রাণের স্থূপণতা দেখানে ছুত্রতা জাসবে। প্রাণের শক্তির এত বড়ো ক্ষ কোনো সভা দেশে কথনো হয় নি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, মুর্গতির कांवन नव म्हान चाहि। किन बाग्रस्त बग्रम की। ना, त्महे वृर्गित कांवनक অনিবার্থ বলে মনে না করে, যথন যাতে কট পাচ্ছি চেটা-ছারা তাকে দুর করতে পান্তি, এ चियान यत्न द्रांथा। चायत्रा এতদিন পর্যন্ত বলেছি, ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী, ভার সঙ্গে কী করে লড়াই করব, লক্ষ্ণ স্থা রয়েছে ভাদের ভাড়াব কী করে, गर्ध्यके चाह्र म किছू कराय बा- चात्रया की करवा म कथा वनाम कनाय बा। यथन चायद्रा मन्नहि, नक नक मन्नहि— कछ नक ना मरत्र अयद्र तर्राह— रव करत्र है र्शिक अब यमि श्रेष्ठिकां मा क्वां भावि भाषाम् विकृष्डि भविजान तिहै। मालितियां चक्र वाधित चाक्त्र। मालितियां (धरक यन्त्रा चक्रीर्व अकृष्टि नानात्रक्य वासि एडि रा । এकটা वर्षा दांत त्थांना त्थान सममूख्ता इष ् इष् करत्र हृत्क शर्, की करत्र भारत जाएम त्र माम माम कदा । शामार महमा क्य करा ठाई, जर्व दिन বাঙালি ভাতিকে আমরা বাঁচাতে পারি।

আর-একটা কথা আছে, সেইটে আপনারা ভাববেন। এই-বে নিজের প্রতি অবিশাস এ বদি কোনো-এক আরপার মান্ত্র দূর করতে পারে— সমস্ত অমকল, এতদিন পর্যন্ত আমরা যা বিধিলিপি বলে মেনে আসছি, যদি এর উন্টা কথা কোনো উপলক্ষে বলতে পারি— মস্ত কাজ হয়। শত্রু যত বড়োই হোক, তাকে মানব না, মশাকে রাথব না, বেমন করে পারি উচ্ছেদ করব— এ সাহস যদি হয়, তবে কেবল মশা নম্ন, তার চেম্নে বড়ো শত্রু নিজেদের দীনতার উপর জয়লাভ করব।

खात-अकिं। कथा— नत्रकाति मिलानित नाना छेनलक हारे। अमन खानक छेनलक हारे। अमन खानक छेनलक हारे गांख खायालन यूक-यनिका मिलाक नात्र। तिन बलाक या तृति मकल छा त्यात्व ना, खताक की खानिक छा त्यात्व ना। किन्छ मिलान यलाक या तृति, अमन क्वंछ त्वरे ति छ। त्यात्व ना। किन्न यि किन्छ यि क्वंण व्यात्व मकल वित्व किन्न विद्यात्व क्वंण व्यात्व क्वंण क्वंण व्यात्व क्वंण व्यात्व क्वंण क्व

অতি কুত্র শক্ত মণা মারবার জন্ত সকলে মিলে লেগেছেন। এর ষভো স্থলকণ আর त्वरे। कात्रन, প্রত্যেকের হিডের অভৈ সকলেই দায়ী এবং পরের হিডই নিজের मकलात्र क्रिया वर्षा हिल, এই শিকाর উপলক আমাদের দেশে বত বেশি হয় ভভাই ভালো। একটি গ্রামের যধ্যে একটা রাস্তা গিয়েছে, দেখা গেল গোরুর গাড়ি চলার ভার একটা জারগায় গর্ভ হয়েছে — ৪।৫ হাতের বেশি নয় — বর্ষার সময় ভাতে এক-कब्रा वाब । निकरेवर्जी श्रामित्र लाक, वाब नवरहस्त्र कहे भाव, छात्रां थ कथा वर्ष ना 'काशन मिर्य थानिको। बार्षि स्मल जायगारी नशन करत्र मिहे', जात्र कात्र पात्री ঠকতে ভর পার। তারা ভাবে, 'আষরাই খাটব অথচ তার স্থবিধে আষরা ছাড়াও অক্ত সবাই পাবে, এর চেয়ে নিজেরা হঃধ ভোগ করি সেও ভালো।' আমি পূর্বেও আপনাদের কাছে বলেছি— একটা গ্রামে বংসর-বংসর আগুন লাগত, গ্রামে কুয়া ছিল ना, जामि जारमव वमन्म, 'त्जामना कृत्या (बाँएन, जामि तम कृत्या वाँधित स्व ।' ভারা বললে, 'বাবু, যাছের ভেলে মাছ ভাজতে চাও! অর্থাৎ, অর্থেক ধাটুনি व्यायाद्यत, व्यथक क्लमात्मत्र भूगांकी मन्भूर्व त्लायात्र! लात्र हेहत्मात्क व्यायत्रा জলাভাবে মরি সেও ভালো, কিন্তু পরলোকে তুমি ষে সন্তায় সদ্গতি লাভ করবে সে महेटल भारत ना।'

দেশের মধ্যে এরকম ভাব রয়েছে। ভদ্রলোকের মধ্যেও আছে অক্স নানা আকারে, সে কথা আলোচনা করতে সাহস করি না। গোপালবাব্ যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন ভাতে লোকে এই কথা ব্রুতে পারবে বে, পাশের লোকের বাদ্বির ভোবার যে মুখা করার তারা বিনা পক্ষপাতে আমারও রক্ত শোষণ কয়ে, অতএব ভার ভোবার সংকার করা আমারও কাজ।

গোপালবাব মহৎ কালে প্রবৃত্ত হয়েছেন, লোভ ক্রোধ বিষেষের উত্তেজনা -বজিত নির্মল ভতবৃত্তি তাঁকে এই কালে আকৃষ্ট করেছে। মহন্তের এই দৃষ্টান্তটি মশকবধের চৈয়েও আমাদের কাছে কম মূল্যবান নয়। এইজন্ত আমি তাঁর কাছে কৃতজ্জতা ও শ্রহা নিবেদন করছি।

## **गा**द्गितिश

#### जािक-मालिका मार्गारेष्टिए क्षिछ

कहे-त्य मालि तिया- निवाय निवा

আমার পূর্ববর্তী বক্কার বা বলবার কথা তার ভিতর অনেক ভাববার বিষয় আছে।

ম্যালেরিয়া প্রস্তৃতি বে-সমৃদর ব্যাধি আমাদের আক্রমণ করেছে ভার একটি মাত্র কারপ
নর, প্রশ্নটি বহ জটিল, সহজে এর উত্তর দেওয়া বেতে পারে না। এক দিক থেকে

ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে পিরে আব-এক দিকে ছেঁদা বেকতে পারে— এ কথা বা
বলেছেন অক্তার বলেন নি, অর্থাৎ সমত্ত ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। সব দিক থেকে

আটঘাট বেঁধে ম্যালেরিয়াকে না চুকতে দেওয়া, ভাড়া করে বের করে দেওয়া, এর সব

দিক আমাদের হাতে নাই। এ কথা সত্যা, মন্ত সত্যা বে, পূর্বে বেখানে আমাদের

দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না দেখানে ম্যালেরিয়া এসেছে। ভার একটা কারণ রেলওয়ে
এ দেশে তখন ছিল মা, বাভাবিক জল-নিকাশের পথ কছে ছিল না। মশা উৎপর

ছওয়ার একটা প্রধান কারণ এই দাঁড়িয়েছে বে, রেলওয়ে লাইন ত্ব ধারের গ্রামগুলিকে

অত্যন্ত আঘাত করছে, এ বিবরে কোনো সম্পেহ নাই। আরো ঘটনা ঘটেছে— বায়া
বাণিজ্যের দিকে, প্রস্কৃত্বের দিকে, লাভের বিকে ভাকাচ্ছেন, ভালের লোভের দকন

অসম্ভ ভূখে এ দেশে উপন্থিত হ্রেছে, বল্পা ম্যালেরিয়া ছুভিক জেগে উঠেছে, এটা পূব

বড়ো সম্বন্তা ভাতে সম্পেহ নাই। কিছ বন্ধানহাশের একটা বিবরে ভূল করেছেন।

আমাদের স্বাননীয় বন্ধু ভাকারে দোপালচক্র চ্যাটার্ডি বে কাজে প্রস্তুহ হ্রেছেন এ বিদি

एएल यथा चाह्य कहा वर्षा नम्छा नम्न, वर्षा कथा कहे — म्हान लाकिन यस क्ष्मण चाहि। (मेरे। चात्राक्ति द्वार, राष्ट्रात्रकत्र कृ:ध-विश्व कृत्र मृत्र कात्रव त्यरात्न। खैत्रा ध कांक शांख निरम्रहन, मिक्क अंत्रित कांक नकलम हिरम राष्ट्रा राष्ट्रा राज यान कि । भागानवाव् উপकात कन्नर्यम व'ला कामत दिश कारमम नि। कारमा-धक्कम वाकि रना भारत ना, 'आमि क्रेनारेन पिष्म वा रेन्षक्यन करव विषय मक्य द्वांग भारतिया कालाकत निरातन कत्रव।' अभन कथा वलवात्र लाघ चाहि, कांत्रन छात्रा कछिन शृथिवीए थाकरवन। आक वाम वान कान करन दश्छ कछक्न। कछब्रक्य वार्धि-विभव चाष्ट ! यदि वास्किंगल करत्रकबन लाक्त्र उन्नयक अक्यांक उभाग्र वर्ष श्रञ्भ कति छ। इत्म चामात्मत्र दुर्गछित्र चस्र थाकत ना। चामात्मत्र त्मत्म पूर्णगाकत्म সকলব্লকম তুর্গতি-নিবারণের জক্ত আমরা বাহিরের লোকের সহায়তা বরাবর অপেশা करत्रि । এयन मिन छिन वथन ब्राक्ष्यक्रियम् व म्थार्थकी हरत्र मण छिन ना, अयन नमन ছিল যখন দেশের জ্লাভাব দেশের লোক নিবারণ করেছে— অক্সান্ত অভাবও দেশের লোক নিবারণ করেছে। কিন্তু তার ভিতর একটা দুর্বলতা ছিল বলে আমরা আন্ধ পর্যম্ভ ছু:খের হাত এড়াতে পারছি না । যারা দেকালে কীতি অর্জন করতে উৎস্ক हिन, याता छेक्ठ भम्भ हिल्लन, डाएम्ब उभन्न एम्प्य लाक मावि करब्रह । डांबा बहानय वारू— छाएमत छेभन्न कन एक्वान, मन्द्रित एक्वान, चिथिनाना करन एकान, चारता ब्बजान बाग त्यान करवार गावि करति - जामित भूतकात हिन हेश्काल कीं उ পরকালে সদ্গতি। এখনকার দিনে তার ফল এই দেখতে পাই গ্রামের লোকেরা अथन भर्वस डाकिए भारक क अरम डाएव कममान कवारा — सममान भूगाकर्य, भा भूगाकर्य क कत्रत्। चर्षार, जात्मत्र रमनात्र कथा এই - 'चामाक कममान-बाता जुनि আষার উপকার করছ সেটা বড়ো কথা নয়, তুমি বে পরকালে পুরস্কার পাবে সেজ্জ जुषि कदारा।' এই-रि छात्र श्रिकि शांवि, अवः छात्क श्रामुख कद्रवाद छोड़ा, त्रिता आख পর্বস্ত গভীরভাবে আমাদের দেশে আছে। এই একটা অসভ্যের সৃষ্টি হয়েছে— সর্বসাধারণ সকলে একত্র সন্মিলিভ হয়ে নিজের অভাব নিজের। দূর করবার জন্ম कथता मःकन्न करत्र ना। अयन मिन हिम यथन मिल छैनकात्री स्कन लास्कन्न प्रकार ছिল ना, ऋखताः महत्वरे ७४न शास्त्र উवछि हरवह, चछार पृत्र हरवह । विक अथन দে দিনের পরিবর্তন হয়েছে, নৃতন অবস্থার উপযোগী চিত্তবৃদ্ধি এথনো আমরা পেলুম वा- এখনো यदि चायता भूगावर्षी काना यहत्वत्र छेनत्र छात्र विहे, त्रामत खनाछार, (मर्पद्र रद्रांग छाप रम अरम पृद्र कक्क, छ। एटम चात्रारम्ब पद्रिखान स्वरे। अवारम

বলবার কথা এই, 'ভোমরা চুঃধ পাচ্ছ, সে চুঃধ ষতক্ষণ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে দূর করতে না পারবে ডভক্ষণ যদি কোনো বন্ধু বাহির খেকে বন্ধুতা করতে আসে তাকে শক্রু বলে জেলো। কারণ ভোষার ভিতর যে জভাব জাছে সে তাকে চিরস্তন করে ছেবু, वाष्ट्रित चार्च क्र क्रवात क्ष्रे-बात्र। (श्राशामवाव् एव वावका क्रिक्न, बादक পদ্মীদেবা বলা হয়েছে, তার অর্থ ভোষরা একত সমবেত হয়ে ভোষাদের নিজের চেষ্টার ভোষাদের হু: খ দূর করো। এ কথা ডিনি বলেছেন, কিন্তু তারা ( গ্রাষের লোক ) विश्वाम क्या थारत बाहे रव निष्क्य रुष्टोष इःथ पृत्र क्या यात्र। नाशात्र लारक्य এমন অভিজ্ঞতা কোনো কালে ছিল না। পূর্বে অসাধারণ লোকেরা তাদের উপকার করেছে — তাদের তারা পুব দখান করেছে। এখনো দেখি সে দিকে তারা তাকাছে এবং আষার বিশ্বাস তাদের কেউ সোপালবাব্র উপর ক্রুছও হতে পারে এইজন্স— 'ইনি बाबारमत्र पित्त कत्रारक्त रकत, निर्व बाबारमत्र खेवधभक्त मिरत्र भूभानकत्र कत्रराहर रजा পারেন।' একটা প্রচলিত পল আছে— একজন যা-কালীকে যানত করেছিল যোষ एएरिं। जातकिमन जाराका करत्र या-कामी स्थाय ना श्रास्त्र एका मिर्मन, छक्त स रमल, 'सार पिए भारत ना, এकी हानन एत।' चाच्हा, जाहे नहे। जात नत्र हानम एम ना। आवाद एका फिलन; लाकि वनन, मा, हानन भारे ना, এकि। फिष्ट (एव।' 'साम्हा, जाई माल।' जन्म तम तमाल, 'এउই यमि या जायात्र मत्रा, खर बक्षे किए: निष्य धरत थाए-ना रकन।' अथ खारे, **सामारम**त्रथ महक्ष स्वर्श। আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি, সে ঘটনাটি এই— আমাদের একটা গ্রামের সঙ্গে যোগ ছিল, প্রায়বাদীদের ফি বংসর বড়ো ফলাভাব হত। আমি বললাম, 'ভোমরা कृषा (शाष्ट्रा, चामि वांधित्व त्ववांत्र धत्रह त्ववां ' छात्रा वनतन, 'महानत्र, चानि कि बार्इन रिक किर्दे बाक जाकर होने ? योबता थतर किर्दे क्या श्रृं एव योज पर्श शास्त्र चानि।' चात्रि वननाम, 'लात्रत्रा यज्यन कृषा ना (बाँ ए वात्रि किहूरे एव ना।' গ্রামে প্রতি বংসর আগুন লাগছে, তাদের পাড়ার মেয়েরা ৪া৫ মাইল मृत्य वामि एक्ट व्यमक त्योख बन निष्य व्याप्त, चत्र व्यक्तिथ এम এकवि बन मिछ প্রাবে कहे एत, किन्न कत्रकत विक्त मात्रान अकी कृत्या थुँ एए भारत ना। कह वमहरू, 'त्यान् आयुनाय दान्त, अत वाष्ट्रित पृष्टे शांख पृत्त, अत्र वाष्ट्रित काह्य भएए; आत-धक्कन द किछन, जावात रहरत्र इहे हां किछन- धेहा नक् हत्र ना।' निक्दहत्र भद्रम्भद्र क्रिश-बाद्रा भद्रम्भद्र क्रमात्थित क्षत्रिक कार्त्रा यत्न ब्लिश केर्ट ना, नक्रमद्र शास्त्र क्ला। इत्र तम तिही बाबादम्य दिए इन बा, डाट पूर्गिडिय এकरमय इत्यह । बाबि (क्षिक् अक्षेत बार्य मच बाजा करत क्ष्मा हरम्हिन, क्यांगेड शाक्त शाक्ष

বাজার এক জারগার একটা থার হয়, বর্ধার সময় হাটু প্রবন্ধ কারা হয়, বাজা-শারর বড়ো কট হত। তার হু পাশে হুখানি বড়ো গ্রাম, হু ঘটা কাজ করনে এটা ভরাট করা যেতে পারে। কিছ তারা বললে, তারা হু ঘটা কাজ করনে, আর বারা হৃত্তিয়া থেকে কি অভ জারগা থেকে আসবে তারা কিছু করবে না— তারা স্থবিধা পাবে! নিজে শত অস্থবিধা ভোগ করবে তবু পরের স্থবিধা সহ্ম করতে পারবে না— দূরের লোক তাদের ঠকালো ক্রমাগত এই ভয়। অল্ডে পরিশ্রম না ক'রে আমার পরিশ্রমের স্থবিধা তোগ করবে, আমার পরিশ্রমের ফলে সকলের কল্যাণ হবে— এটা তারা সহ্ম করতে পারে না। না করতে পারার কারণ এই— কর্মের পুরস্কার মনে মনে কল্পনা। নিজের পুরস্কার কামনা ক'রে কর্মের প্রতি বে ঝোঁক জল্মে সে কর্ম হীনকর্ম। সর্বসাধারণের কল্যাণ হোক, নাহয় আমার পরিশ্রম হল, এ কথা তারা বৃক্তে পারে না। হুংথ দিরে এ কথা বৃবিয়ের দিতে হবে। বলতে হবে, মরতে হয় তারা মকক, মৃত্যুদ্তের কানমলা থেরে বিদি তাদের চৈতন্ত হয় তাও ভালো। গ্রামে গ্রামে প্রথম পথ্য দিরে গোপালবাবু সরে বাবেন এ কথা তিনি বলেন নি বটে— বাকে সেবা বলৈ তিনি তাই করছেন, বেশি দিন তা করবেন না। বেই তারা বৃক্ষবে এই প্রণালীতে উপকার হয়, অমনি ওরা সরে আসবনে তাদের উপর ভার দিরে।

छारे वरण चाकात्मत्र पित्क छाक्तित्र (धरका ना, वश्भूकरवत्र वित्क छाक्तित्र (धरका

मा। गार्ग करता— बाबारवन कृष जायना निवानन कत्र जावन, सन् गार्ग ठारे। क्लामा-अक्षे बाबनाब कामा-अक्षे क्यं यह अक्षेत्र बबन्डाका शूल हिएड পারো— সাহস আসবে। ম্যালেরিয়ায় কত লোক মরছে রিপোর্ট দেখলে আপনারা বুৰতে পায়বেন। আমি ভনেছি ভার খুব পরিবর্তন হয়েছে, কিছ ভার চেয়ে বড়ো किनिम एटक विचाम। वांशादिन (थरक बना मूत्र क्या मन्पूर्व ना एएक, এডটা পরিষাণেও বদি হয় অনেক উন্নতি হবে। এতে বে কেবল যশা ষরবে ভা নয়, অড়তা নিজের প্রতি নিজের যে বিশাস সেই চিরস্তন ভিত্তি, চিরকেলে ভিত্তি; কিছ यमा চित्रकाल थाकरव खेंब्र छेलब्र विक यमा यांब्रवांब्र छात्र किहै। अख्ति विक रिएमिंब्र यस्त्र बाल, शास्त्र लाक यमि वल- 'बाबता काता मित्क छाकाव ना। य-काता পুণালোভী উপকার করবে ডাকে অবজ্ঞা করব, ডিক্ষা করব ভবু ডেমন লোকের উপকার চাইব না। কলিকাতা থেকে ধারা জাসবে তাদের বলব তোমরা জামাদের ভারি স্থান নাম করতে এসেছ, কাগজে বড়ো বড়ো রিপোর্ট নিথবে, তাই দেখে সকলে বাহুবা দিবে। কোনোদিন তো দেখি নি তোষরা আষাদের উপকার করেছ। বরাবর बानि ভত্তলোক স্থা নেয়, ভত্তলোক ওকালতি করে, সর্বনাশ করে— ভ্রমিয়ার আছে, ভারাও ভদ্রলোক, বরাবর রক্ত লোবণ করছে— গোমন্তা পাইক রয়েছে, ভারা উৎপীড়ন क्रब्राइ — এই তো ভদ্রলোকের পরিচয়। হঠাৎ আৰু উপকার করতে এলে কেন।' यि थ कथा तरम छरत भूमि हहे, तम कथा तमरा हरत।

আমাদের বিশ্বভারতীর একটা ব্যবহা আছে— তার চারি দিকে বে-সমন্ত পরী আছে সেগুলিকে আমরা নীরোদ করবার কয় কিছু চেটা করেছি। এটুকু তাদের ব্যিরেছি বে, 'ভদ্রলোক হয়ে করেছি দে আমাদের অপরাধ নয়, তোমাদের সব্দে আমাদের প্রাণের প্রাণের হিলে আছে।' দে কথা তারা বিশাদ করেছে, তাদের মধ্যে গিছে যা দেখেছি তাতে আমাদের চৈতক হয়েছে। আমরা যে সমন্ত বড়ো বিভিংকরতে চেটা করছি, পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনৈতিক কয়ভন্ত করবার চেটা করছি, মাল-মদলার চেটা করছি, পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনৈতিক কয়ভন্ত করবার চেটা করছি, মাল-মদলার চেটা করছি— কিদের উপর। বালির উপর— প্রাণ নাই, জীর্ণ জরাজীর্ণ অন্থিমজার ত্র্বলতা প্রবেশ করেছে; নৈভিক নয়, বাত্তবিক, শারীরিক, কিছু সে মানসিক শক্তিকে নট কয়ে। এক-আধ্রুল এই বছব্যাপী বিশ্বব্যাপী প্রাণহীনতাকে দৃর কয়তে চেটা কয়ছেন বটে, কিছু বাংলা এখনো রোগ-তাপ-ত্রখে রিট, কয়ভন্ত থাকবে না, কাত হয়ে পড়ে বাবে, একে রক্ষা করতে পারবে না, ধীরে ধীরে চেটা কয়তে হবে নইলে টি কবে না। ত্র্বলভা এক রূপে না এক রূপে আপনাকে প্রকাশ কয়বে। ত্র্বলভার একটা ক্রী আমার আছে। সে হচ্ছে, আয়-একজন গিয়ে সফলতা লাভ কয়বে, বড়ো কাল কয়বে,

था पूर्व क्या विश्व क्या क्या क्या कारक क्या क्या विश्व क्या विश्व क्या विश्व क्या विश्व क्या विश्व क्या विश्व करता आिय कारता साथ विहे ना। शिक यहर किछात वरण हरन क्षत्र वरण हरक পারে ना। পিলে বড়ো হয়েছে, যক্তং বড়ো হয়েছে, অস্তরে তারা জারণা করেছে, ফ্রন্মের कांत्रमा होटी, এই क्या वदावत एचए माह्य वाःमाएए मकरमत हास वर्षा ক্ষী নিজে, আর কেহ নয়। যনে শাস্তি নাই, ভার কারণ ভিতরকার দ্বা। বে নিজে किছू कराज शाराह ना जात जिजरत बार्श्य क्रिंड अर्छ। व्यापि शाराह ना, व्यक् পারছে, চেষ্টা করছে, তখন 'ওর নাড়ীনকত্র আমি ভানি' এ কথা বললে অন্তঃকরণ শাস্ত हम् - यह हम। जायामित मिल अयन कर्यो कह नाहे वात मक्क जायता अहेत्रकम जाव কোনো-না-কোনো আকারে মনে পোষণ না করে থান্কি, ভার কীতি কিছু-না-কিছু ধর্ব ना कतरक हारे। अब कांत्र (महे भागितियात जिल्हा प्राप्त मिक्ट नहे करत्रह । তা হলে আপনার। বলতে পারেন, 'আগে দেহে শক্তি সঞ্য কর্মন।' তা নয়, মাসুষকে ভাগ করা যায় না; দেহ মন আত্মায় সে এক, আগে এইটে পরে এটে वना ठल ना। भान कांत्र पिल एएट कांत्र भारे, एएट कांत्र पिल यान कांत्र भारे, আবার দেহমনে জোর দিলে ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া বায়— দেহ মন আত্মা একসঙ্গে গাঁথা। যে মন্ত্রে দেহের রোগ দূর হবে সে মন্ত্রে মনের যে দীনতা পরনির্ভন্নতা তাও দূর ছবে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন এই-বে রেজওয়ে হয়েছে, ফলে জল-নিকাশের পথ বন্ধ হয়েছে— মন্ত মন্ত কারবারী লোক, তারা কিভাবে আমাদের দিকে ভাকার, কী হৃঃথ আমরা ভোগ করছি ভারা কি সেটা বোঝে। বঞ্জায় দেশ ভেসে যাচ্ছে ভার একমাত্র কারণ, তারা লাভের উপর লাভ করে যাচ্ছে, গলা পর্যন্ত যারা লাভ করেছে তাদের পরিত্রাপের আশা নাই। তারা এই-সমস্ত রেলওয়ে লাইন পুলছে। क । आध्रता 'शास्त्रा शास्त्रा' वनलहे कि द्रमक्ष शाध्य । ना क्यामक वृत्कत्र छेनन षित्र हाल बाद ? यस यस काववादी खादा अहे-नयस कदाह, व्यायवा किए की कदर। **ज्द को श्रव। मम्छ श्राध्यत्र लाक यमि त्याद्य चायत्रा क्यें किছू नम्, धी नम्, यथव** ভারা বুকবে এই কো-অপারেটিভ সোমাইটি একটা মন্ত বড়ো জিনিস— ইচ্ছা করলে সকলে যিলে যিখে মরতে পারে, তথন ভারা সকলে যিলে এই তুর্গভির বিরুদ্ধে দাড়াতে পারে, সকলে কণ্ঠ তুলে বলতে পারে, 'ভাঙ্ক ভোষার রেলওরে লাইন। আষরা ষরব चात्र राज्यता मारु कत्ररा १' व्यथम यमस्य भातर मा। ( चानमात्रा कत्रसामि स्वरंजी ना।) এর অক্টে অনেক ভিডি পাড়তে হবে. অনেক বৃর পভীর করে— এটা সকলের **क्टिय वर्ष्ण कोळ।** जायि ज्ञानकवांत वर्षाहि -- कवि वर्षा जायात कथा त्यात्व बाहे--व्यामि वरणिक नमारका किएत (धरक नमारकात निक्रिक कानारक हरव, नत्रकात नकरजत

नयरवर् एडो-बाबा मक्षि मात्र क्वरत । ध नवर्ष एडोप करवृष्टि, भूबी-निविध वरम সমিতি গড়ে ভুলেছি, এ বিষয়ে আমার মাথা তভটা থেলাতে পারি নাই। আজ দেখে चानम एएएए - এডिएन चात्रता त्वाछ পেরেছি কোন चात्रशांत चात्रास्त्र भन्छ। भगन ज्ञा भागित्रारम हे एल एरव ना। जामारमप्र ज्ञा अवारन नग्न। जामारम्ब জ্জাব ভিতরে— বার উপর গড়তে পারব। একবার মৃষ্টিমের কলেকে-পড়া উপাধিধারী करत्रक्वन एउटविष्क, 'बाबारम्ब रुद्धात्र छे पत्र, छे छ द्वात्र छे पत्र मे ए कदार् भावत्।' यस निष्माह — नयस मिन क्राय क्राय की नम् । राम का नम् न स्थार्थ भाषा । সেদিন আয়াদের একদল লোক চিত্রকলা অভ্যাস করতে গ্রামের চিত্রকলা দেখতে गिरप्रिक । छात्रा अरम वनल, 'बाबाएम्ब बाब बर्द्ध क्रि रुप्त ना ; रक्षनाम अरकवार्द्ध खेबाफ रायह — এक है। श्राप्त, वर्षा श्राप्त, वर्षा वर्षा वर्षा वर्ष वर्ष दायह । हात्र वत्र कांत्रच त्रस्त्रह । अथरना दौरह चाह्र की करत्र किस्त्रांना करांत्र रनन, चायरा वरनरत्र यश प्राप्त जानानत्नाम कि वर्षशात शिरत नम्वर्गदित का १५-८ । र्षं क्यमिन र्वेटा चाहि ध्यमि ভाবে शाय, यथन युजाब श्रवशाना चांगरव शाय। এक बायभाय रम्बनाय- नयच वर्ण विष्। यात्रा १०।১०० वरमत्र भूर्व विश्व लाक हिन এখন সেখানে তাদের রথ পড়ে আছে, ছেবতা অচল।' এইটা শুনাব না মনে করেছিলাম। আপনালের যথ্যে অনেকে ধর্মপ্রাণ আছেন, তারা বলবেন, 'আমরা গিয়ে দেবভার রখ চালাব।' আমি বলি দে চলবে না, দেবতা তোমাদের হাতের টানে চলবে না, দেবতা তার নিজের শক্তির রখে চলবে, গ্রামের লোকের নিজের শক্তির রখে চলবে, সে রখ वान (करि कद्राप्त इत का नद्र, त्म निकलद्र द्रथ— चान्धर्य काककार्य— याहा याहा वैान मिरम का ठानात्न ठनत्व ना, ठाकूत्र कात्क ठतन ना, ठाकूत्र ठान सामारमञ्ज कमरमञ्ज শেবা দিয়ে তাঁর রথ তৈরারি হোক— তাঁর রূপের অন্ত নাই। তাঁকে যেরে ফেলে মৃমুর্ম পঞাবাদ্রার মডো ভাঁকে কি টেনে নিম্নে যেতে হবে। তা তো নর। কোথায় প্রাণ, বে প্রাণপ্রাচূর্যের ভিতর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, বে সৃষ্টি সম্পদে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে नकन पिरक विक्षिण हम्न, वमरसम् मराजा नुष्य थान ठाति पिरक इणित्र नर्ण। स्म व्यापनक्षित्र व्याह्र्य (यथात्व, त्वया त्यथात्व हालव। वहेल छात्र छाछ। तथ यछ क्यांत्वहे টানো एवका চলবেন ना। वाःलात नर्वत एवकात्र ভाडा तब পড়ে আছে, एवका विन চলত चांबारमञ्ज এ मना एक ना, चांबन्ना अवन करत्र बुक्कन रहि शर्फ शंककूम ना, अवन ৰূৱে ৰৱের আলো নিভে বেড না। এত হুৰ্গতি কেন। আমাদের রথ আমরা তৈয়ার कत्रि माहे। या हिल छात्र ७ ठाका एक्टड श्लाइ। এवन एक नारे छाटक वावश्रांद्र চালাতে পারে। ছোটোখাটো একটা-কিছু ভৈয়ারি ক'রে উপছিত্যত চালিয়ে দেওয়া,

विषशी (मारकत कथा। इहारोधारों। मारखत कथात्र हानि पार्टि। मर्वकारणत विरक् जिस्ति कांव कर्ता हर्त, राष्ट्रांक कृमांक कका कर्ता हर्त। ममछ जाणा विस्ति, সমস্ত শক্তি দিয়ে তবে তাকে পাব, তবে তিনি তৃপ্ত হবেন, প্রসন্ন হবেন। তিনি প্রসন্ন इल नक्ज जान पूत्र इत्य वारत। (महेक्छ नक्लाव्र (हर्ष्य वर्ष) कांच- खेवा वा करब्राइन — छेम्रांथन, भन्नीत मिक्कि छेम्रांथन। এরা একদিন माणिस यनार, 'कार्फेरक যান্ব না, ষেধানে অক্সায় পাপ হুঃধ শোক সেধানে তাকে তাড়া করে যাব।' আক্সে यथा (अरक चात्रक इरम्राह, এ कांक चांमारमत त्राम्नवाङ्ग स्मान्त्र । चांमि हैन्एकक्ष्मन कद्राष्ठ कानि नां, की शिव्रमां कूहेनाहेन पिए इस कानि नां, कि **ब**ंगे कानि बदः बहेक्क दहकान चद्रशा द्राप्तन करत्रहि— काद्मा मुशाशकी हरत्र থাকলে তা হয় না, তাতে ভগবান প্রসম হন না, সে পথ আপনার ধরের ভিতরকার হলেও যখনই তাতে নির্ভন্ন করেছ তখনই ছঃখ প্রাপ্ত হয়েছ, কেননা তিনি অস্করের ভিতর আছেন, আয়ার অম্বরের মধ্যে যে অনম্ভ শক্তি তাকে জাগাতে হবে, তিনি জাগলে সৰ দূর হয়ে যাবে, সৰ ত্ঃধ ভাপ একসঙ্গে দূর হয়ে যাবে। কেউ কৰি হতে পারে, কেউ ডাক্তার হতে পারে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে— যার বেরক্তম শক্তি, যার ষেরক্য শিক্ষা, সকলরক্য চিত্তরুত্তির সকলরক্য শক্তির দরকার আছে। অনস্ত **मक्कित्र উৎम विनि जांत्र वर्धा मक्कि - बात्रा जिनि विश्वक भागन करत्रन। क्विम** इक्बिष्कृत् बम्न, त्करल भलिष्ठिकृत् बम्न - रहशा अक्ति, तम तृहर अक्तित्क यमि आभारमन्न সমান্তের ভিতর, নিজের ভিতর স্বীকার করে৷ তা হলে অনম্ভ শক্তির উদ্বোধন হবে— थक्ठी छाटी काक क'रब, धक्ठी कथा व'रम किছू हरव ना। आयासत मौन्धर्यराध रथरक चात्रच रुरम, की करत चम्र चर्चन कतरा रुम, की करत ठांच कतरा रुम, कनन क्लांटि रुद्र, नव विवयः एएएव यथा जानानिर्कदेखा जानाटि इत। कवित्क यथन সভাপতির আসনে বসিয়েছেন তথন আমি বলব এবং এটা বলবার কথা — বসম্বকালের वैनि এই-र रम ७४ এको क्लरक बानिय एव बा, अको नाह्य भाजारक स्माठीय ना, प्रथिन-हा खाद भाषिता त्या खर्फ, न जामा जा त्या है, गार्क्त कन कुन महत्व जानम-छेरमत नकित्र छेरमत छेरम्स ७ जानमिछ हत्र। त्मरे वमस्त्रत्र वामीत्म जानि আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

२७ स्टब्स्मानि ३३२8

रकार्व ३७७३

# প্রতিভাষণ

#### त्रश्नमवितर्द्ध सम्माधात्रर्भत्र अञ्चलकात्रत्र क्रेस्टर्

ষহারাজ, ষয়মনসিংহের পুরবাসিগণ ও পুরমহিলাগণ, আমি আজ আমার সমস্ত হুদয় পূর্ণ করে আপনাদের প্রীতিস্থা সম্ভোগ করছি।

चामि निर्द्धारक क्षत्र कर्मम् - जुमि स्वन चाक्राक्त प्रित भूर्वतक समान कर्म এসেছ, কোন্ সাহসে ভূমি বের হরেছ। की করতে পারো ভূমি তোষার হীনশক্তিতে। এ প্রশ্নের আষার একটা পুবই সহজ উত্তর আছে। তা এই বে, আমি কোনো কাক্ষের দাবি রাখি নে। বদি আমি কোনোদিন আনন্দ দিরে থাকি আমার সাহিত্য আযার কাব্যের মধ্য দিয়ে, তবে তারই প্রতিদানস্বরূপ আপনাদের প্রীতির অর্ঘ্য সংগ্রহ করে ঘেতে পারি। বাংলাদেশ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করবার পূর্বে এটুকু পুরস্কার যদি নিমে বেভে পারি তো সেই আমার দার্থকতা। আমি কোনো কর্ম করেছি कि ना ध कथात्र मद्रकाद्र मिहे। ज्ञाननारमद्र ध ज्ञानिश्चित्र वद्रशानाहे ज्ञानाद्र रापहे। এ খুব সহজ উত্তর, কিন্তু এ উত্তর সম্পূর্ণ সভ্য নয়। আর-এক দিন এসেছিল বেদিন সমত বাংলাদেশে মানবের চিত্ত উদ্বোধিত হয়েছিল। সেদিন আমিও তার মধ্যে हिन्य- अधु कविक्रा नय- जायि गान बहना काबहिन्य, कावा बहना काबहिन्य, याः नारम् ए नजून व्यालित मकात रुखिहन माहिर्छ। छाउहे क्रम व्यकाम करत रममरक किन्न मिरम्हिन्य। किन्न क्वितनयाज मिरहेर्द्र आयात काम नम्। এकि कथा मिन আষি অমুভৰ করেছিলুষ, দেশের কাছে তা বলেও'ছিলাম— সে কথাটি এই বে, ষধন नमख मिल्य क्षम केम्दाधिक इस्म अर्थ उपन क्यानमाख जावनकारण बाद्रा मिह মহামুহুর্তগুলি সমাপ্ত করে দেওয়ার মতো অপবায় আর কিছু নেই। যখন বর্ধা নাবে ভধন কেবলয়াত্র বর্ষণের শ্লিদ্ধ আনন্দসম্ভোগই যথেষ্ট নয়, সে বর্ষণ কৃষককে ডাক দিয়ে বলে - বৃষ্টিকে কাঞ্জে লাগাতে হবে। দেদিন আমি এ কথা দেশবাসীকে স্বরণ कब्रिक निरम्भि— ज्ञाननारमम मरशा ज्यानरकत्र छ। मत्न शोकर् भारत ज्ञश्या বিশ্বতও হয়ে থাকতে পারেন— 'কাঞ্চের সময় এসেছে, ভাবাবেগে চিত্ত অত্নকৃত্ এখনই কর্ম করবার উপযুক্ত সময়। কেবলমাত্র ভাবাবেগ ছায়ী হতে भारत ना। क्लकारमञ्ज रव ভाषार्यं का स्थापत मकरमत्र किंखरक, मकरमत क्षत्र क्षत्ररक সমিলিড ক্রতে পায়ে না। কর্মকেতে প্রত্যেকের শক্তি ব্যাপ্ত হলে পরই কর্মের एख-षात्रा यथार्थ क्रेका शानिक एत्र। कर्मत्र क्रिन अम्मार्क। अहे कथा व्यक्ति

रामहिन्य रामिन। किन्नन कर्य। वांश्नात नहीं-नद आर्क निवन, निवानम, जारमत স্বাস্থ্য দূর হয়ে গেছে— আমাদের তপস্তা করতে হবে সেই পল্লীতে নতুন প্রাণ আনবার জন্তে, সেই কাজে আমাদের ত্রতী হতে হবে। এ কথা শরণ করিয়ে দেবার **छिं। यामि करति हिन्म, ७४ कार्या जार क्षेकांग कति नि। किन्न मिंग क्षे** শীকার করে নেয় নি দেদিন। আমি ষে তথন কেবলমাত্র ভাবুকভার মধ্যে প্রচ্ছন হয়ে ছিলাম এ কথা সভা ময়। ভারও আগে, প্রায় ত্রিশ বছর আগেই, আমি পদীর कर्पत्र कथा राजिक्नूय— य भन्नी वाः नारमामान खानित्कछन महेथानि प्राप्ताह কর্মের যথার্থ ক্ষেত্র, দেইখানেই কর্মের সার্থকতা লাভ হয়। এই কাজের কথা একদিন আমি বলেছিলুম, নিজে তার কিছু স্ত্রপাতও করেছিলুম। যথন বসস্তের দক্ষিণ-হাওয়া বইতে আরম্ভ করে তথন কেবলমাত্র পাথির গানই যথেষ্ট নয়। অরণের প্রত্যেকটি গাছ তথন নিজের স্থা শক্তিকে জাগ্রত করে, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উৎসর্গ করে দের। (मरे विविध প্रकारणरे वमस्त्रत উৎमव পরিপূর্ণ হয় — দেই শক্তি-অভিব্যক্তিয় ষারাই সমস্ত অরণ্য একটি আনন্দের এক্য লাভ করে, পূর্ণভার এক্য সাধিত হয়। পাতা যখন ঝরে যায়, বৃক্ষ যখন আধমরা হয়ে পড়ে তখন প্রত্যেক গাছ আপন দীনতায় স্বতন্ত্র থাকে, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় তথন নব পূস্প नव किमनायत्र विकाल उरमात्वत्र माथा मन এक हात्र यात्र। स्वामात्वत्र काजीत्र ঐক্যসাধনেরও সেই উপায়, সেই একমাত্র পম্বা। যদি আনন্দের দক্ষিণ-হাওয়া সকলের অস্তরের মধ্যে এক বাণী উদ্বোধিত করে তা হলেও ষতক্ষণ সেই উদ্বোধনের বাণী আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত না করে ততক্ষণ উৎসব পূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে এই-ষে উংসবের কথা বললুম তা কর্মের উৎসব। আমগাছ যে আপনার মঞ্জী विक्रिनिङ करत्र को कात्र मयस यस्का (थरक, প্রাণের मयस চেষ্টা দিয়ে। कर्মের এই চাঞ্চা বসম্ভকালে পূর্ণ হয়। মাধবীলভায়ও এই কর্মশক্তির পূর্ণরূপ দেখতে পাই। বসম্ভকালে সমস্ত অরণ্য এক হয়ে যায় বিচিত্র সৌন্দর্যের তানে, আনন্দের সংগীতে। তেমনি আমরা দেখতে পাই দব বড়ো বড়ো দেশে তাদের যে এক্য তা বাইরের এক্য নয়, ভাবের ঐক্য নয়— বিচিত্র কর্মের মধ্যে ভাদের ঐক্য। জাতির সকলকে वनमान, धनमान, खानमान, चाकामान- এই विविध कर्यछोष्ट्र मभवत्र रुएएछ रच्धान সেইথানেই ষথার্থ ঐক্যের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। তথু কবির গানে নয়, সাহিজ্যের রুদে নয়— কর্মের বিচিত্র ক্ষেত্র যখন সচেষ্ট হয় তথনই সমন্ত দেশের লোক এক হয়। আমাদের দেশও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছে। বক্তার মিথ্যা উত্তেজনায় শুধু वाका चर् मूर्थ 'डाहे' वनम केका शांतिङ हम ना। केका कर्मन मर्था। এह

क्थारे चामि तलिहिन्स, यथन मान एसिहिन तथ, नमम अत्माह । नमम अत्मिहन, तन ७७ नमम চলে निरम्ह। ७४न चामान स्थापन हिन; नव विक्रक्षात नामतन गैंफिरने चामि अ कथा वलिहिन्स, क्षि श्रद्ध कत्रल वा ना-कन्नल छ। उत्कर्ण ना करन।

चाराव मिन এসেছে— দেশের লোকের চিত্তে জাগরণের जन्म मध्य मित्रिছে, चर्ष्ण चरमद्र এসেছে— এমন সময়ে ব্যসের ভপ্নাবশেষের অন্তরালে কী করে চুপ করে वरम शिक । ज्यावात्र चत्रन कतिरम्न रमवात्र मयम्र अरमरह रव, विम मरनत मरश्र वर्शा वर्शा दे আনন্দ উপলব্ধি করে থাকো তবে কেবলমাত্র বাক্যবিত্যাসের দারা ভাবরসসম্ভোগে তা ষ্পপবান্ন কোরো না। বে অমুকূল সমন্ন এসেছে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না তোমার बात (थरक, मकरन बिरम रुष्टित कार्क श्रायुष्ट एए। मित्रिमिक रिएमें रुष्टित बर्शाहे দেশের আত্মা ভার গৌরবের স্থান লাভ করেন। বিশ্ববিধাতা বিশ্বকর্মা আপনার ষহিষায় প্রতিষ্ঠিত কোথায়। তার বিশ্বস্টির মধ্যে। তেমনি দেশের আত্মার স্থানও দেশের যত স্বান্তর মধ্যে, ভাবসম্ভোগে নয়। সেই বিচিত্র স্বান্তর কি **ख्यां क्यां क्या** रिन्छ, नव शूट वारव ? वमस्रकारनत खत्राला रयमन एकना नव विश्वर्य भूर्व हरत्र एउं, ভেষনি কর্যের বিকাশে সমস্ত দেশে একটি বিচিত্র রূপ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সেই লক্ষ্ণ কি দেখতে পাই আমরা। আমি তো দায় পাই নে অন্তরে। ভাবাবেগ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কর্মের প্রবর্তনা অতি অল। কিছু কান্ধ যে হয় নি তা বলছি নে, কিন্তু সে বড়ো অল। আবার সেজতো পুরোনো কথা শরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে। কিছ আমার সময় গিয়েছে, স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, আর অধিক দিন বাকি নেই আমার। তথাপি আমি বেরিয়েছি— পুরস্বারের জন্তে নয়, বরমাল্য নেবার জন্তে নয়, করতালি-লাভের জন্মে নয়, সম্মানের ট্যাক্স আদায় করবার জন্মে নয়— দেশকে আপনারা জানতে চাচ্ছেন কর্ম-ছারা, এইটুকু দেখে যাব আমি। জীবনের অবসানকালে আমি দেখে ষেতে চাই ষে, সৰ্বত্ৰ কৰ্মশক্তি উন্থত হয়েছে। তা যদি না দেখতে পাই ভবে জানব বে, আমাদের বে ভাবাবেগ তা সভ্য নয়। বেথানে চিজের সভ্য-উদ্বোধন হয় সেধানে সত্যকর্ম আপনি প্রকাশ পায়। দেশের মধ্যে কর্ম না দেখে আমাদের চিত্ত বিষধ হয়েছে। মক্ষভূমির মধ্যে আমরা কী দেখতে পাই। ধর্বাকৃতি কাঁটাগাছ, মনশাগাছ দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে; তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, আছে বিশ্বৰ রূপ আর চিত্তের দৈক্ত। মরুভূমিতে প্রাণশক্তি কর্মচেষ্টাকে বড়ো করে তুলতে পারে नि, ममच উद्धिम मिथान मित्र कर्छिक । अथना कि छोटे मिथन जामामित्र मस्य

वनरखन्न मिक्निनमीत्रन कि वहेन ना। मक्क्षित्र एवं लाल्द्र देवर्ष विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विष्णा मन कफेकिछ, छोड़े प्रथव এथना १ छो इल स मन वार्ष इत, मक्ष्मिष्ड वाबिरमहन रहमन वार्ष हम। तनव जामता এই खडिमनत्क, त्कवल क्षमम मिरम नम, वृक्ति मिया नम- कर्यत माथा हात मिरक लाक तिथा त्वत, कथाना त्वर एक ना- धरे আমাদের পণ হোক। আমার কাজের পরিচয় দেবার অবকাশ নেই, কিছ অল কাজের মধ্যে সফলতার যে লক্ষণ দেখেছি, তাতে যে আনন্দ পেয়েছি, সেই আনন্দ व्यापनामित्र काष्ट्र राक्ष कद्रत्उ ठाई। भूर्यकाल अभन अक्षिन हिल ४४न व्यामामित्र গ্রামে গ্রামে প্রাণের প্রাচুর্য পূর্ণরূপে ছিল। গ্রামে গ্রামে জলাশয়-খনন, অভিথিশালা-शानन, नाना छे अत्वर जानम, निकामात्नत वावशा- ध-नवरे हिन। त्मरे हिन প্রাণের লক্ষণ। আজকের দিনে কেন জল দূষিত হয়ে গেছে, গুম্ব হয়ে গেছে। কেন ভৃষার্ভের কারা গ্রীমের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে ওঠে। কেন এত কুধা, অঞ্চানভা, মারী। সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন আমরা **एक्टिंग निक्र हार्यात निक्र क्यांट हिन त्मशान निर्म एक एए पाई वा** স্রোত অন্য দিকে চলে যায় তবে চ্কৃল মারীতে চ্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে পড়ে। ডেমনি এক সময়ে পদ্দীর হৃদয়ে যে প্রাণশক্তি অজ্জ ধারায় শাখায় প্রশাধায় প্রবাহিত হত षाक তা निकीं व हारा गिष्ठ, এইজন্তেই ফদল ফলছে না। দেশবিদেশের অতিপিরা फिर्त याटक वामार्मित रेम्मरक উপराम करत। ठात्र मिरक এইक्राम विजीविका **(एश्रि)** यि रिमिन ना रक्तारिक शांत्रि, एति महस्त्रित मस्तु वक्कि मिर्मि, नाना षश्रीन करत किছू कन श्रव ना। श्रापित क्या राशान, काछि रश्यान क्यानाङ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় ধেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো— তা हलहे चामि विदान कति नमछ नम्छ। पूर्व हत्। वसन कात्ना द्रांगीत गार्य वाथा, ফোড়া প্রভৃতি নানা রক্ষের লক্ষণ দেখা যায় তথন রোগের প্রত্যেকটি লক্ষণকে একে धक पूत कता यात्र ना। एएट्व नयछ तक पृथिक एलाई नाना मक्त एपा एपा। একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে যদি বিরোধ ভেদ বিছেষ প্রভৃতি রোগলক্ষণ দেখা দেয় ভবে তাদের বাইরে থেকে স্বতন্ত্র আকারে মূর করা যায় না। দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করে সাস্যসঞ্চার করতে হবে, তবেই সমন্ত সমাজদেহের বিয়োধ বিষেব দৈয় ছুর্গতি সব দ্র হয়ে যাবে। এই কথা সারণ করিয়ে দেবার জন্তে আমি আক্রকে এসেছি। অমুকৃল সময় এসেছে, বসস্তসমীরণ বইতে আরম্ভ হয়েছে— আমি অমুভব করছি যে, মনে क्त्रिय दिवास दिन धार्माह । विजी स वास विमास वास साम साम क्रिना क्रिन क्रिन कर्प रवन व्यावदा बङी इरे। मात्रिरकात्र मायशान, व्यथमात्वत्र मायशान, स्मरणत

ভূফার যাঝধানে, প্রত্যক্ষভাচন সকলে যিল কান্ত করতে হবে। এর বেশি কিছু বলতে চাই নে আল। কালকে হয়তো আপনারা এ কথা ভূলেও বেতে পারেন, व्यथना नमाल भारत्रन तम कामि भून छाला करत नलि । এই हेक्ट मि कामान পूत्रकात्र रुग्र ७८५ व्यामि विक्छ स्माम। व्यामि व्याक सा तम्हि छ। व्यामात्र त्यान सिरम्, আয়ুক্ষর ক'রে। আমার যে স্বল্লাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমার প্রতি নিশ্বাদে। এর পরিবর্ডে আমি চাই সভিাকার কর্মী। পদ্ধীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্মে বারা ত্রভী তাদের পালে আমি আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের আপনারা धकना एक्टन ताथरवन ना, व्यमहात्र करत्र ताथरवन नां, जारमञ्जा कक्रन। रक्रवन वाका-तहनाग्र जाभनाम्बर लक्षि निःश्विष्ठ हल, जामाक वजह क्षणःना कक्न, वत्रमाना দিন, তাতে উপযুক্ত প্রতার্পণ হবে না। আমি দেশের জন্মে আপনাদের কাছে ভিকা চাই। তুর্ মুখের কথার আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ডিকা, छ। यमि ना मिए भारतन एरा भीवन वार्थ एरा, रम्भ मार्थक छ। माछ कत्राछ भारत না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বড়ো হোক-না কেন। আমার স্কলাবশিষ্ট নিশাস वाय करत थ कथा वमहि— व्याननारमत मत्नात्रश्चतत्र करत, श्वितनार्डत्र करत किहू वन्हि ना-एए वत् कत्म व्यायात जिकाभाज जत्त विन जान वित्य, कर्मनिक वित्य। धरे व'ल आक आभनाम्ब काइ थिएक विमान धर्न कति।

क्क्याति ১२२७

বৈশাধ ১৩৩৩

# বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের ভাঁত

বাংলাদেশের কাপড়ের কারথানা সহছে বে প্রশ্ন এসেছে তার উন্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের খেত দিয়েছে তৃবিয়ে, তার জল্পে আমরা ভিক্লা করতে ফিরছি— কার কাছে। সেই খেতটুকু ছাড়া বার অন্নের আর-কোনো উপায় নেই, তারই কাছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধনহীনতার প্লাবন। এ দেশের ধনীরা ঘণগ্রন্থ, মধ্যবিন্ধেরা চির তৃশ্ভিস্কায় মধ্র, দরিজেরা উপবাসী। তার কারণ, এ দেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষ তারা ষত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের ঘারা তারা আপন অজের বছবিস্থার ঘটিয়েছে, তাই তারা অন্নী। এক দেহে তারা বছদেছ। তাদের জনসংখ্যা মাখা গ'ণে নয়, ষয়ের হারা তারা লাগনাকে বছগুণিত করেছে। এই বছলাক মানুষের যুগে আমরা বিরলাক হয়ে অন্ত দেশের ধনের তলার শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অরের টানাটানি ঘটে তা নয়, শ্বদরের প্রদার্য থাকে না। প্রভূম্থপ্রত্যাশী জীবিকার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি দর্যা বিদেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারি নে। বড়োকে ছোটো করতে চাই। একথানাকে সাতথানা করতে লাগি। মাহ্নষের যে-সব প্রবৃদ্ধি ভাঙন ধরাবার সহায় সেইগুলিই প্রবল হয়। গড়ে ভোলবার শক্তি কেবলই খোঁচা থেরে খেরে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আন্নন্ত করতে না পারলে বছরাজদের কছইয়ের ধাকা খেয়ে বাদা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বদেছি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালিকে কেবলি কোণ-ঠ্যাসা করছে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাল করে মাহর্য— যারা সংঘবদ্ধ হয়ে কাল করতে অভ্যন্ত, আল ডাইনে বাঁয়ে কেবলই তাদের রাভা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলই থাটাচ্ছি পরীক্ষার কাগল, দর্থান্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালি শুধু কৃষিজাবী এবং মদীজীবী ছিল না। ছিল দে ষম্ভাবী। মাড়াইকল চালিয়ে দেশ-দেশাস্তরকে সে চিনি জ্গিয়েছে। তাঁত-ষম্ম ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তথন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরো বড়ো ষয়ের দানব-তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার করে।
সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলই মাটি চাব করে
মরছি— মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের মর দখল করে বসল।

তথন থেকে বাংলাদেশের বৃদ্ধিনানদের হাত বাঁধা পড়েছে কলম-চালনায়। ঐ
একটিমাত্র অভ্যাদেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেছে আপিসের বড়োবার হ্বার
রাত্তার। সংসারসমূলে হাবৃত্ব থেতে থেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্তাপের আরকোনো অবলম্ব চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে; তার জল্ঞে যারা দারিক
তারা উপরে চোথ তুলে ভক্তিতরে বলে, 'জীব দিয়েছেন ঘিনি আহার দেবেন ভিনি।'

আহার ডিনি দেন না, যদি স্বহন্তে আহারের পথ তৈরি না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুপ্ত ভাগেরে যে শক্ষি পুঞ্জিত ভাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টি কডে পারব।

কিন্তু এই অধ্যবসায়ে স্বচেয়ে ভার বাধা ঘটছে কোন্ধানে। ধ্রের স্বন্ধে ধেধানে সে অপটু ছিল দেখানেই। একদিন জারের সাম্রাজ্য-কালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আয়াদের মভো অক্ষম। ভারা মুখ্যত ছিল চাষী। সেই চাষের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আয়াদেরই মভো আন্তকালের। ভাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের ষম্রীকে ধ্বন স্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, তথন ধ্য মন্ত্রী ও কর্মী আনাতে হচ্ছে যদক্ষ কারবারী দেশ থেকে। ভাতে বিশ্বর বায় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যন্ত হাত মুটো এবং ভার মন না চলে ক্রতগতিতে, না চলে নিপুণ্ডাবে।

অশিকায় ও অনভাগে আজ বাংলাদেশের মন এবং অক ষত্র-ব্যবহারে মৃচ। এই ক্ষেত্রে বোদাই আমাদেরকে বে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে সেই পরিমাণেই আমরা ভার পরোপজীবী হয়ে পড়েছি। বন্ধ-বিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার বে-কোনো উপলক্ষে পুনক্ষ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হতে হবে, সক্ষম হতে হবে— মনে রাথতে হবে বে, আত্মীয়মগুলীর মধ্যে নিঃম কুটুম্বের মডো কুপাপাত্র আর কেউ নেই।

শেই বন্ধবিভাগের সময়ই বাংলাদেশে কাপড় ও হৃতোর কারধানার প্রথম প্রশান্ত। সমন্ত দেশের মন বড়ো ব্যবসায় বা ষয়ের অভ্যাসে পাকা হয় নি; তাই সেঞ্জল চলছে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মহরগমনে। মন তৈরি করে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে ভলিয়ে যাবে।

जात्रज्यर्पत चन्न श्रीवित्र विश्वा । किन्न दि त्याविश्वातिक विश्वात्र मध्य विश्वा श्री हत्त, व्यापत्र त्या विश्वातिक विश्वात्र विश्वातिक विश्वात्र मध्य विश्वा हत्त, व्यापत्र त्या विश्वातिक विश्वा

কী করে মার বাঁচানো যায়— সেই বিভার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল করে নিয়েছিল। ভক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি— সে হল হাতিয়ার-বিভার পাঠ। এইজ্বন্থে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কল্পাল বেরিয়ে পড়ল।

বোদাই প্রদেশে এ কথা বললে ক্ষতি হয় না যে, 'চরখা ধরো'। সেধানে লক্ষ্ণ কলের চরধা পশ্চাতে থেকে তার অভাব প্রণ করছে। বিদেশী কলের কাপড়ের বস্তার বাঁধ বাঁধতে পেরেছে ঐ কলের চরধায়। নইলে একটিমাত্র উপায় ছিল নাগাসন্মানী সাজা। বাংলাদেশে হাতের চরধাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তা হলে তার জরিমানা দিতে হবে বোদাইয়ের কলের চরধার পায়ে। তাতে বাংলার দৈক্তও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে বে বিদ্যালাভ করেছি— তাকে পূর্ণতা দিতে হবে গুরুনির্চারের কাছে দীক্ষা নিয়ে। মন্ত্রকে নিন্দা করে যদি নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তা হলে যে মুলামন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে স্ক্র বিসর্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এ কথা মানব যে, মূলামন্ত্রের অপক্ষপাত লাক্ষিণ্যে অপাঠ্য এবং কুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবু ওর আশ্রয় বদি ছাড়তে হয় তবে আর-কোনো একটা প্রবৈদত্র মন্ত্রেরই সক্ষেচ্ছান্ত করে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

ষাই হোক, বাংলাদেশেও একদিন বিষম বার্থতার তাড়নার 'বঙ্গলন্ধী' নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তার পরে দেখা দিল 'মোহিনী' মিল; একে একে আরো কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেছে।

এদের ষেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে— বাঙালির উপর এই দায় রয়েছে।
চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে তা নয়, চাষের জমিও তৈরি করে।
কারখানাকে যদি বাঁচাই তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাব তা নয়, দেশে কারখানার
ক্ষমিও গড়ে উঠবে।

বাংলার মিল থেকে বে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, মথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি বাবহার করবে ব'লে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসন্নিষ্ঠ বাঙালির অন্নপ্রবাহ যদি অন্ত প্রদেশের অভিমুখে অনান্নাসে বইতে থাকে এবং সেইজন্ত বাঙালির তুর্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর ভাতে সমন্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা হন্ত সমর্থ হন্তে দেহরক্ষা করতে যদি পারি তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হতে পারে। সেই শক্তি নির্গনকীণভান্ন অব্যক্তি হলে ভাতে, শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।

বাঙালির উদাদীক্রকৈ ধাকা দিয়ে দ্ব করা চাই। আষাদের কোন্ কারধানার কিরকন সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে বার বার সেটা আষাদের সামনে আনতে হবে। কলকাভার ও অক্টান্ত প্রাদেশিক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্নজব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালি ব্বকদের মনে সেই উৎসাহ আগানো বাডে বিশেষ করে ভারা বাঙালির হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যন্ত হয়।

অবশেবে উপসংহারে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। বোষাইয়ের বে-সমন্ত কারধানা দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লায় কল চালিয়ে কাপড় বিক্রি করছে, তাদের কাপড় কেনায় বিদি আমাদের দেশাঝবোধে বাধা না লাগে, তবে আমাদের বাংলাদেশের উাতিদের কেন নির্মম হয়ে মারি। বাঙালি দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো উপকরণ ব্যবহার করে না, করে বিলিভি স্থতো। তারা বিলাতের আমদানি কোনো কল চালিয়ে কাপড় বোনে না, নিজেদের হাতের লাম ও কৌশল তাদের প্রধান অবলম্বন, আর বে তাঁতে বোনে দেও দিশি তাঁত। এখন বিদি তুলনায় হিসাব করে দেখা বায়, আমাদের তাঁতের কাপড়ের ও বোমাই মিলের কাপড়ের কতটা অংশ বিদেশী, তা হলে কী প্রমাণ হবে। তা ছাড়া কেবলই কি পণ্যের হিসাবটাই বড়ো হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তৃচ্ছ ? সেটাকে আমরা মৃচের মতো বধ করতে বসেছি। অথচ বে বছের বাড়ি তাকে মারলুম সেটা কি আমাদেরই বন্ধ। সেই বল্পের চেয়ে বাংলাদেশের বহু মৃপের শিক্ষাপ্রাপ্ত গরিবের হাত তুথানা কি অকিঞ্চিৎকর। আমি কোর করেই বলব, প্রভার বাজারে আমাকে যদি কিনতে হয় তবে আমি নিশ্রমই বোমাইয়ের বিলিতি বল্পের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসংকোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনব। সেই কাপড়ের স্থতোয় বাংলাদেশের বহু মৃপের বাণড়ের স্বতোয় বাংলাদেশের বহু মৃপের বাণড়ের স্বতোয় বাংলাদেশের বহু মৃপের বাণড়ের স্বতোয় বাংলাদেশের বহু মৃপের বাজারের স্বাড়ের বানার ছিলি তাঁতের কাপড় অসংকোচে এবং গৌরবের সজেই কিনব। সেই কাপড়ের স্বতোয় স্বতোয় বাংলাদেশের বহু মৃপের বেশ্বম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা হয়ে আছে।

অবন্ধ, সন্তা দামের বদি গরজ থাকে তা হলে মিলের কাপড় কিনতে হবে, কিন্তু সেজস্ত যেন বাংলাদেশের বাইরে না যাই। বারা শৌধিন কাপড় বোদাই মিল থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে প্রস্তুত, তাঁরা কেন বে তার চেয়ে জল্লদামে তেমনি শৌধিন শান্তিপুরি কাপড় না কেনেন তার যুক্তি খুঁজে পাই নে। এক্সিন ইংরেজ বণিক বাংলাদেশের তাঁতকে মেরেছিল, তাঁতির হাতের নৈপুণাকে আড়েই করে দিয়েছিল। আজ আমাদের নিজের দেশের লোকে তার চেয়ে বড়ো বজ্র ছানলে। বে ছাত তৈরি ছতে কভন্কাল লেগেছে সেই ছাতকে অপটু করতে বেশি দিন লাগেনা। কিন্তু অদেশের এই বছকালের অচিত্র কাঞ্কলন্দীকে চিরিদিনের মতো বিস্ক্রন দিতে কি কারো বাথা লাগবে না। আমি পুনর্বার বলছি, কাপড়ের বিদেশী ব্যন্ত্র

বিদেশী কয়লায় বিদেশী মিশাল ষতটা, বিলিডি হতো সংঘণ্ড উাতের কাপড়ে ভার চেয়ে সমতর। আরো গুরুতর কথা এই বে, আমাদের তাঁতের সঙ্গে বাংলা শিল্প আছে বাঁধা। এই শিল্পের দাম অর্থের দামের চেয়ে কম নয়।

এ কথা বলা বাহুল্য বাংলা তাঁতে খদেশী মিলের বা চরখার স্থতো ব্যবহার করেও তাকে বাজারে চলন-যোগ্য দামে বিক্রি করা যদি সম্ভবপর হয়, তবে তার চেয়ে তালো আর কিছুই হতে পারে না। খদেশী চরখার উৎপাদনশক্তি যখন সেই অবস্থায় পৌছবে তখন তাঁতিকে অহনয়-বিনয় করতেই হবে না; কিছু যদি না পৌছয়, তবে বাঙালি তাঁতিকে ও বাংলার শিল্পকে বিলিতি লৌহ্যন্ত ও বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।

আখিন ১৩৩৮

# জলোৎসর্গ

ভূবনডাগার জলাশয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কবিত

আদ্রকের অম্প্রানস্চীর শেষভাগে আছে আমার অভিভাষণ। কিছু বে বেদমন্ত্রপ্রনি এইমাত্র পড়া হল তার পরে আমি আর কিছু বলা ভালো মনে করি না। সেগুলি এত সহন্ধ, এমন স্থান, এমন গন্ধীর ষে, তার কাছে আমাদের ভাষা পৌছয় না। জলের শুচিতা, তার সৌন্দর্য, তার প্রাণবস্তার অক্তরিম আনন্দে এই মন্ত্রপ্রনির্মন উৎসের মতো উৎসারিত।

व्यापारित माठ्ज्मितक रुक्ना रुक्ना वर्म कर करा हताह । किन्न धरे मिल्हें त्य क्रन भित्र करत तम न्याः हताह व्यापित भन्नित्ते— त्य करत व्यापार्थिता तमें व्याप त्यार्थित व्यापार्थित व्यापार्य व्यापार्थित व्यापार्थित व्यापार्य व्यापार्य व

জন ছিল প্রচুদ্ন, আজ গ্রামে গ্রামে পাঁকের তলার কবরত্ব মুড জনাশরগুলি তার প্রমাণ দিছে, আর তালেরই প্রেড মারীর বাহন হয়ে মারছে আমাদের।

দেশে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও রাইচিন্তা আলোড়িত। কিন্তু আবাদের দেশাত্মবোধ
দেশের সজে আপন প্রাণাত্মবোধের পরিচয় আবাও তালো করে দিল না। অক্ত
সকল লক্ষার চেন্দ্রে এই লক্ষার কারণকেই এখানে আমরা সব চেন্দ্রে হু:খকর বলে
এসেছি। অনেক দিন পরে দেশের এই প্রাণান্তিক বেদনা সহকে দেশের চেতনার
উত্তেক হয়েছে। ধরণীর বে অন্ত:পুরগত সম্পদ্, যাতে জীবজন্তর আনন্দ, যাতে তার
প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধনা আসাদের সকল সাধনার গোড়ার, এই সহক কথাটি
স্বীকার করবার শুভদিন বোধ হচ্ছে আবা অনেক কাল পরে এসেছে।

বে কলকট সমন্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সবচেরে প্রবল ত্:ব মেরেছের ভোগ করতে হয়। যাতৃত্বির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে— তাই মন্তে আছে: আপো অসান্ মাতর: ওক্ষত্ত। জল মারের মতো আমাদের পবিত্র কক্ষত্ব। জলাভাবে দেশে যেন যাতৃত্বের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি মেরেছের ছেয় বেদনা। পদাভীরের পলীতে থাকবার সময় দেখেছি চার-পাঁচ মাইল ভফাত থেকে মধ্যাহ্নোক্র মাধার নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে কল বহন করে নিরে চলেছে। ভৃষিত পথিক এসে বখন এই জল চার তথন সেই দান কী মহার্য দান!

অথচ বারে বারে বক্সা এসে মারছে আমাদের দেশকেই। হর মরি জনের আচাবে নর বাছলো। প্রধান কারণ এই বে, পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়ভল বছকাল থেকে অবক্ষ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণকাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে যথোচিত আধার-অভাবে সমন্ত ক্ষে দেবতার অবাচিত দানকে অধীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ভ্বিরে মারে।

আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্তু সামর্থা-অন্থসারে নিকটবর্তী পদীগ্রামের অভাব দ্ব করবার চেটা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি, প্রভাতক্ষার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্প্রের বিস্তীর্ণ জলাশরের পঙ্গোজার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের অমিদার ভ্বনচন্দ্র সিংছ ভ্বনভাঙার এই জলাশর প্রতিষ্ঠা করে জামবাদীদের জল দান করেছিলেন। তথনকার দিনে এই জলানের প্রসার যে কিরক্ষ ছিল ডা অন্থমান করতে পারি বধন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিষে অমি নিয়ে।

সেই ভ্বনচন্দ্র সিংহের উত্তরবংশীয় দেশবিধ্যাত মার্ড, রত্যেপ্রপ্রসর সিংহ বদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তার পূর্বপুক্ষের লুগুপ্রায় কীতি গ্রামকে ফিরে দেবার জন্তে নিঃদলেহ তার কাছে বেতুম। কিন্তু আমার বিশাদ, শ্বয়ং গ্রামবাদীদের দলে যোগ দিয়ে জনশক্তিদমবায়ের ঘারা এই-যে জলাশয়ের উদ্ধার ঘটেছে তার গৌরব আরো বেশি। এইরকম সমবেত চেষ্টাই আমরা সমস্ত দেশের হয়ে কামনা করি।

এধানে ক্রমে শুক্ষ ধূলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ করেছিল চার দিক থেকে।
আর্ঘাতিনী মাটি আপন বুকের সরসতা হারিয়ে রিক্তমৃতি ধারণ করেছিল। আবার
আরু সে দেখা দিল স্লিগ্ধ রপ নিয়ে। বন্ধুরা অনেকে অক্লান্ত ঘত্তে নানাভাবে সহায়তা
করেছেন আমাদের এই কাজে। সিউড়ির কর্তৃপক্ষীয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন।
আমাদের শক্তির অহপাতে জলাশয়ের আয়তন অনেক থর্ব করতে হয়েছে। আয়তন
এখন হয়েছে একুশ বিঘে। তবু চোথ জুড়িয়ে দিয়ে জলের আনন্দরপ গ্রামের মধ্যে
অবতীর্ণ হল।

এই জলপ্রসার স্থাদের এবং স্থান্তের আভায় রঞ্জিত হয়ে ন্তন য়্গের হদয়ক্ষে
আনন্দিত করবে। তাই জেনে আজ কবিহাদয় থেকে একে অভার্থনা করছি। এই
কল চিরস্থায়ী হোক, গ্রামবাদীকে পালন করুক, ধরণীকে অভিষিক্ত করে শস্তদান
করুক। এর অজ্ঞ দানে চার দিক স্বান্থ্য সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

৭ ভাক্ত ১৩৪৩

কাতিক ১৩৪৩

## সম্ভাষণ

শান্তিনিকেতনে সন্মিলিত রবিবাসরের সক্তদের প্রতি

আপনাদের এখানে আমি আহ্বান করেছি, দেখবার জন্ত বোরবার জন্ত বে, আমি
কী ভাবে এথানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়।
সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি নে। আমার এই কার্যক্ষেত্রের ভিতর
দিয়ে বে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, বে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে,
ভার ভিতর সমন্ত দেশের জভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের
সহিত্ত বনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্মের
ক্ষেত্রে আমি এতদিন কী করেছি না করেছি ভারই পরিচয় আপনার। পাবেন।

षायात गछ जीवरमॅत्र बानम उरमार मारिका, मवरे नहीं जीवरनत बारवहेंनीत यथा पित्य भए উঠেছिল। जामात जीवरनत ज्यानक पिन नगरतत वाहेरत भन्नी शास्त्र ज्य-ছঃধের ডিতর দিয়ে কেটেছে, ভধনই আমি আমাদের দেশের সভি্যকার রূপ কোথায় তা অহতব করতে পেরেছি। বখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিমে বাস করেছিলাম, তথন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ, এবং কতবড়ো অভাগা বে তারা, তা निष्ठा চোধের সম্পূথে দেখে আমার জদরে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপনত্তি করেছিলাম। তথন পদীগ্রামের মাহুবের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অহুভব করেছিলাম त्व, व्यामात्मत्र कीवत्मत्र जिन्हि त्रत्त्रत्व भन्नीत्छ। व्यामात्मत्र त्मत्नत्र मा, त्मत्नत्र शाजी, পল্লীজননীর শুক্তরস শুক্তিরে পিয়েছে। গ্রামের লোকদের খান্ত নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা ওধু একাস্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেম্নে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আয়ার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তথন আয়ি খীমার গল্পে কবিডায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের স্থব তৃঃধ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চর করেই বলতে পারি, ভার আগে সাহিত্যে क्षि के भन्नीत्र निःमहात्र व्यक्षितांनीएक त्रमनात्र कथा, श्राक्षा कीवत्नत्र कथा क्षकांन করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেন্ধে शकरवन।

দেশ সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হরেছিল, কেমন করে এই-সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মাহ্ব হবার আকাজ্ঞা জাগিয়ে দিতে পারি। এই-বে এরা মাহ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-বে এরা থাত হতে বঞ্চিত, এই-বে এরা থাত হতে বঞ্চিত, এই-বে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই। আমি অচকে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁথে করে তথ্য বাদ্কার মথ্য দিয়ে এক কোশ দ্রের জলাশয় হতে জল আনতে ছুটেছে। এই হুঃবহুর্দশার চিত্র আমি প্রতাহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কী ভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা বায় সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিত্ত কয়েছিল। তথন কেবলই মনে হত জনকতক ইংরাজি-কানা লোক ভারতবর্ষের উপর— বেখানে এত হুংথ, এত দৈল্প, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেধানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় গৌধ নির্মাণ কয়বে। পল্লীজীবনকে উপেন্দা করে এ কী করে সন্তব হয় ভা ভেবেই উঠতে পারি নি। দেবায় পাবনা প্রাদেশিক সম্বেলনে বখন ছই বিকন্ধ পক্ষের স্কট

हन छथन बाबाद छाँद्रा छाँदि त्यानस्यात्त्र बोबारमद्भ कर्छ अधाप्त थ्रह शाम करत करतिहान । बाबाद बार्डिं अपने अपने करते विकास वार्य कर्षि वार्याद व्याप्त करते वार्याद वा

আষার অন্তর্নিহিত গ্রামসংস্কারের আতাস সে সময় হতেই বিশেষতাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নদীর তীরে সেই পল্লীবাসের সময়ে নৌকা যথন তেসে চলত তথন হ ধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব-অভিযোগ! সে ওরু অক্তব করেছি এবং বেদনায় চিন্ত বাধিত হয়েছে। তেবেছি এই-যে আমাদের সম্পূথে অভাব ও অভিযোগের উত্তুল শিথর দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে কি আমাদের ভয়ের চক্ষেই কেবল দেখতে হবে। পারব না একে কখনো উত্তীর্ণ হতে ? সে সময়ে দিনরাত স্বপ্লের মতৌ এই অভাব ও অভিযোগ দ্র করবার জন্ত আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিন্তকে অধিকার করেছিল; যত বড়ো দায়িছই হোক-না কেন তাই গ্রহণ করব এই আনন্দেই অভিতৃত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাত, কোনো সংকোচ বা ভয় তারা করত না, আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণসকার করতে চেটা করেছিলাম।

অমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নৃতন একটা কর্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হল, মনে হল, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের দেবা করব। এ বিষরে কোনো অভিক্ষতাই ছিল না। আমার ভাগ্যদেবতা কেবলই আমাকে ছলনা করেছেন, কঞ্চণা করেন নি, তাই তিনি আমাকে ছলনা করে নিয়ে এলেন শিক্ষাদানকার্যের ভিতর। আবার মনে হল মহর্ষির সাধনহল শান্তিনিকেতনে যদি ছাত্রদের এনে কেলতে পারি তবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার তেমন কঠিন হয়তো হবে না। আমার ভাগ্যদেবতা বললেন — মৃক্ত আলোকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে এদের নিমে যদি ছেড়ে দাও— এদের যদি খুলি করে দাও তবেই হবে, প্রকৃতিই উহাদের হাদেরকে পূর্ণ করে দেবে, কর্মস্থানী করতে হবে না, কিছুই ভাবতে হবে না। আমার কবিচিত্ত এই নৃতন প্রেরণা পেয়ে ব্যাকৃল হয়ে উঠল। প্রথমে পাঁচ-সাভটি ছাজ নিয়ে কাল আরম্ভ করে দিলাম। শিক্ষার ব্যবহার সন্ধে কোনো বাগে ছিল না, কোনো ধারণাই ছিল না। আমি ভালের কাছে রামারণ-মহাভারতের পদ্ধ বলেছি, নানা গল

ও কাহিনী রচনা করে হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি, তারের চিন্তকে সরস করবার জন্ধ চেষ্টা করেছি। আমার যা-কিছু সামান্ত সমল ছিল ভাই নিয়ে এ কাজে নেমে পড়েছিলাম। তথন এমন কথা মনেও আসে নি বে, কত বড়ো হুর্গম পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। দিবর ঘখন কাকেও কোনো কাজের ভার দেন তথন তাকে ছলনাই করেন, ব্যতে দেন না বে পরে কোথায় কোন্ পথে তাকে এগিয়ে বেতে হবে। আমার ভাগ্যদেবভাও আমাকে ভূলিয়ে নিয়ে ক্রমণ এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেললেন, এমন হুর্গম পথে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন বে, আর সেখান থেকে ভীকয় মতো ফেরবার সন্তাবনা রইল না। এখন আমাকে এই বিয়াট এই বৃহৎ কর্যক্ষেত্রের ভার বহন করতে হচ্ছে। কোনো উপায় নেই আর তাকে অখীকার করবার।…

আত্ত আপনারা সাহিত্যিকরা এথানে এসেছেন; আপনাদের সহজে ছাড়ছি নে-व्यापनाम्बर मिर्च एए एए व्यापाम्बर को व्यक्षीन। मिर्च एए एए एए द উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের ভাড়ানো সম্ভানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্ন বন্ধ নিয়ে অর্থাপনে দিন কাটায়। আপনাদের নিঞ্জের চোথে দেখতে হবে, কত বড়ো কর্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। এদের দাবি পূর্ণ করবার শক্তি নেই— আমাদের এর চেয়ে नव्हा ও অপষানের কথা আর কী আছে! কোথায় আমাদের দেশের প্রাণ, সভ্যিকার অভাব অভিযোগ কোধার, তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। আবার সত্যিকার কান্ধ কোধায় তাও ज्ञाननात्रा (मध्य यान । ज्ञाबि ज्ञाबात्र जीवत ज्ञाबक निका महाकि, ज्ञाबक निका এখনো আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনীসস্তান, দরিদ্রের অভাব স্থানি না, বুকতে পারি না- এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিধ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি কর্মন। দরিত্র-নারায়ণের দেবা তাঁরাই করেন ধারা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করেন। আমি পল্কে পত্তে ছন্দে অনেক-কিছু লিখেছি, ভার কোনোটার মিল আছে, কোনোটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক্ বা না থাক্, তার বিচার ভবিশ্বতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সস্থান, দরিজের অভাব জানি নে, বুঝি নে, পলী-উন্নয়নের কোনো সন্ধানই জানি त्न, এमन कथा चामि त्यत्न निष्ठ द्रांकि नरे।

 কর্ম বছ লোককে নিয়ে। বছ লোককে নিয়ে একে গড়ে তুলওে হয়। সাহিত্য-য়চনা একলার জিনিদ, সমালোচনা তার দূর হতেও চলে। কিছু এই-বে ব্রত, এই-বে কর্মের অস্থ্রান, যা আমি গড়ে তুলছি, বে কাজের ভার আমি গ্রহণ করেছি— তার সমালোচনা দূর হতে চলে না। একে দরদ দিয়ে দেখতে হয়, অস্ভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীজনাথকে নয়, তার কর্মের অস্থ্রানকে প্রত্যক্ষ কয়ন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড়ো হু:সাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

আমি পদ্ধীপ্রকৃতির দৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পদ্ধীপ্রকৃতির বাছিরের দৌন্দর্য; তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয়, কী তুর্দশাগ্রন্থ তা আৰু আপনারা প্রতাক্ষ করন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে; এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনই দেখতে পাবেন।

এই-যে কর্মের ধারা আমি এখানে প্রবর্তন করেছি, এই কার্যের, এই প্রতিষ্ঠানের ভার দেশের লোকের কি গ্রহণ করা উচিত নয়। আজ আপনাদের আমি আমার এই কর্মক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, কবিতা শোনাবার জন্যে বা কাবা-আলোচনার জন্যে নয়। আজ আপনারা দেখে যান এবং বুরে যান বাংলার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোধায়। তাই এখানে আজ বার বার একই কথা বলেছি। আপনারা যদি আমার এই কর্মাহর্চানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন— তবেই হবে তার প্রকৃত সার্থকতা।

७० मासून ५७८७

टेहन ३७८७

# অভিভাষণ

## বাকুড়ার জনগভার ক্ষিত

পঞ্চাল-ষাট বছর পূর্বে বাংলার অখ্যাত এক প্রান্তে দিন কেটেছে। স্বদেশের কাছে কি বিদেশের কাছে অজ্ঞাত ছিলুম। তখন মনের বে স্বাধীনতা ভোগ করেছি সে খেন আকাশের মতন। এই স্বাকাশ বাহবা দের না, তেমনি বাধাও দের না। বক্ষশিশ বখন জোটে নি বক্ষশিশের দিকে তখন মন যায় নি। এই স্বাধীনতার গান গেরেছি স্বাপন-মনে। সে বৃপে যশের হাটে দেনাপাওনার দর ছিল কম, কাজেই লোভ ছিল স্ক্র। স্বাজ্ঞকের দিনের মতো ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না। সেটা স্বামার পক্ষে ছিল

ভালো, কলমের উপর 'করমানের জোর ছিল কীব। পালে বে হাওয়া লাগত সে হাওয়া নিজের ভিতরকার থেয়ালের হাওয়া। প্রশংসার মশাল কালের পথে বেশি ল্ব পথ দেখাতে পারে না— অনেক সময়ে তার আলো কমে, তেল ছ্রিয়ে আসে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কালে বিশেষ সাময়িক আবেগ আগে— সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত। সেই জনসাধারণের ভাগিদ ষদি অত্যন্ত বেশি করে কানে পোঁছয় তা হলে সেটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো ভাবীকালের যাত্রাপথের দিক কিরিয়ে দেয়। কবিয়া জনেক সময়ে বর্তমানের কাছ থেকে ঘূব নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক-একটা সময় আসে বথন ঘূরের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাত্রবাধ, সম্প্রদায়ী বৃদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে। তথন নগদ-বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়। অল্প দেশের সাহিত্যে এর সংক্রামকতা দেখেছি, জনসাধারণের দেরমাশ বাহবা দিয়ে জনপ্রিয়কে যে উচু ভাঙায় চড়িয়ে দিয়েছে, প্রোতের বদল হয়ে সে ভাঙায় ভাঙন ধরতে দেরি হয় না।

শ্বামার জীবনের আরম্ভকালে এই দেশের হাওয়ায় জনসাধারণের ফরমাশ বেগ পায়
নি, অন্তত আ্বাদের ঘরে পৌছয় নি। অথ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা ভনে
হাসবে, সতাই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার ধ্ব নাম ভনেছ,
কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিময়ণের পথ ছিল গোপনে। আমরা বে অল্প লোককে
জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না। আমি মথন এসেছি আমাদের পরিবারে
তথন আমাদের অর্থসকল হয়ে এসেছে রিক্জলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের মতো,
কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব বলে। আমার মরাইয়ে আজ মা-কিছু ফসল জমেছে তার
বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অন্ত্রিত হয় মাটির মধ্যে ভূগর্তে।
ভোরের বেলার চাবী তার বীজ ছড়ায় আপন-মনে। অন্ত্রিত না হলে সে বীজছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কী পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ জেনে মহাজন তবে দাদন
দিতে আসে। বে মহাজনের থেতের উপর নজর পড়ে নি তাদের ঝণের আশ্বাস আমি
পাই নি। একাজে নিভ্তে বা ছড়িয়েছি, ভাবিও নি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

একসময়ে অভ্য দেখা দিল। মহাজন তার মূল্য ধরে দিলে আপন-আপন বিচার অহনারে। সেই সময়কার কথা বলি। বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে থাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবালীর মধ্যেও ঘূরে-ফিরে বেড়াবার বে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। একটা প্রকাও অট্টালিকার কোণের এক ঘরে ছিলেম বন্দী। সেই ঘরের থোলা জানালা দিয়ে দেখেছি বাগান, নামনে পুকুর। লোকেরা স্থান করতে স্থানতে, স্থান সেরে ফিরে যাজে। পুর দিকে বটগাছ, ছারা পড়েছে তার পশ্চিমে

স্থাদিয়ের সময়। স্থাজের সময় সে ছায়া অপহরণ করে নিথেছে। বহির্জগতের এই ব্যাল পরিচয় আমার মধ্যে একটা সোন্দর্থের আবেশ স্থাষ্ট করত। জ্ঞানলার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোথে পড়ত ভাতেই ঘেটুকু পেতৃম তার চেয়ে যা পাই নি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পলীগ্রামের দিগজের দিকে চেয়ে।

দেই সময় অকশ্বাৎ পেনেটির বাগানে আসতে পেরেছিল্ম ডেঙ্গুজরের প্রভাবে বাড়ির লোক অক্স হওয়ায়। সেই গলার ধারের মিশ্ব ক্লামল আভিব্য আমায় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল। গলার স্রোতে ভেদে ষেভ মেঘের ছায়া; ভাঁটার স্রোতে জোয়ারের স্রোতে চলত নোকো পণ্য নিয়ে, যাত্রী নিয়ে। বাগানের থিড়কির পুর্বপাড়ে কত গাছ, বে-সব গাছে ছিল বাংলাদেশের পাড়াগায়ের বিশেষ পরিচয়। পুর্বে আসভ-ষেভ যারা সেই-সব পল্লীবাসী-পল্লীবাসিনীদের সঙ্গে একরক্ষের চেনাশোনা হল — নিকট থেকে নাই হোক, অসংসক্ত অন্তরাল থেকে।

ভার পর পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্ব্যোগ হয়েছিল পূর্ববন্ধে ঠিক পূর্ববন্ধে ময়,
নদীয়া এবং রাজদাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে পল্লীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান
জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পল্লীগ্রামকে জ্বন্ধকভাবে জানবার, ভার
জানন্দ ও হংথকে সন্নিকটভাবে অমুভব করবার স্ব্যোগ পেলেম এই প্রথম।

লোকে অনেক সময়ই আমার সহছে সমালোচনা করে ঘরগড়া মন্ত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিন্তে হাকে বলে, রুপোর চাম্চে ম্থে নিয়ে জারেছেন। পরীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা বাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাদের অভ্তার ভিতর দিয়ে জানা কি হায় ? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জারেছে দে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেরেছে আনন্দ। আমার যে নিরম্ভর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পরীগ্রামকে দেখেছি ভাতেই তার হৃদয়ের আর খুলে গিয়েছে। আন্দ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তরু বলব আমাদের দেশের থুব আর লেখকই এই বসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পরীপরিচয়ের যে অস্তরকভা আছে, কোনো বাধাবুলি দিয়ে ভার সভ্যভাকে উপেকা করলে চলবে না। দেই পনীর প্রভি যে একটা আনন্দমন্ন আকর্ষণ আমার যোবনের মুখে জাগ্রন্ড হয়ে উঠেছিল আজও ভা হায় নি।

कनकां जा विश्व मिर्वामन निष्मि भासिनिक्छित। ठावि विक छात्र भन्नीव भारतक्षेत्री। किस म छात्र अक्ठा विस्मद मृक्ष। भूसूत्र-नदी विम-शास्त्र स्व वारमाएम এ দে নয়। এর একটা দক্ষ ভুক্তা আছে, দেই ভক্ক আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্বরস;
দেখানকার যাহ্যব বারা— সাঁওতাল— সভ্যপরতায় তারা অকু এবং সরলতায় তারা
মধুর। তালোবাসি তাদের আমি। আমার বিপদ হয়েছে এখন— অখ্যাত ছিলেম
মধন, অনায়াদে পলীর মধ্যে পুরে বেড়িয়েছি। কোনো বেটন ছিল না— 'ঐ কবি
আসছেন' 'ঐ ববিঠাকুর আসছেন' ধ্বনি উঠত না। তখন কত লোক এসেছে, সরল
মনে কথা বলেছে। কত বাউল, কত মুসলমান প্রজা, তাদের সঙ্গে একান্ত ক্ষতায়
আলাপ-পরিচয় হয়েছে— সন্তব ছিল তখন। তয় কয়ে নি তারা। তখন এত খ্যাতিলাত
করি নি, বড়ো দাড়িতে এত রজতছেটা বিস্তার হয় নি। এত সহজে চেনা যেত না
আমাকে, ছিল অনতিপরিচয়ের সহজ স্বাধীনতা।

এই ভো একটা আয়গায় এলুম, বাঁমুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে কিন্তু পদ্মীগ্রামের চেহারা এর। পদীক্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন যদি থাকত ভো এরই আভিনায় আভিনায় খুরে বেড়াতে পারতুষ। এ দেশের এক নৃতন দৃশ্ত— एक नদী বর্ষাক্র ভরে ওঠে, অক্সমময় থাকে ভধু বালিতে ভরা। রাস্তার ছই ধারে শালের ছায়াময় বন। পেরিয়ে এলুম মোটরে পদীঞ্জীর ভিতর দিয়ে, দেখতে পাই নি বিশেষ किहुहै। अभन जरा एक्या अफ़िरा यातात जिलाम राजा चात्र तिहै। क्वनहें राही, की करत मृष्टिक हिनिया निष्ठ भारत উপनक थिएक। यन উপनक्ती किहूरे नत्र, एधू मक्ना लीहि स्वाव উপায়। किन्न এই উপলক্ষই তো হল আসল জিনিস। এরই অত্যে তো লক্ষ্য আনন্দে পূর্ণ হয়। আগে তীর্থ ছিল লক্ষ্য, আর সারা পথ ছিল ভার উপলক। ভীর্থের দাত্রীরা কুচুসাধনার ভিতর দিয়ে ভীর্থের মহিমাকে পেতেন; ভীর্থ मन्पूर्वद्राप चाक्रवं कद्मछ छीए द । हो हे य्- हिंद म् निष्य यात्रा हला करत इछा गा ভারা, চোথ तहेम ভাদের উপবাসী। পূর্বকালে ভারতের ভূগোলবিবরণের পাঠ ছিল ভীর্ষে ভীর্ষে। শ্বিধদেশে হিমালয়, পূর্বপার্ষে বক্ষোপদাপর, অপর পার্যে আরব দাগর — এ- मयस्र छोर्ष छोर्ष छिक्छ। এই পाঠ निष्छ राग्रह भम्बद्ध। म मिक्स निष्य এসেছে ब्राक्टिशर्छ। व्यायात भएकछ। व्यापि भन्नीय भविष्य हातिस्त्रिकि निष्क भविष्ठि हरत्र। वाहेरद व्यद्याता आयात्र शक्त मात्र, भवीरद अ क्लाप्त ना। आयांत्र शबीद ভালোবাসা বিশ্বত করতে পারতুষ, আরো অভিক্রতা সঞ্চয় করতে পারতুষ, কিন্তু সমানের षादा चात्रि भविदाष्टिक, तम भविदाहेन चात्र जिम कव्राक भावत ना। चामात्र तमहे मिनारेमएस बीयन श्वित्य शिष्ट् ।

# এম্পরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান থতে মৃত্রিত গ্রন্থগোর প্রথম প্রকাশের তারিথ ও রচনা-শক্ষান্ত অক্ষান্ত জ্ঞাতব্য তথা নিম্নে মৃত্রিত হইল। রচনা-শেবে সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল মৃত্রিত। বে ক্ষেত্রে হুইটি সময়ের উল্লেখ আছে, প্রথমটি রচনা অথবা ভাষণদানের কাল বৃথিতে হুইবে।

## क्लिक

'বৃলিক্ষ' ১৩৫২ সালের ২৫ বৈশাথ প্রকাশিত হয়। ২৫ বৈশাথ ১৩৫৬ সালে ইহার পুন্ম্রণ এবং ১৩৬৭ সালের চৈত্র মাসে ইহার পরিবর্ধিত শতবর্ধপৃতি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংকলিত কবিতাগুলি প্রথম ছত্রের বর্ণাক্সক্রমে সন্নিবিষ্ট। রচনাবলীর বর্তমান থণ্ডে এই পরিবর্ধিত সংস্করণটিই অন্তর্ভু হুইল।

১৩৩৪ সালে লেখন প্রকাশিত হয়। লেখনের সগোত্র আরো বহু কবিতা ববীক্রনাথের নানা পাণুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায় এবং তাঁহার স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপ্রাণীদের সংগ্রহে বিশিপ্ত হইয়া ছিল। কেহ কেহ তাঁহাদের সংগ্রহের কবিডাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই কবিতাসমষ্টি হইতে সংকলন করিয়া 'শ্বাক্র'র প্রকাশ।

লেখন প্রকাশের পূর্বে উহার নাম 'ফুলিক্ষ' থাকিবে এইরূপ ভাবা হইয়াছিল। পরে আলোচা সংকলনটির নাম 'ফুলিক্ষ' রাখা হয় এবং প্রবেশক-স্বরূপে 'ফুলিক্ষ ভার পাখায় পেল' লেখনের এই কবিভাটি গৃহীভ হয়।

প্রবাদীতে ( কাতিক ১৩৩৫ ) দেখন গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ফ্লিম্মর দগোত্র বলিয়াই ভাহার অংশ-বিশেষ নীচে মৃত্রিভ হইল।

#### দেশন

বধন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত।
কাগজে, রেশরের কাপড়ে, পাখার অনেক লিথতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার
বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে এক দিকে আমার, আবার আর-এক দিকে
সমস্ত বাঞালি জাভিরই স্বাক্ষর। এমনি করে বধন-তধন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে
ছ-চার লাইন কবিতা লেখা আমার জভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি
আনন্দও পেতৃয়। ছ্-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে

তার বে একটি বাহুলাবজিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাঁছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অস্ত্রাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাবে। অভিভোজনে যারা অস্তান্ত, অঠবের সমস্ত আয়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে; আহারের প্রেমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে— সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নাল্লে ক্র্থমন্তি— নাট্য-সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্বস্ত অভিনয় দেখার বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্থাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের— কেননা তারা জাত-আর্টিট। সৌন্দর্য-বস্তব্ধে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্তে জাপানে ধধন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, ছটি-চারটি লাইন দিতে আমি কৃষ্টিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যথন বাংলাদেশে গীভাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিথছিল্ম, তথন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হন্তাশ হয়েছিলেন—এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেথায় একবার আমার কলম ধ্থন রস পেতে লাগন তথন আমি অনুরোধনিরপেক হয়েও থাতা টেনে নিয়ে আপন-মনে যা-ভা লিখেছি…।

- ववीक-त्रह्मावनी ১৪, १ १२१-२৮; लास्म ( ১७५৮ )

লেখন-এর ভূমিকায় রবীস্ত্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই লেখনগুলি স্কু হয়েছিল চীনে জাপানে।" কিন্তু চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে 'স্বাক্ষরলিপির দাবি' মিটাইতে হইয়াছে।

ফ্লিকের কবিভাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল নির্ণয় করা চুরাছ। বিভিন্ন আকরসংগ্রহে যে তারিথ পাওয়া যায় তাহাই যে উহার রচনাকাল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বহু কবিতা লেখন কাব্য-প্রকাশের পরবর্তীকালে রচিত, কতকগুলি লেখনের সমসাময়িক, বহু প্রাভন পাঞ্লিলি হইভেও কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ২১, ৮০, ১৯, ১৭৯, ২০৮ ও ২৫৭ -সংখ্যক কবিতা শীতিয়ালোর পাঞ্লিপি হইভে সংগৃহীত: বিলাভের নার্সিংহোমে বা সম্প্রবক্ষে, ১৯১০ সালে রচিত অনেকগুলি লেখন এই থাতায় আছে; ভাহার অধিকাংশ লেখন প্রথে স্থান পাইয়াছে, অবশিষ্টগুলি ফুলিকে সংকলিত।

৩০-সংখ্যক কবিভা°মূলভ প্রিলেষ-মৃত 'দিনাবসান' কবিভার (২৫ বৈশাখ ১৩৩৩)
অঙ্গীভূত ছিল; পরিশেষে সংকলনের কালে বজিত। অধুনা প্রকাশিত রবীম্রনাথের
বৈকালী-কাব্যে (আবাঢ় ১৩৮১) ৪০-সংখ্যক কবিভার চতুর্ব স্তবক -রূপেও পাওয়া
যাইবে। উক্ত গ্রাহে গ্রন্থপরিচয় অংশে এ সম্পর্কে বিস্তারিভভাবে বলা হইয়াছে।

১১৫-সংখ্যক কবিভাটিকে সেঁজুভি গ্রন্থের (রচনাবলী থাবিংশ থণ্ড) 'প্রতীক্ষা' কবিভার পূর্বাজাস বলা চলে; ১২৮-সংখ্যক কবিভাটির সীভরূপ 'ওরে নৃতন যুগের ভোরে' প্রচলিভ গীভবিভানের প্রথম থণ্ডে বা অবণ্ড সীভবিভান গ্রন্থে সন্মিবিষ্ট। ১৪৭-সংখ্যক কবিভাটি মহন্দা কাব্যের (রচনাবলী পঞ্চদশ থণ্ড) উৎসর্গপত্রের 'শুধায়ো না, কবে কোন্ গান' কবিভাটির পূর্বভন পাঠ।

১০২ ও ১১৬ -সংখ্যক কবিভাকে লেখনের ঘৃটি কবিভার রূপান্তর বলা যায়।
কোনো-এক সময়ে লেখনের 'কুন্দকলি ক্ষুত্র বলি নাই ছংখ নাই ভার লাজ' কবিভাটি
কাটিয়া এই গ্রন্থের ১৯৩-সংখ্যক কবিভাটি লেখা হয়। ১৪৮ ও ২৫২ -সংখ্যক কবিভাঘৃটিকে লেখনে-নৃত্রিভ ঘৃটি ইংরেজি লেখার পাঠান্তর বলা চলে। লেখনের অন্তর্গভ
বাংলা কবিভাগুলি রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ডে ছালা হইয়াছে। উক্ত খণ্ডে লেখনের প্রথম
পৃষ্ঠায় ইংরেজি কবিভার নিদর্শনমাত্র দেওয়া হইয়াছে।

४२, ४४, १४, १०, १२४, १२४, १९७, १७७, १७४, १७४, ११०, ११९, १२४, १२०, १२४, १२४, १८७, १८७, १८४ छ २६१ -मःश्रोक कविजाश्रीवित्र हेरदिक्षियात्व लिथमा स्राह्म ।

৭৮, ৮০, ৮৪, ৮৬, ১০০, ১০০, ১০০, ১১২, ১২০, ১৪৪, ১৫১, ১৫৪, ১৫৯, ১৭০, ১৮৫, ১৯২, ২২৪, ২২৯, ২০০, ২৪৬ ও ২৫০ -সংখ্যক কবিজা রবীক্রনাথ ছন্দ গ্রন্থে ( রচনাবলী একবিংশ থও ) উদাহরণস্করণে ব্যবহার করিয়াছেন।

১৬-সংখ্যক কবিভাটি কবির অন্ধিত একখানি চিত্রের পরিচয় ৷

১৪৩-সংখ্যক কবিভাটি 'একটি ফরাসী কবিভার অনুবাদ'। মূল কবিভার রচয়িতা অ'া-পীয়ের ক্লবিয়া ( অনা ১৭৫৫ খুটান্দ )।

ববীস্ত্র-শভবর্ষপৃতি উপলক্ষে প্রকাশিত ফুলিজের পরিবর্ধিত সংশ্বরণে নৃতন-সংযোজিত কবিভার সংখ্যা ৬২। ইছার অধিকাংশই ববীস্ত্রসদনে সংরক্ষিত ববীস্ত্র-পাঙুলিপি হইতে সংগৃহীত।

ববীক্রনাথের অহজের পাঙ্লিপি বাজীত শ্রীজমির চক্রবর্তী মহাশরের হস্তাক্ষরে 'ফুলিঙ্গ'-নামান্তিত একথানি থাতা দেখা বায়। উহাতে ১০০৪ বলানে লেখনে প্রকাশিত বহু কবিতারও পাঠান্তর বা ফাবেৰ ক্লপ সংকলিত আছে। এই খাতা হইডেও, অক্সাববি কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই এরপ কডকগুলি কবিতা, স্ফুলিঙ্গ

গ্রাছে লওয়া হইয়াছে। এ শ্বলে সংখ্যা ছারা সেগুলির নির্দেশ করা যাইভেছে।— ১, ২, ২০, ২৩, ৪৫, ৫২, ৬০, ৬৩, ৬৬, ৭৪, ৫, ৮১, ৮৭, ৯৭, ৯৮, ১৫৭, ১৫৮, ১৮১, ১৯০, ১৯৬, ২১২, ২১৩, ২২২, ২৩৪, ২৫৬ ও ২৫৮।

৪০-সংখ্যক কবিতাটি কবি আপন দেহিত্রী কুমারী নন্দিতার উদ্দেশে কেত্রিক করিয়া লেখেন; ৬৬-সংখ্যক কবিতাটি কোন্ বিদেশ-যাত্রার কালে আহাজে লেখা হইয়াছিল তাহা শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর প্রতিলিপি-খাতা হইতে জানা যায় নাই।

৮২-সংখ্যক কবিতা এবং ১৬১-সংখ্যক কবিতার পাঠান্তর পূর্বে প্রবাসী পজের বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় মৃদ্রিত হইয়াছিল।

্২৫৯-সংখ্যক কবিতা সম্পর্কে জানা যায় যে, কবি ইহা শান্তিনিকেতন-স্থিত কলাভবন-সংগ্রহশালা নন্দনের নামকরণে লিখিয়াছেন।

ক্লিকের কবিতাগুলি যাহাদের আত্নকুলো পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের নাম শত্র ক্লিক গ্রন্থে মৃদ্রিত আছে।

## গল্পজ্

ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্দশ থও হইতে চতুর্বিংশ থওের মধ্যে গল্পচছের তিনটি থওের অন্তর্গত সম্দয় গল্প সাময়িক পত্তে প্রকাশকালের অন্তর্জম বতদ্র জানা গিয়াছে, তদন্ত্বারে (কাভিক ১২০১ হইতে কাভিক ১৩৪০) মুক্তিত।

'থাতা' 'যজেশরের যজা' 'উল্থড়ের বিপদ' এবং 'প্রতিবেশিনী' এই চারটি গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জ্বানিতে পারা যায় নাই। এইজ্বল্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ-অনুসারে সন্ধিবেশিত হইয়াছে।

বচনাবলীর কোন্ থতে গল্পচ্ছের কোন্ গলগুলি অস্তর্ক হইয়াছে ভাহার একটি ভালিকা দেওয়া হইল।—

## हर्जुम्न १७

चार्टित कथा, बाष्ट्रभावत कथा, मुक्टे

#### नक्ष्म ५७

দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্ধি, রামকানাইয়ের নির্জিভা, ব্যবধান, ভারাপ্রসঙ্গের কীর্ডি

<sup>&</sup>gt; श्रद्धक ठ्र्वं वरधत्र षश्चक्र्रं । यागक श्राद्धकात्र रेवनाव-रेखाते वारम (१९७२) क्षकानित । ऐसे धारों। উপজ্ञान विश्वात विस्वृत्ति क्षेत्रक भारत । त्रवीक्षमाय-कृष्ठ वाह्यक्षण 'क्षूहे' (১৯٠৮) ।

### বোড়শ ধণ্ড

(थाकावावूब প্राणावर्डन, मन्नाखि-ममर्नन, मानिया, कदान, मुक्तिव डेनाय

#### मराम्भ वेक

ত্যাগ, একরাজি, একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিভ ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, রীভিমত নডেল, , জন্ম-পরাজয়, কাব্লিওয়ালা, ছুটি, স্থভা, মহামায়া, দানপ্রতিদান

### बहायन चत

সম্পাদক, মধ্যবর্তিনী, অসম্ভব কথা, শান্তি, একটি কুত্র পুরাতন গল্প, সমাপ্তি, সমস্তাপুরণ, ধাতা

### छैनवित्म क्ष

खनधिकांत्र द्यादाण, त्याच ७ त्रोज, त्याप्रक्तिक, विकासक, निनीत्व, खालह, हिहि दिःन वक

मानछश्चन, ठाकूद्रमा, প্রতিহিংসা, कृषिछ পাষাণ, অভিধি, ইচ্ছাপ্রণ একবিংশ গও

ত্রাশা, পুত্রবজ্ঞ, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, রাজটিকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান বাবিংন বত্ত

मनत ও अन्नत, উद्धात, धृत् कि, रक्त, खल्हि, यरक्तपातत यक, উत्वराहत विश्वन, श्रिक्ति, नहेनीफ, नर्नद्वन, यानामान, कर्यक्त, यानोत्रयमाहे, अक्षप्तन, ज्ञानयनित्र (ध्रित, शनदक्त)

### उरमावित्म थल

হালদারগোটা, হৈমন্তী, বোটমী, স্থীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, তপত্বিনী, পদ্মলা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী

ह्युविः व वश्व

नामध्य गंध, मःचात्र, वनाष्ट्र, ठिखकत्र, ठाताष्ट्र धन

### नक्रिय वक्र

वविवान, त्यवकथा, नागवदार्वेति, ह्याँछ। शब

গল্পজ্ঞ চতুর্থ থণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তিনসন্ধীর অন্তর্গত তিনটি গল্প 'রবিবার' 'শেষ কথা' ও 'ল্যাবরেটরি', 'শেষ কথা'র পাঠান্তর ছোটো গল্প; 'বদনাম' 'প্রগতিসংহার' 'শেষ পুরস্থার' 'মুসলমানীর গল্প' নামে কয়েকটি নৃতন সংকলন। 'মুকুট' এবং রবীজ্ঞনাথের

প্রথম দিকের হাট গল্প— 'ভিথারিনী', 'কলণা'। 'মৃক্ট' একমাত্র ছুটির পড়া পুত্তকে, পরে রচনাবলী চতুর্দশ থণ্ডে সংকলিত। গল্পভচ্ছ চতুর্থ থণ্ডের অন্তর্গভ ষে গল্পভলি ইভিপূর্বে রচনাবলীর অক্সান্ত থণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেগুলি ব্যতীত বাকিগুলি রচনাবলীর বর্তমান থণ্ডে সন্নিবেশিত হইল।

वहनाम: खवानी, खावाह ১७৪৮

— शैक्षा उक्षां प्रवानायात्र । व्योक्षकी वनी वर्ष ( व्यवहात्र २०१८ ), पृ २०१

"প্রথম আমি মেরেদের পক্ষ নিরে 'দ্রীর পত্র'> গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন। <sup>২</sup> বিস্তু পারবেন কেন? তার পর আমি বধনই স্থবিধা পেরেছি বলেছি। এবারেও স্থবিধে পেল্ম, ছাড়ব কেন, সদূর মুধ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিল্ম।"

—त्रवीखनात्पत्र केकि, ১१ त्म ১৯৪১ । त्रानी हमा। व्यामानहाति त्रवीखनाव

"গুলুদেবকে প্রায়ই বলতে গুনতাম, 'দেখ্— একরকম ভালোবাসা আছে যা তুলে ধরে, বড়ো করে। আর একরকম ভালোবাসা আছে, যেটা মারে, চাপা দিরে দের। আমাদের দেশের মেরেরা বেশির ভাগ ঐ শেষের ভালোবাসাটাই জানে। তাদের ভালোবাসা দিরে তারা লতার মতো অড়িয়ে খাকে, পুরুষকে বাড়তে দিতে পারে না; তা কেন হবে?'

এই নিরে পর পর করেকটি গরাই লিখলেন তিনি। 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি', সব শেষে রোগশবারি পড়েও লিখলেন 'বদনাম' গরাট । ...সছকে নিরে বদনাম গরাট যে লিখলেন, সে সময়ে ছিল আর-এক ভাষ। তথন তিনি রোগশব্যার, গরা লিখবেন, নিজে লিখতে পারেন না, একসঙ্গে বেশি ভাবতেও পারেন না, কট হয়, কপাল ঘেনে ওঠে। অর অর করে যলতেন, লিখে নিতাম। কথনও যা মান হচ্ছে তাঁর, কি বাচ্ছেন, কি চোখ বুলে বিশ্রাম নিচ্ছেন, হঠাং হঠাং ভেকে পাঠান্তেন। এক লাইন কি ব্ল লাইন কথা… বললেন, 'লিখে রাখে;— মনে পড়ল কথা করটা। পরে সন্তর মুখে এক জারগার জুড়ে দেওরা বাবে।' "—শীরানী চলা। ভরদেন, পু ১২৫

<sup>&</sup>gt; व्योख-व्रव्यास्त्री खाद्माविः व वक

२ विभिन्नस्य भाग-त्रिक 'मृनात्मत्र कथा', नात्रावन, व्यवशायन ३०२३। व्यविखनात्वत्र 'चीव भर्व' महेवा ७१काल वाला माहित्का वित्यम व्याप्यामन हत्र। भवति मृत्य भरव (खावन २०२३) खकानिक स्टेमाकिन।

'तमनाम' ग्रजाहिस वहनादगण कूणकरम ১১-२১ कून मृत्यिक रहेशाहि। ১১-२১ कूमिय পরিবর্জে ১৫-২২ মে হইবে।

প্রগতিসংহার: আনন্দবাজার পত্রিকা ( শারদীয়া ), ৩ আখিন ১৩৪৮ পূর্বনাম—কাপুরুষ

শেষ পুরস্কার: বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রাবণ ১৩৪১

"এটি ঠিক পদ্ধ নয়, গল্পের কাঠামো মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শেব অস্থথের সময় এটি কাদ্ধিত হয়েছিল। এটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।"

—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

म्मलयानीय शहा • बजुलख, वर्धा-मःश्रा, ब्यायाइ ১७७२

"এই লেখাটি পূর্ণান্ধ ছোট গল্প নয়। গল্পের থসড়া মাত্র।…এটিই ভার লেষ গল্পবচনার চেষ্টা।"
—সম্পাদক, স্বতুপত্র

শেষ অক্ষতার সময়েও মৃথে মৃথে রবীন্দ্রনাথ যে গল্পের প্রট বলিয়া যাইতেন তাহার বিবরণ এই স্থলে সংকলনযোগ্য—

"এ দিকে পরম বেড়ে চলেছে, সন্ধার সময় গরমের তাপ কমলে তাঁকে বারাপ্তায় বসিয়ে দেওয়া হত।
সেই সময় তাঁয় মাধায় অনেক কিছু গল্পের মট ঘ্রত এবং অনেক রক্ষের মট মৃখে-মৃধে বলে যেতেন…।
এই অহ্পের মধ্যেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের গতিরোধ হয় নি, সে নিজের আনক্ষ-প্রোত্তে তেসে চলেছিল,
মাবে-মাবে রোগের মানিয় বাধা পড়ত তার গতির মৃধে, কিন্তু সে-বাধা ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর স্পষ্ট চলত
আপন বেপে। সাহিত্যচর্চায় তাঁয় বিরাম ছিল না…।

একদিন হপুনে আহারাদির পর ঘূমিরে উঠেছেন, আমি পালের ঘরে ছিন্ম, হঠাৎ মুধাকান্ত > এনে আমাকে ভাকনেন, "এউছি, আপনার ভাক পড়েছে।" ঘূম বেকে ভবনি উঠেছেন, বেলা ভিনটা আন্দাল হবে, কাছে নসভেই পর বলে যেতে লাগলেন· এক টুকরো কাগল-কলম জোগাড় করে লিবে নিল্ম। সেই মট খেকে আমূল পরিবঠিত হয়ে উপেন্ডি হল 'বহুনাম' সজের। এইরকম করেই খেলার হলে পর বলতে বলতে 'প্রস্তি-সংহার' ভৈরি হয়ে উঠেছিল। একদিন আমার ত্বপুরে মুম্ম ভাওবার পর আমার ভাক পড়ল। আমা জার নহীর কিছু সুহু ছিল, মনও ছিল প্রকুর। আমাকে বললেন, "তুমি এই সময় এলে ভোমাকে সল্প বলবার স্থানিয়া হয়, সকালে আমি বড়ো ক্লান্ত থাকি।" আমি দেবলুম পল মাধার মূরছে। কাগল-কলম নিয়ে বসলুম। মূরে স্থানান্ত ম'নে পল্লটা উপভোগ করতে লাগলেন। আন্ত ভার মন বেব ভালা, তাই রাসিয়ে পল্লটিই, বলতে লাগলেন, আমি ভার মুব্যের ক্ষান্তলি একটির পর একটি লিবে নিল্ম।"

-शिवा शिक्त । निर्वाप ( १७७२ ), मृ ७६-६०

শেষ অক্সভার সময় মৃথে মৃথে বলিয়া লেখানো গলগুলি সভাবতই কবি বারংবার সংশোধন করিবার প্রথম্ম করিতেন। গলগুলির যে রচনাকাল উল্লিখিত ভাহাতে প্রথম রচনা ও শেষ সংশোধনের তারিথ সংকলন করিবার ষ্পাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

ইতিপূর্বে রচনাবলীর চতুর্দশ থগু হইতে চতুর্বিংশ থগু কাতিক ১২৯১ হইতে কাতিক ১৩৪০- এর মধ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রায় সকল ছোটোগল্প সংকলিত হইয়াছে। রচনাবলী পঞ্চবিংশ থগু সংকলিত হইয়াছে আখিন ১৩৪৬, ফান্ধন ১৩৪৬ এবং আখিন ১৩৪৭-এ প্রকাশিত গল্প তিনটি। বর্তমান খগু সংকলিত হইল আবাঢ় ১৩৪৮, আখিন ১৩৪৮, প্রাবণ ১৩৪৯ এবং আবাঢ় ১৩৬২তে প্রকাশিত গল্প ও গল্পের থসড়াগুলি।

প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া এই পর্যন্ত রবীজ্ঞনাথের প্রায় সকল প্রাপ্তলি সংকলিত করার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার পর অচলিত প্রাতন রচনার সংকলন। এই পর্যায়ে হুইটি মাত্র রচনা 'ভিখারিনী' ও 'করুণা'।

ভিশাবিনী: ভারতী, প্রাবণ-ভাত্ত ১২৮৪ গল্পগ্রহ চতুর্থ থণ্ড ভিন্ন রবীক্রনাথের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

"ষোলো বছর বয়সের···আরস্কের মৃথেই দেখা দিয়েছে ভারতী।···আমার মজো ছেলে, যার না ছিল বিছে, না ছিল সাধাি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না, এর থেকে জানা যায় চার দিকে ছেলেমাছবি হাওয়ার বন যুব লেগেছিল।···আমি লিখে বসল্ম এক গল্প, সেটা বে কী বহুনির বিহুনী নিজে ভার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্তদেরও তেমন করে খোলে নি।"

—ববীক্রনাথ। ছেলেবেলা

করুণা: ভারতী, আধিন ১২৮৪ - ভাত্র ১২৮৫ গল্পগ্রুছ চতুর্থ ধণ্ড ভিন্ন অস্ত্র কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

"কেবল বৈশ্বৰ পদাবলী নহে, ভখন বাংলা সাহিছ্যে যে-কোনো বই বাছির ছইছ আমার ল্ক হন্ত এড়াইছে পারিভ না। এই-সব বই পড়িয়া ফ্লানের দিক হইছে আমার যে অকাল পরিপতি হইয়াছিল বাংলা প্রায়া ভাষায় ভাষায় ভাহাকে বলে জ্যাঠামি— প্রথম বংসরের ভারতীতে প্রকাশিত আয়ার বাংলা বচনা 'কল্পা' নামক গল্প ভাহার নম্না।"
— রবীশ্রনাথ। জীবনশ্বভির থসড়া

শরৎকুমারী চৌরুরানী 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে লিখিতেছেন, ছোটগল্প প্রথম ষেটি প্রকাশিত হয় তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প ধারাবাহিকরপে বাহির হইতে থাকে।"

রবীজ্ঞনাথের যোড়শ-সপ্তদশ বংসর বয়সে রচিত বা মৃত্রিত এই লেখাটি সম্পর্কে জ্রষ্টব্য কতকগুলি বিস্তারিত আলোচনা—

রবীজ্ঞনাথের একথানি উপেক্ষিত উপক্সাদ : শ্রীম্মরণকুমার আচার্য। দেশ, ১০ শ্রাবণ ১৩৬০

कक्ष्मा : श्रीकानाहे मामस । द्वीस्थानम, काष्ठिक ১०৬२

রবীক্স-উপক্যাদের প্রথম পর্যায় (১৩৭৬/অংশবিশেষ): শ্রীক্ষোতির্ময় ঘোষ 🔊

ভারতীতে 'করুণা' প্রকাশিত হইবার সাত বংসর পর রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বস্থর নিকট সম্ভবত করুণা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বস্থ করুণা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন। ত

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রাগৈডিহাসিক' রচনাগুলি সম্বদ্ধে যথেষ্ট বিভূষণ ও ওঁদাসীক্ত পোষণ করিতেন।—

"এক সময়ে বালক ছিল্ম, তথনকার রচনার স্বাভাবিক অপরিণতি দোবের নয়, কিছু
সাহিতাসভায় তাকে প্রকাশ্তা দিলে তাকে লক্ষা দেওয়া হয়। তার লক্ষার কারণ
আর কিছু নয়, তার মধ্যে বে একটা বয়বের অভিমান দেখা দেয় সেটা হাস্তকর; কেননা
সেটা কৃত্রিম। স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে তুলচ্ক থাকতে পারে
নানারকমের, কিছু অক্ষম অন্তকরণের ছারা নিজেকে পরের মুখোলে হাস্তকর করে।
ভোলা ভার ধর্ম নয়— অন্তত আমি ভাই অন্তব করি।"

—রবীক্স-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১। 'ভূমিকা'; অপিচ দ্র. কবির ভণিতা "ভারতীয় পত্তে পত্তে আমার বালালীলার অনেক লক্ষা ছাপার কালীর কালিমার অন্ধিত হইরা আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্ত লক্ষা নহে— উত্তত অবিনয়, অভূত আভিশ্বা ও সাড়খর ক্ষত্রিমভার জন্ত লক্ষা।"

—রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী' জীবনস্থতি

<sup>&</sup>gt; विषातिनी २ यद्भा

७ ज. विषकातको भिक्रका, विजीप वर्ष, रुजूर्व मःशा

রবীজনাথের গল্পগুলি সম্বন্ধ বিস্তারিত তথা গল্পজ্জ চতুর্থ থণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে মৃত্রিত। এই খণ্ডের সংকলন ও গ্রন্থপরিচয় রচনা করেন জ্রীপুলিনবিহারী সেন।

রবীন্দ্রনাথের ডিরোধানের পর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও অভিভাষণ -সমন্বিভ নিয়লিখিত গ্রাহঞ্জলি গ্রাহ-প্রকাশের কাল অমুষায়ী রচনাবলীর বর্তমান থতে সংকলিভ হইয়াছে।

## আত্মপরিচয়

ক্ষাকটি প্রবন্ধের সমষ্টিরপে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০। ১-সংখ্যক প্রবন্ধটি 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে প্রথম মৃত্রিত হয়। রবীক্রনাথের সহিত্ত দিক্ষেক্রলালের বে বিরোধ এক সময়ে বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে বিকৃষ করিয়া তুলিয়াছিল, এই প্রবন্ধ হইতেই একরপ তাহার স্চনা। দিক্ষেক্রলাল এই প্রবন্ধে রবীক্রনাথের 'দক্ষ ও অহমিকা'র সন্ধান পাইয়াছিলেন । বঙ্গদর্শন সম্পাদকের আহ্বানে রবীক্রনাথ এই অভিযোগের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মৃশ প্রবন্ধের পরিপ্রকরণে নিয়ে মৃত্রিত হইল—

यािय यत्न खानि, यहःकाद श्रकान कविवाद यक्तियात्र खायाद हिन ना।

বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গায়টের কোনো রচনার ইংরেজি ভর্জমান্তে একটা কথা পড়িয়াছিলাম, যভদ্র মনে পড়ে, তাহার ভাবধানা এই যে, বাগানের মধ্যে বে .শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মান্তবের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়।

এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে জহুতব করা জহুংকার নহে। বরঞ্চ জহুংকারের ঠিক উল্টা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধোই কাজ করিতেছে।

ভাই যদি হয় তবে এতবড়ো একটা অভান্ত সাধারণ কথাকে বিশেষ ভাবে বলিভে বসা কেন ?

ইহার উত্তর এই বে, অভান্ত সাধারণ কথারও বধন জীবনের বিশেষ অবস্থার বিশেষ উপলব্ধি হয় তথন ভাহা আমাদিগকে হঠাৎ একটা আলোকের মতো চমৎকৃত করিয়া দেয়। যাহা সাধারণ ভাহাকেই বিশেষ করিয়া যথন জানিতে পাই তথন ভাহার

> कार्याव উপভোগ: वश्रवर्णन, माथ ১৩১৪

विश्वत्र वर्षा विभि कवित्रा , बाबाछ कवि । वृक्ष्य वर्षा बछा छ विश्वतानी निक्छि छ भूवाछन नमार्थवछ विश्वतान निक्छ छ । भूवाछन नमार्थवछ विश्वत निक्ष विश्वत वर्षा । भूवेष विश्वत वर्षा वर्षा वर्षा नाथावन कथाक । वर्षा वर्ष

সম্প্রতি অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি গ্রন্থে পড়িভেছিলাম:

Though man is essentially self-conscious, he always is more than he thinks or knows, and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unaware, but which, nevertheless, affect everything he says or does. Of these ideas we may, therefore, expect to find some indication even in the earliest stage of his development, but we cannot expect that in that stage they will appear in their proper form or be known for what they really are.

त्य बाहे छिया मद्य बायवा श्रवस घाठ कर हिनाम छाहाहे त्य बामानिशतक वनाहे यादि अत्र बाहे यादि बामानिशतक वनाहे यादि अत्र बाहे यादि बाहे विश्व विश्व

-- द्रवीखवावृत्र वक्तवा । वक्षप्तर्मन, भाष ১७১৪

"निष्मत्र कथा वनामाखित्र मधाई ष्यदिमा षादि। षाषामीवनी निथए शिल मिहे षाष्मादक वाम मिद्रा निथा हत्न ना, मिहे ष्यनिवार्य प्रश्निकात्र ष्रमुहे षामि ऐक निथात्र षात्रत्व ष्या श्रार्थना करत्रहित्नम — এটাকে हैक्हाभूवक ष्यहरकात्र क्रार्फ वरम याभ हा खात्र विक्रमन वर्ग यस क्रार्यन ना।"

> — व्रवीखनाथ। विक्कितान वाग्रत्क लिथा ंभाजव जरम<sup>5</sup>, २७ दिमाथ ১७১२

<sup>)</sup> अ स्रोक्षकीयनी २ ( आपिन ) ७०४)

প্রবন্ধটির কডকাংশ রচনাবলী চতুর্থ থণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে 'চিঞা'র জীবনদেবতা-তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্ম উদ্যুত হইয়াছে।

বর্তমান থণ্ডের ১৯৫, ২০১ ও ২০২ পৃষ্ঠায় উক্ত প্রবন্ধের অন্তর্গত যে পত্রগুলির উল্লেখ রহিয়াছে ভাহা ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলীতে সংকলিত। ছিন্নপত্র-ছিন্নপত্রাবলীর পাঠে এবং বর্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত পাঠে স্থানে স্থানে ভিন্নতা আছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত পত্রগুলি 'ছিম্নপত্র' বা 'ছিম্নপত্রাবলীর' কোন্ কোন্ সংখ্যার অন্তর্গত নিমে তাহা মুদ্রিত হইল।

| तहनायनोत्र शृंधा |     | क्तिशक ने त मः भा | हिम्रग्यावली नेत्र मरशा |
|------------------|-----|-------------------|-------------------------|
|                  | 386 |                   | 2 38                    |
| <b>C</b> 27      | 4.5 | • २               | 66                      |
|                  |     | <b>68</b>         | •                       |
|                  | २०२ | <b>5</b>          | 9.8                     |

২-সংখ্যক প্রবন্ধটি ভারতী পত্রে (ফাস্কন ১৩১৮) 'সভিভাষণ' নামে প্রকাশিক হয়।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে 'দেশের প্রজিভ্-স্বর্নপ' বন্ধীয়সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতা টাউন-হলে কবিসংবর্ধনা করেন।
এই অমুষ্ঠানের অমুষন্ধরূপে বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দ্রিরে একটি আনন্দ সম্মিলন
(২০ মাঘ ১৩১৮) অমুষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রবন্ধটি সেধানে পঠিত হয়।

৩-সংখ্যক প্রবন্ধটি 'আয়ার ধর্ম' নামে সব্জ পত্তে (আশ্বিন-কাণ্ডিক ১৩২৪) প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের কোনো-একটি সমালোচনার উত্তরে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতে অন্ত যে-একটি সমালোচনার উল্লেখ<sup>৩</sup> আছে, তাহা বিপিনচন্দ্র পাল -কর্তৃক লিখিত।<sup>8</sup>

<sup>&</sup>gt; हिन्नभ्र : आवन ১०७१, हिन्नभन्नावनी : देवनाथ ১७१०

२ "यर्भधाद प्रयोखनाव", धावर्ठक, विशेष वर्ष, भवष मःथा।; भूनपू क्रम नावाद्रम, व्यावाद्र १७६३। এই अमर्क क्रहेवा, "धर्भधादा वर्षोखनाव", धावर्डक, विशेष वर्ष, ह्यूर्व मःथा।; এवः वर्षोखनाव्य "व्याधाद्र धर्म" अवस्था अञ्चाहर विशेष "वर्ष क्रहेवा, वर्ष वर्ष क्रिक्ष "वर्ष क्रहेवा, वर्ष क्रिक्ष "वर्ष क्रहेवा, वर्ष क्रहेवा, वर्य क्रहेवा, वर्ष क्रहेवा, वर्ष क्रहेवा, वर्ष क्रहेवा, वर्ष क्रहेवा, वर्ष क्रहेव

<sup>•</sup> वर्जमान थल बहनावनी, १ २३६

 <sup>&</sup>quot;इवीखनात्पत्र अक्रमःशैठ", विख्या ३७२०

"'আমার ধর্ম' ক্লেখাটা ছ্রাপাথানার চলে গেছে— সেথানকার কালী সংগ্রন্থ করে বধন ফিরবে তথন তোমাকে দিতে আমার কোনো বাধা নেই। ইতি ১০ আমিন ১৩২৪"
—রবীশ্রনাথ। স্থরীতি দেবীকে লেখা পত্তাংশ

৪-সংখ্যক প্রবন্ধটি সপ্ততিতম লক্ষোৎসবে শান্ধিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের কবিকর্তৃক সংশোধিত অন্থলিপি। অভিভাষণটি প্রবাসীতে (লৈছি ১৩৩৮) প্রকাশিত হয়।

আত্মপরিচয়ের অন্তর্গত e-সংখ্যক প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম থণ্ডে কবিতাংশ বাদে 'অবতর পিকা' রূপে মৃদ্রিত। সেইজন্ত প্রবন্ধটি বর্তমান থণ্ডে সংকলিত হইল না। প্রবন্ধটি বিচিত্রা গ্রন্থেও সংক্ষিপ্ত আকারে মৃদ্রিত হইয়াছে।

এই ধণ্ডের আত্মপরিচয় অংশে ৫-সংখ্যক প্রবন্ধটি যুলত উক্ত গ্রন্থের ৬-সংখ্যক প্রবন্ধ।
'আশি বছরের আয়ুংক্ষেত্রে' প্রবেশ উপলক্ষে প্রবন্ধটি ( বর্তমান খণ্ডের ৫-সংখ্যক প্রবন্ধ) লেখা হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রবাদীতে ( ল্যেষ্ঠ ১৩৪৭) 'জন্মদিনে' নামান্ধিত হন্ধ্যা প্রকাশিত হয়।

## সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্য-সম্ভীয় এই গ্রন্থটির অন্তর্গত রচনাসমূহের অনেকগুলিই ষ্থার্থ প্রবন্ধ নয়; কভকগুলি চিঠি এবং অভিভাষণ।

বিশ্বিদ্যাসংগ্রহের ১-সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবে প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০। ঐ বংসর আদিনে প্রম্প্রণ-কালে এই গ্রন্থে 'সাহিত্যের মাত্রা' এবং 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধ ছইটি নৃতন সংঘোজিত হয়।

রচনাবলীয় বর্তমান থণ্ডে 'কাব্যে গভারীতি' পত্রনিবছটি ব্যতীত সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই পুনমু প্রিড হুইল। উক্ত পত্রনিবছটি ছন্দ গ্রন্থের অন্তর্ভু ক্র<sup>২</sup>।

সংকলিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে মৃদ্রিত হয় নাই। সাময়িক পত্রে এগুলির প্রথম প্রকাশ-ভারিধ ও অক্সান্ত প্রসন্থ এখানে দেওয়া হইল—

<sup>&</sup>gt; विश्वासरी अधिका, वर्ष २> मत्था ह : देवना के व्यादां । ३०१२

२ त्रवीख्य-ग्रह्मांवनी २२, पृ ६३०-६२२, ६२७-६२६ नामिवक्षित क्षत्रमारम प्रवीखा-त्रह्मांवनी २७म चरक 'प्रमक' कांवा प्रस्ति अञ्चलतिहत्रकारण উन्निचिछ स्टेबार्कः २९६७

সাহিত্যের স্বরূপ: কবিতা, বৈশাধ ১৩৪৫

সাহিত্যের মাত্রা: পরিচয়, প্রাবণ ১৩৪ • পত্রটি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা।

সাহিত্যে আধুনিকতা: পরিচয়, মাঘ ১৩৪১

শ্ৰীঅমিয় চক্ৰবৰ্তীকে লেখা পত্ৰধানি 'ছিন্নপত্ৰ' নামে প্ৰকাশিত হয়।

কাব্য ও ছন্দ: কবিতা, পৌষ ১৩৪৩ 'গছকাব্য' নামে প্রকাশিত।

গছকাব্য: প্রবাসী, যাঘ ১৩৪৬ শান্তিনিকেতনে অভিভাষণের অমুনিপি।

সাহিত্যবিচার: কবিতা, আঘাঢ় ১৩৪৮

পত্রথানি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপুকে লিখিত। সাহিত্যের স্বরূপ গ্রায়ে পত্রখানির রচনাকাল ১৩৪৭ সাল দেওয়া আছে। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপু ঐ সাল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা গ্রাহ্ম ভূমিকারপে ব্যবহৃত এই পত্রথানিতে রচনাকাল ১০ আযাঢ় ১৩৪৮ রহিয়াছে। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' বইখানি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পত্রখানি লেখেন।

माहिर्ভात म्ला : खरामी, क्षाष्ठ ১०৪৮ ও कविला, व्यावार ১०৪৮

শ্রীননগোপাল দেনগুপ্ত পত্রখানি তাঁহাকে লেখা বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী -লিখিত উপস্থাস-সাহিত্য সমন্তীয় একটি সমাজোচনা পদিয়া রবীজ্ঞনাথ এই পত্রখানি লেখেন, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তর নিকট হইতে এই তথ্য জানা যায়।

পত্রটির রচনা-তারিথ ২৫ এপ্রিল ১৯৪১। ২৪ এপ্রিল এই পত্রের বিষয়বন্ধ লইয়া কবি যে আলোচনা করেন তাহা 'আলাপচারি-রবীজনাথ' গ্রন্থে উল্লিখিড আছে।

माहिएका हिज्जविकान : श्वनामी, देवार्व ১७৪৮

- अनिम्पत्राणान त्मनक्ष्यः। वारमा महित्वात कृषिकाः।

সাহিত্যে ঐতিহালিকডা: কবিডা, আশ্বিন ১৩৪৮ পত্ৰটি বৃদ্ধদেব বশ্বকে লেখা।

"কিছুমাল হইতে কৰিয় মনে সাহিত্য দখনে নানা প্ৰশ্ন আগিতেছে। রবাস্ত্রনাধের সহিত বুদ্ধদেবের বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা হয়। তবে প্রধানত বাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য ও চিত্র • সম্বন্ধে কবির অভিযন্ত।"

— শীপ্রভাতকুমার মুবোপাধাায়। রবীস্ত্রজীবনী ও

সত্য ও বাস্তব: প্রবাসী, আবাচ ১৩৪৮ 'সাহিত্য, শিল্প' নামে প্রকাশিত।

## মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মান্ত্ৰ সক্ষে রবীশ্রনাথ নানা উপলক্ষে বাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন বিভিন্ন সমিষ্কিত্ৰ পত্ৰ ও পুত্তিকা হইতে সংকলিত হইয়া প্ৰথম গ্ৰন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২৯ মাধ ১৩৫৪ সালে।

'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থে প্রবেশক রূপে মৃদ্রিত 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির অংশ 'পুনক'ই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কবিতাংশ এবং 'গান্ধী মহারান্ধ' কবিতাটি ব্যতীত মূল গ্রন্থটির মার সকল রচনাই বর্তমান থণ্ডে গৃহীত হইল।

निम् 'गाकी महात्राक' कविखाँ<sup>३</sup> मृखि इहेन।

গান্ধী মহারাজ
গান্ধী মহারাজের শিশ্
কেউ-বা ধনী, কেউ-বা নি:ম্ব,
এক জান্বগান্ধ আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে ভো হেঁট,
আতক্ষে মুথ হয় না কত্ নীল।
বঙা বখন আদে তেড়ে
উচিয়ে মুবি ভাঞা নেড়ে

<sup>&</sup>gt; व्रदीख-बह्नांको >

२ क्षकान: धवामी। काख्न >७०१

षामन्ना एएन विन (कान्नानिहास्क, 'ওই ষে ভোমার চোধ-রাঙানো থোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো, **ख्यू को (शत्म ख्यू स्वर्धाद कोटक।** निर्ध छोराग्न रनि कथा, খচ্ছ তাহার সরলতা, **जिथ्नगामित नाहे**(का अञ्चितिस । গারদ্থানার আইনটাকে খুঁজতে হয় না কথার পাকে, জেলের ছারে যায় সে নিয়ে সিধে। मरम मरन एतिनवाछि ठनन याता गृश छाष्ट्रि ঘূচল তাদের অপমানের শাপ---চিরকালের হাতকড়ি বে. धूनाय थरम পড़न निरम, मागन ভালে गांधीबां क्व हां ।

উদয়ন। শাস্তিনিকেতন ১০ ডিসেম্বর ১৯৪০

মহাত্মা গান্ধী: প্রবাদী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

১৩৪৩ দালে ষহায়াজির জন্মোৎদব উপলক্ষে শান্তিনিকেতন-যন্ধিরে ১৬ জাখিন তারিখে প্রদন্ত ভাষণ। ভাষণটি শ্রীক্ষতীশ রায় ও শ্রীপ্রভাত গুপ্ত -কর্তৃক অনুনিধিত ও বক্তাকর্তৃক সংশোধিত।

भाषीिख : প্রবাসী, **অগ্রহায়ণ ১৩**৬৮

১৩৩৮ সালে মহাস্থাজির অন্মোৎসবে শাস্তিনিকেতনে ১৫ আখিন তারিখে প্রকৃত্ত অভিভাবণ 'মহাস্থা গান্ধী' নামে প্রবাসী পত্তে প্রকাশিত হয়।

চৌঠা আখিন: বিচিত্রা, কাতিক ১৩৩৯ ৪ আখিন ১৩৩৯ তারিখে শান্ধিনিকেডনে প্রথম্ভ ভাষণ। হিন্দু অন্নন্ত শ্রেণীর পৃথক निर्वाहम चौकात कतिया हिन्द्रमाराखत विश्वित चः एनत यथा विराह्ण चाहेनछ हात्री कतियात ए एन्डे हम एनडे चकनाएनत श्रीखिविशान-करत २००२ मार्जित छोठी चानिन महाचािक भूनात रात्रवामा रखरन चनन चात्रक करतन। एनडे मः कर्छ-कारन त्रवीक्षनाथ चािकिनिरक्छन-चाश्रमवामीरम् त्र निकडे छावनमान करतन।

ভাষণটি '৪ঠা আখিন' পৃত্তিকা হইতে প্রবাসী পত্তেও পুনর্মুদ্রিত হয় ( কাতিক ১৩৩৯)।

ষহাত্মাজির পুণাত্রত: প্রবাসী, কাতিক ১৩০১

মহাত্মাজির জনপন (২০ মে ১৯৩২) উপলক্ষে ৫ আখিন ১৩৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতনে আছ্ত পলীবাদীদের নিকট প্রদন্ত ভাষণ। 'মহাত্মাজির শেষু ব্রত' শিরোনামে ভাষণটি প্রকাশিত এবং শতম পৃত্তিকাকারে মৃদ্রিত ও বিতরিত হয়।

महासा नाकीय निकडे बरीखनात्मय हिल्झाम-

"It is well worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity. Though we cannot anticipate what effect it may have upon our rulers who may not understand its immense importance for our people, we feel certain that the supreme appeal of such self-offering to the conscience of our own countrymen will not be in vain. I fervently hope that we will not callously allow such national tragedy to reach its extreme length. Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love."

त्रशैसनात्मत्र निक्षे महासासित्र हिलिश्रीम-

"Have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessing if you could approve action, and behold I have it in abundance in your message just received.

Thank you."

व्योखनात्वत विक्र महाचा गांकीत भड-

Dear Gurudev,

This is early morning 3 o'clock of Tuesday. I enter the fiery gate at noon— if you can bless the effort, I want it. You have

been to me a true friend because you have been a candid friend often speaking your thoughts aloud. I had looked forward to a firm opinion from you one way or the other. But you have refused to criticise Though it can now only be during my fast, I will yet prize your criticism, if your heart condemns my action. I am not too proud to make an open confession of my blunder, whatever the cost of the confession, if I find myself in error. If your heart approves of the action I want your blessing. It will sustain me. I hope I have made myself clear. My love. 20-9-32 10-30 a.m.

Just as I was handing this to the Superintendent, I got your loving and magnificent wire. It will sustain me in the midst of the storm I am about to enter. I am sending you a wire. Thank you.

M. K. G.

-Rabindranath Tagore, Mahatmaji and the Depressed Humanity.

ব্ৰত-উদ্যাপন : বিচিত্ৰা, অগ্ৰহায়ণ ১৩৩৯

মহাত্মাজির অনশন-সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহে রবীজ্ঞনাথ রেরবাদা জেলে গমন করেন এবং তাঁহার ব্রভ-উদ্যাপন-কালে উপন্থিত থাকেন। পুণা হইতে ফিরিয়া শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের নিকট ভাষণটি দান করেন।

ভাষণটি 'পুণা ভ্ৰষণ' নামে বিচিত্ৰা পত্তে প্ৰকাশিত হয়।

महाराय राष्ट्राई-এর निक्टे टिलिजाय -

"Gurudeva eager start Poona if Mahatmaji has no objection. Wire health and if compromise reached."

Amiya Chakravarty, 23-9-32.

वरीक्षनात्वम निक्षे महासाजित हिनिश्राम-

"Have read your loving message to Mahadev also Amiya's.
You have put fresh heart in me. Do indeed come if your health

permits. Mahadev will send you daily wires. Talks about settlement still proceeding. Love Will wire again if necessary." 23-9-32

-Rabindranath Tagore, Mahatmaji and the, Depressed Humanity.

'(ठोठं। चाचिन', 'बहाञ्चाधित প्लाजङ' এवः 'जङ-উष्माभन' প্রবন্ধ তিনটি Makatmaji and the Depressed Humanity (December 1932) পৃত্তিকায় ইতিপূর্বে সংকলিত হয়।

## আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

বিশ্বভারতী পৃত্তিকাষালার অন্তর্গত হইয়া ১৩৪৮ সালের আবাঢ় যাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তথন ইহাতে প্রবদ্ধ ছিল চুইটি। শান্তিনিকেতন-বিছ্যালয়ের পঞ্চাশদ্বর্গপৃতি উপলক্ষে আরো একটি প্রবদ্ধ বোগ করিয়া ইহার পরিবর্ধিত সংশ্বরণ গ্রহাকারে, প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ সালে। রচনাবলীর বর্তমান থণ্ডে এই পরিবর্ধিত সংশ্বরণের অন্তর্গত প্রবদ্ধ তিনটিই সন্নিবেশিত হইল।

পরিবর্ধিত সংশ্বরণের প্রথম প্রবন্ধটি 'আশ্রমের শিক্ষা' নামে ১৩৪৩ সালের আবাঢ় সংখ্যা প্রবাদীতে মৃত্রিত হয়, এবং নিউ এড়কেশন ফেলোশিপ -প্রকাশিত 'শিক্ষার ধারা' পৃত্তিকার (১৩৪৩) অন্তর্ভুক্ত হয়। তির পাঠে রবীক্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থের ১৩৫১ ও তৎপরবর্তী সংশ্বরণেও ইহা মৃত্রিত হইরাছে। প্রবন্ধটি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (আবাঢ় ১৩৪৮) পৃত্তিকারও অন্তর্গত।

বিতীয় প্রবন্ধটি 'আশ্রয়ের রূপ ও বিকাশ' (আযাঢ় ১৩৪৮) পুস্তিকার প্রথম প্রকাশিত ও তাহার কিছুকাল পূর্বে লিখিত।

তৃতীয় প্রবন্ধটি 'ৰাশ্রম বিদ্যালয়ের স্চনা' নামে ১৩৪০ সালের আস্মিন সংখ্যা প্রধানীতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতনে পঠিত। ইতিপূর্বে উহা কোনো গ্রাছের অন্তর্ভু হয় নাই।

## বিশ্বভারতী

मास्त्रिक्छव-विश्वामरत्वत्र नकामन्वर्ग्षि छेनमस्य श्रवामित एव १ त्नीव अवस् मात्व।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল চ্ইত্তে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণি বৎসরের অধিককাল

শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিচ্চালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ নাম্বরে রবীশ্রনাথ বে-সকল বক্তা দিয়াছিলেন, বিভিন্ন সামন্ত্রিক পত্র হইতে এই গ্রন্থে তাহার অধিকাংশই সংকলিত। এগুলি ইতিপূর্বে কোনো পুন্তকে প্রকাশিত হয় নাই। রচনাবলীর বর্তমান থণ্ডে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত সকল রচনাই গৃহীত হইল।

১৩০৮ সালের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রন্ধবিছালয় স্থাপিত হয়; ১৩২৮ সালের ৮ পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদ্ সভার প্রতিষ্ঠা।

আফুটানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইবার বছ পূর্ব হইতেই শান্তিনিকেতনে 'সর্বমানবের ধোগসাধনের দেতৃ' রচনার কল্পনা রবীক্রনাথের মনকে ক্রমণ অধিকার করিতে থাকে; শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে লিখিত কোনো কোনো পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"সিকাগো। ত মার্চ [২৯১৩]। এথানে মান্ত্যের শক্তির মৃতি যে পরিমাণে দেখতে পাই নে। মান্ত্যের শক্তির ষতদ্র বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় হয়েছে যখন যোগের জক্তে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিভালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না ? মস্মাডকে বিশের সঙ্গে যোগযুক্ত করে ভার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না ? মান্ত্যকে তার স্বাচ ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাথিদের কণ্ঠে সেই স্থরটি কি ভোরের আলোয় ফুটে উঠবে না ?" ।

—তত্তবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২০। প্রবাসী, জার্চ ১৩২০, কষ্টিপাথর।
"লদ এঞ্চেলস্। ১১ অক্টোবর ১৯১৬।… তার পরে এও আষার মনে আছে ধে,
শান্তিনিকেতন বিভালয়কে বিশ্বের দলে ভারতের খোপের পুত্র করে তুলতে হবে—
এখানে দার্বজাতিক মহন্তবর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— আঞাতিক দংকীর্ণতার
যুগ শেষ হয়ে আদছে— ভবিন্ততের জন্ত যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে
তার প্রথম আয়োজন এ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। এ জায়পাটিকে সমন্ত জাতিগত
ভূপোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আষার মনে আছে— সর্বমানবের প্রথম
কয়ধ্বজা এখানে রোপণ হবে।"— চিঠিপত্র ২।

" বিশ্বভারতীর উত্যোগ। পত [১৩২৫] ৮ই পৌবে ভাহার স্টনা হয় এবং পত বংসরই চিত্র, সংগীত প্রভৃতি কলা এবং সংশ্বত, পালি ইংরেন্সি প্রভৃতি সাহিত্যের অধ্যাপনার কান্ধ আরম্ভ হয়।" "পত বংসর [১৩২৫] ৮ই পৌবে আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়, এবং বর্তমান বংসরের [১৩২৬] ১৮ই আ্যাচ় ইহার নিয়মান্থ্যায়ী কার্যের আরম্ভ হয়।" "বিপত্ত ২০ ভিসেম্বর [১৯২১] ৮ পৌব [১৩২৮] বিশ্বভারতীর নাংবৎসরিক -- সভার বিশ্বভারতী পরিষদ্ পঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জম্ব বে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হয়য়াছে তাহা গৃহীত হয়"— এই ডারিথই বর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাদিবস বলিয়া শীকৃত; এই দিন "সর্বসাধারণের হাতে তাকে সম্বর্পণ" করা হয়।

বিশ্বভারতীর স্থচনা হইবার পর, রবীজ্ঞনাথ ভারতবর্ধের বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রিভ হইরা The Centre of Indian Culture প্রভৃতি প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ব্যাখ্যা করেন (১৯১৯)। "আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওরা উচিত সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাভার এবং অন্ত অনেক শহরে পাঠ করিরাছি। বিশ্বটি এত বড়ো যে আমাদের এই ছোটো পত্রপুটে ভাহা ধরিবে না। সংক্ষেপে ভাহার মর্মটুকু এখানে বলি।" এই 'মর্ম' শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৬ বৈশাধ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়; উহাই বর্তমান গ্রন্থের ১-সংখ্যক প্রবন্ধ।

"গত [১৩২৬] ১৮ই জাবাঢ় আশ্রমের জ্বিপতি শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর ষহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রারজ্ঞাৎসব সমাধা করিয়া বিশ্বভারতীর কার্য জ্বারস্ত করা হইরাছে।" এই কার্যারজ্ঞের দিনে রবীক্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহার সারসংকলন বর্তমান গ্রন্থের ২-সংখ্যক প্রবন্ধরূপে মৃদ্রিত হইল; প্রথমে ইহা শাস্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৬ শ্রাব্র সংখ্যার 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হইরাছিল।

"বিগত ২০ ডিসেম্বর [১৯২১] ৮ পৌষ [১০২৮] বোলপুরে লান্তিনিকেতনআশ্রমের আম্রুক্তে প্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর মহাশরের নৃতন শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্বভারতীর
সাংবংদরিক সভার অধিবেশন হয়। সেই সভার বিশ্বভারতী পরিষদ্ গঠিত হয় এবং
বিশ্বভারতীর জন্ম বে সংছিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়।
ভাজার ব্রক্তেরনাথ শীল মহাশর সভাগতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রীযুক্ত
রবীক্রনাথ ঠাকুর, আচার্য সিল্ভাা লেভি, ম্যাডাম লেভি, রাজগুরু ধর্মাধার মহায়বির,
ভাজার মিদ্ ক্রামরিশ, প্রীযুক্ত উইলিয়াম শিরার্সন, প্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, প্রীযুক্তা
হেমলতা দেবী, প্রীয়তী প্রতিমা দেবী, প্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, তার নীলরতন সরকার,
দিলীর সেন্ট রিফেন কলেজের প্রিজিপাল প্রীযুক্ত এস্ কে কন্ত, প্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর,
প্রীযুক্ত প্রশাস্কচন্দ্র মহলানবিশ, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র প্রমুপ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি
উপন্থিত ছিলেন। শের্মপ্রথমে প্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর মহাশের ডাক্তার ব্রক্তেরনাথ শীল
মহাশরকে সভাগতিত্বে বরণ করিবার প্রতাব করেনে । ""—

"बाबि हेक्का कवि बाहार्य अध्यक्षनाथ मैल बहानव किছू रन्न। बाबारव की

কর্তব্য, এই বিশ্বভারতীর দক্ষে তাঁব চিন্তের যোগ কোধার, তা আমরা ওনতে চাই। আমি এই স্থােগ গ্রহণ করে আপনাদের অহমতিক্রমে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করন্ম।"

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বে বফ্তা করেন তাহা এই গ্রন্থের ৩-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে
মৃত্রিত হইল— পূর্বে তাহা শান্ধিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ মাদ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ্-সভার প্রতিষ্ঠা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সভাপতি রূপে আচার্য ব্রক্তেরনাথ শীলের অভিভারণের 'সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন' শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত পূর্বোরিথিত বিবরণ হইতে পরিশিষ্টে মৃদ্রিত হইল।

৪-সংখ্যক রচনাটি 'আলোচনা: বিশ্বভারতীর কথা' নামে ১৩২৯ ভাত্র ও আশিন লংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হয়— "গত ২০শে ফান্তুন বিশ্বভারতীর করেকটি নবাগত ছাত্র আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশরের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি বাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম।" এই আলোচনার পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমি চাই, তোমরা বিশ্বভারতীর নৃত্তন ছাত্রেরা পুঁব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এখানকার আদর্শকে সমর্থন করে কান্ত করে বাবে, যাতে আমি তোমাদের সহযোগিতা লাভ করি। আমার অন্থ্রোধ বে, তোমরা এখানকার তপস্থাকে শ্রম্বা করে চলবে, বাতে এই প্রাণ-দিয়ে-গড়ে-তোলা প্রতিষ্ঠানটি অশ্রন্ধার আঘাতে ভেঙে না পড়ে।"

'বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার -কল্পে কলিকাভায় বিশ্বভারতী সন্মিলনী নামে বে একটি সভা স্থাপিত হয়', ১৩২৯ সালে তাহার একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাগ্যা করেন, ৫-সংখ্যক রচনা সেই বস্তৃতার অস্থলিপি; 'বিশ্বভারতী সন্মিলনী: লেভি-সাহেবের বিদার-সম্বনার পরে আলোচনাসভা' নামে ইহা শান্তিনিক্তেন পত্রের ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভাত্র-আন্থিন ১৩২৯ সংখ্যা শান্তিনিক্তেন পত্রে 'আশ্রম সংবাদ'-এ প্রকাশিত সিলভাঁয় লেভি -সম্পর্কিত বিবরণ হইতে বস্তৃতার ভারিখটি অস্থ্যিত।

১৯২২ সালের ২১ অপণ্ট রবীক্রনাথ কলিকাভায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাজসভায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, ৬-সংখ্যক রচনা ভাহার অন্থলিপি। Presidency College Magazine-এ (vol 1x no. 1, September 1922) ভাহা 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকালিত হয়। ঐ সংখ্যার লছেতেলত, স্ক্রচারচন্ত্রমন্তর -শীর্ষক রচনার এই বক্তার আত্বলিক বিবরণ মুক্তিত আছে।

৭-সংখ্যক ব্লচনা, ১৩৩০ সালের নববর্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে নববর্ষের উৎসবে আচার্যের উপদেশ; ১৩৩০ ভাত্র সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্তে 'নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ' আখ্যার প্রকাশিত হয়।

৮-সংখ্যক প্রবন্ধ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ৫ বৈশাখ ১৩৩০ তারিখে কথিত আচার্ষের উপদেশের অন্থানিসিল শান্তিনিকেতন পদ্রের ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি প্রবাসীর ১৩৩০ যাঘ সংখ্যায় কষ্টিপাথর-বিভাগে 'তীর্থ' নামে অংশত মুদ্রিত হয়।

১-সংখ্যক রচনা 'বিশ্বভারতী' নামে ১৩৩০ পৌষ সংখ্যা শান্তিনিকেতন প্রে প্রকাশিত।

১৩৩ - সালে শান্ধিনিকেভনে ৭ পৌষের উৎসবে রবীক্রনাথ বে উপদেশ দেন ভাহা এই গ্রন্থের ১০-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে প্রকাশিত। প্রথমে উহা শান্ধিনিকেভন পত্তের ১৩৩০ মাদ সংখ্যায় '৭ই পৌষ: দিতীয় ব্যাখ্যান' আখ্যায় মৃত্রিত হয়।

১১-সংখ্যক রচনা, 'দক্ষিণ আমেরিকা যাইবার জন্ত কলিকাতায় আসিবার পূর্ব-রাত্তে (১৭ ভাজ ১৩০১) শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত' 'যাত্রার পূর্বকথা' নামে ১৩০১ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে মৃত্রিত হয়।

১৩০২ সালের > পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক সভার রবীজনাথ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১২-সংখ্যক রচনা তাহার অম্বলিপি। ১৩৩২ ফান্তন সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রের ক্রোড়পত্ররূপে, পরে স্বতর পৃত্তিকাকারে ইহা প্রচারিত হয়।

১০-সংখ্যক রচনা ১৩৩০ জার্চ সংখ্যা ভারতী পত্তে প্রকাশিত হয়, ও ১৩৩০ প্রাবণ সংখ্যা প্রবাদীতে কটিপাধর-বিভাগে ('ভিক্ষা') উদ্ধৃত হয়।

১৪-সংখ্যক রচনা একটি আলোচনার অন্তলিপি; প্রথমে ১৩৩৭ জৈচি সংখ্যা বিচিত্রার 'কর্মের স্থায়িত্ব' নামে প্রকাশিত হয়।

১৩৩৯ সাজের ৯ পৌষ শান্তিনিকেডনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিবদ্-সভার রবীক্রবাবের অভিভাবণ ১৫-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে মুক্তিত। ইছা প্রথমে Visua-

Bharati News-এর January 1933, Paush Utsav Mumber-এর 'আচার্বনেবের অভিভাষণ' আখ্যার প্রকাশিত হয়।

১৩৪১ সালের ৮ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিবদ্-সভার আচার্ষের
' অভিভাষণ বর্তমান গ্রন্থের ১৬-সংখ্যক প্রবন্ধ। ইহা পূর্বে ১৩৪১ ফান্তন সংখ্যা প্রবাসী
পত্রে 'ধারাবাহী' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর বাধিক পরিষদে ১৩৪২ সালের ৮ পৌষ তারিথে রবীক্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহা এই গ্রন্থের ১৭-সংখ্যক রচনা। এই বক্তৃতার অক্স একটি অমুলিপি 'বিশ্বভারতী বিভারতন' নামে বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ ভাত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮-সংখ্যক রচনা, ১০৪৫ সালের ৮ পৌষ তারিখে শাস্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অভিভাষণ— পূর্বে ১৩৪৫ মাদ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বিশ্বভারতী' নামে মৃদ্রিত হইয়াছিল।

১৩৪৭ সালের ৮ শ্রাবণ তারিখে শান্ধিনেকেতন-মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় রবীক্রনাথ বে উপদেশ দেন এই গ্রন্থের ১৯-সংখ্যক রচনা তাহার অন্থলিপি; ইহা ১৩৪৭ ভাত সংখ্যা প্রবাসীতে 'আশ্রমের আদর্শ' নামে প্রকাশিত হুইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর স্ফান কার্যারম্ভ প্রভৃতি সংক্রাম্ভ ষে-সকল তারিধ ও বিষরণ উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি শান্তিনিকেতন পত্তে প্রকাশিত বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদন, ও অক্তান্ত বিবরণী হইতে গৃহীত।

#### শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

শান্তিনিকেতন বিভালয়ের পঞ্চাশদ্বর্যপৃতি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ সালে।

প্রতিষ্ঠা দিবদের উপদেশ: ১৩ •৮ সালের ৭ই পৌষ আশ্রমবিন্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবদে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রগণের প্রতি বে উপদেশ দেন তাহা সম্পাম্থিক ভন্ববোধিনী
পত্রিকায় (মান ১৮২৩ শক) 'শান্তিনিকেতনে একাদশ সান্ত্রপরিক উৎসব'-বিবয়ণের
অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়। "সর্বপ্রথমে ভক্তিভালন শ্রীযুক্ত বাবু সভ্যোশ্রমাথ ঠাকুর
বিদ্যালয় সমত্তে কিছু বলিলেন। পরে শ্রমাশ্যা শ্রীযুক্ত রবীশ্রনাথ ঠাকুর মানবক্ষিপকে

अक्षार्य नीकिए क्रिक्ति। " উপদেশাকে "यका भाष्ट्री यह द्यारा क्रिया हाडिन्निक द्यारेया निजन।"

উপদেশটি পূর্বে ঞ্রিস্থীরচন্ত্র কর -প্রণীত 'শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ' গ্রন্থে (১৩৩৬) পুনর্ফিত চ্ইয়াছিল।

প্রথম কার্যপ্রধালী: শান্তিনিকেতন বিভালর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর-বৎসরেই লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রধানি শ্রীষ্ট্রক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশরের সৌজন্যে আমাদের হন্তগত হইয়াছে; 'রবীক্রনীবনী'কার অসমান করেন, 'ইহাই শান্তিনিকেতন বিভালয়ের প্রথম constitution বা বিধি'। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—'শান্তিনিকেতনের কাজে ১৯০৮ সালে যোগ দিই। কী আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং কীভাবে তিনি ইহার পরিচালনা চাহেন এখানে আসিয়া তাহা জানিতে চাহিলে তিনি একখানি স্থদীর্ঘ পত্র আনিয়া আমাকে দেন। পত্রধানি কৃডিপৃষ্ঠাবাাপী, এবং আগাগোড়া নিজের হাতে লেখা। তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তব্যক্তলি রীতিমতো হিসাব করিয়া-করিয়া লেখা। তথন বিভালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। তথনই যে তাহার অন্তরে শিক্ষান্ধীবনের পরিপূর্ণ মৃতিটি কেখা দিয়াছিল এই পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রধানি লেখা কবিঞ্জর পত্নীবিয়োগের মাত্র দিন-দশেক পূর্বে— খ্ব উদ্বেগের একটি সময়ে, পত্রশেষে তাহার উল্লেখণ্ড করিয়াছেন। তব্ এই পত্রে বে স্থম বিচার ও খুটনাটির দিকে দৃষ্টি দেখি তাহাতে বিশ্বিত হইতে হয়।'

পত্রধানি কুঞ্জাল ঘোষ ষহাশয়কে লিখিত। 'শ্বতি' গ্রন্থে মৃত্রিত (পু ১১),
শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক মনোরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে রবীক্রনাথকর্তৃক লিখিত, স্মসাময়িক একটি পত্রে এই চিঠিখানির উল্লেখ আছে—

"কুশ্ববাব্ শীপ্তই বোলপুরে বাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানা বিবরে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনা-কার্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রন্থার সহিত তিনি এই কার্যে ব্রতী হইতে উন্নত হইয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

"বিভালরের উদ্বেশ্ব ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিভারিত করিয়া ইহাকে লিথিয়া-ছিলাম। এই লেখা আপনারাও পড়িয়া দেখিবেন— যাহাতে তদ্মুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে পারেন।

"विश्वामस्त्रम कर्ज्यकाम व्यापि व्यापनास्त्रम किन व्यापन केपन मिनाम- व्यापनि,

জগদানন্দ ও স্থবোধ। এই জধ্যক্ষসভার সভাপতি আপনি ও কার্যসম্পাদক কুজবারু।
হিসাবপত্র তিনি আপনাদের বারা পাস করাইয়া সইবেন এবং সকল কাজেই
আপনাদের নির্দেশযতো চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্মাবলী ভাঁহাকে লিখিয়া
দিয়াছি, আপনারা ভাহা দেখিয়া লইবেন।

১৩১ - সালের ২৬ জৈটি তারিখে আলমোড়া ছইতে লিখিত একটি পত্রে কুঞ্জাল ঘোষ মহাশয়ের পরিচয়-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"বিভালয়ের ব্যবহাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ আসম হইতে পারে। ইহাই অন্থভব করিয়া কুঃবাব্র হস্তে ভার সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ভাবৃক লোক নহেন কাজের লোক— হতরাং ভাবের দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াক্কড়ী করেন— ভাহাতে তিনি লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন কিছে বিভালয়ের শৃদ্ধলা ও হায়িত্বের পক্ষে এরপ লোকের প্রয়োজন অন্থভব করি। আমার সক্ষেও তাঁহার স্বভাবের একা নাই— থাকিলে আনন্দ পাইতাম কাজ পাইতাম না।"

পত্রধানি যে কৃঞ্জনাল খোষকে লিখিত শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা অসুমান করেন, তিনিই বর্তমান মস্তব্যে সংকলিত পত্র তুইখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

#### সম্বায়নীতি

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের শতত্য সংখ্যারূপে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৯ নালের চৈত্র যাসে।
সমবায়নীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিরাছিলেন ও
ভাষণদান করিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত। রচলাবলীর বর্তমান গতে
গ্রন্থখানির সকল প্রবন্ধই অন্তর্ভু ক্র হইল।

नायग्रिक পত्रে द्रानाश्वावित्र श्रकात्मत्र एही त्वश्रा इहेन-

मध्याम > : ভाञान, खादन >०२०

मध्याप्त २ : वक्षवानी, कास्त्र ३७२३

ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা : ভাঞার, স্রাবণ ১৩৩৪

সমবায়নীতি: পুতিকাকায়ে প্রকাশ, ২৭ মাদ ১০৩৫

পরিশিষ্ট। 'চরকা' প্রবছের স্বাংশ: সবুজপঞ্জ, ভাক্ত ১৩২২

<sup>&</sup>gt; कानास्त्र: दबीख-त्रव्यास्त्री ५३

ভূমিকা-রূপে ব্যবস্থা ব্রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রীন্থ্যীরচন্দ্র কর -লিখিত 'লোকসেবক রবান্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (মাসিক বন্ধ্রতী, অগ্রহারণ ২০১০) অংশত প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী সমবার কেন্দ্রীয় কোষের কর্মীদের প্রতি আশীর্বাণীরূপে ইহা প্রেরিড হইরাছিল (১৯২৮); অক্তথম কর্মী প্রীনন্দলাল চন্দ্রের সৌজন্দে এই তথ্য এবং এই, রচনার পাঙ্লিপি পাওয়া সিয়াছে।

এই ডালিকার উলিখিত 'ভাগ্রার' বন্ধীর সমবার-সংগঠন-সমিতির ম্থপতা। সমবার ১ প্রবন্ধ ইহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমবার ২ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যার প্রণীত গ্রন্থের ভূষিকা-রূপে কল্পিড—
তাঁহার 'জাতীর ভিত্তি' (১৩৬৮) গ্রন্থে ভূমিকা-রূপে ইহা মৃদ্রিত হর। 'বল্পবাণী'ডে
প্রকাশিত প্রবছের অভিরিক্ত এক অন্তচ্চেদ ঐ ভূমিকার (ও বর্তমান গ্রন্থে) মৃদ্রিত
হইরাছে।

" ১৯২৭ সালের "২রা ফুলাই আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবের দিনে কলিকাতার [আালবাট হলে] বন্ধীয় সমবায় সংগঠন-সমিতি -কর্তৃক অহাইত উৎসবের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বে বস্কৃতা দেন", শ্রীহিরপকুষার সান্যাল ও সজনীকান্ত দাস -লিখিত তাহার অন্তলিপি বন্ধা-কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ভাতার পত্তে 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' নামে মৃত্রিত হয়।

श्रीनिक्छत्न २००६ मालब २१ याप मद् ज्ञानिएवन झामिनहेत्वद मङाभिछित्व वर्षयान विज्ञानेत्र मण्डिनत्व श्रथय व्यवस्थितन्त इत्र— द्रवीस्त्रनाथ ज्ञाहात उत्तराधनकाल द र श्रथ द्रवना करबन जाहा ये जेनलक 'मयवाप्रनीजि' नात्य भूखिकाकारत श्रकाशिक इत्र (२१ याप २००६)।

পরিশিষ্টে ('চরকা' প্রবজ্ঞে ) রবীজ্ঞনাথ যে দিখিয়াছেন 'আমার কোনো কোনো আত্মীয় তথন সম্বায়তত্তকে কাজে থাটাবার আয়োজন করছিলেন', নগেজনাথ গলোপাধায় তীহাদের অক্সতম।

'ক্রনাধারণের নিজের অর্জনশন্তিকে যেলাবার উল্লোগ', 'অনেক মাহ্য একজোট চ্ইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার উপায়', যাহাতে মাহ্য 'মিলিয়া বড়ো চ্ইবে', 'গুধু টাকার নয়, বনে ও শিক্ষার বড়ো চ্ইবে'— সমবারের এই মূলতন্ত দেশের উরতির পদার্রণে রবীজনাথের আরো অনেক রচনার আলোচিত চ্ইরাছে— নিজের ভাষিদারিতে ও পরে বিশ্বভারতীতে তাহা কার্যতঃও প্রশ্নোগ করিধার চেটা করিয়াছেন, 'রবীন্দ্রজীবনী'তে তাহার বিবরণ আছে— "রবীন্দ্রনাথ বথন প্রজাদের মধ্যে— সমবারশক্তি জাগরক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন তথন বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই"। সমবার-সমিতি-রূপে পরিকল্পিড 'হিন্দুহান বীমা কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার সময়েও ভিনি উহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই পৃত্তকে সমবায়নীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিত রচনাদিই মৃদ্রিও হইল। পরিশিষ্ট ব্যতীত অক্স রচনাগুলি পূর্বে রবীক্রনাথের কোনো গ্রন্থে নিবন্ধ হয় নাই।

### গ্নষ্ট

খৃষ্ট-জন্মোংসব উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে প্রদন্ত ভাষণ, এবং নানা প্রবন্ধে চিঠিপত্তে অধবী অভিভাষণে খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম প্রসন্ধে রবীক্ষ্রনাথের উক্তি বতদূর সংগৃহীত হৃইয়াছে মূলতঃ তাহারই সংকলন হিসাবে গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১০৫০ খৃষ্টাম্বে।

রচনাবলীর বর্তমান থণ্ডে খৃষ্ট গ্রন্থের মূল প্রবন্ধ ও অভিভাষণগুলিই সংকলিত হইল, 'খৃষ্ট-প্রসন্ধ'র রচনাংশগুলি অস্তু ক্ত হইল না।

'মানবপুত্র' পুনশ্চ গ্রন্থের ( রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬ ) অস্তর্গত হইরাছে, সেন্দ্রর বর্তমান থণ্ডে মুদ্রিত হইল না।

'বড়োদিন' ও 'প্জালয়ের অস্তরে ও বাহিরে' ইভিপ্রে রচনাবলীর কোনো খণ্ডে সংকলিত না হওয়ায় নিয়ে মৃদ্রিত হইল।

বড়োদিন>
একদিন ধারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ বৃগে তারাই জন্ম নিমেছে আজি;
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত দাজি—
ঘাতক সৈজে ভাকি
'মারো মারো' ওঠে হাকি।

> প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬। চতুর্ব বর্ব প্রথম সংখ্যা 'ছায়াপথ' পত্তে ভিন্নতর পাঠ মৃত্রিত

পর্জনে মিশে পৃজামদ্রের স্বর—
মানবপুত্র তীত্র বাধার কহেন, 'হে ঈশর!
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দ্রে ফেলে দাও, দ্রে ফেলে দাও স্বা।'
বড়োদিন। ১৯৬৯

भूजानरत्रत अवदा ७ वाहिरत<sup>></sup>

গির্জাঘরের ভিতরটি শ্বিশ্ব,
সেথানে বিরাজ করে স্তব্ধতা,
বিন্ধন কাচের ভিতর দিয়ে সেথানে প্রবাহিত রমণীয় জালো।
এইখানে জামাদের প্রভূকে দেখি তার ক্যায়াসনে,
মৃথস্তিতে বিযাদ-ছ:খ,
বিচারকের বিরাট ষহিমায় তিনি মৃক্টিত।
তিনি বেন বলছেন,

"ভোষবা ধারা চলে ধাচ্ছ, ভোষাদের কাছে এ কি কিছুই নয়। ভাকাও দেখি, বলো দেখি, কোনো দৃংথ কি আছে আমার দৃংথের ভুলা।" পুণা দীকা-অমুষ্ঠান শেষ হল।

মনে জাগল তাঁর প্রেমের গোঁরব, তাঁর আশাসবাণী—
"এসো আমার কাছে, যারা কর্মক্লিষ্ট,
এসো যারা ভারাক্রান্ত,

আমি ভোমাদের বিরাম দেব।"
এই বাক্যে শাস্তি এবং আনন্দ আনল আমাদের মনে,
কণকালের জন্ম দক্ষ পেল্ম তাঁর স্বর্গলোকে।
ভনন্ম, "উর্ধে ভোলো ভোমার হৃদয়কে।"
উস্তর দিল্ম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেছি ভোমারই দিকে।"
চলে এলুম বাইরে।

<sup>&</sup>gt; 'চার্স্ আব্রের রচিত ক্ষিতার অসুবাদ।' ১০০৭ আবাদ সংখ্যা 'সমস্ময়িক' পত্তে প্রকাশিত। ২ ৭18 ১

গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
ভারা দেহকে পীড়ন ক'রে চলেছে

ক্লাম্ব আক্রাম্ব গুরুভারে,

ভাদের জন্তে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে উর্ধ্বে উদ্বাহন, ঈশবের স্কল্পর স্কিতে নেই ভাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,

নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষ্ধিত ত্যার্ড তারা, ছিল্ল বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।

এ দিকে তাঁর বিষণ্ণ ছংখাভিভূত মৃথশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি মৃকুটিত।
গন্ধীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

প্র পাভবোগে প্রান্তির নির্দেশ তার্কিরে বললেন—

"আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রভি ষে নির্মমতা

সে আমারই প্রভি।"

२२ এপ্রিল ১৯৪• মংপু। দার্জিলিং

অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রদ্ধবিদ্যালয়' (১৯১৮) গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "১৯১৬ সালে মহাপুক্ষদিগের জন্ম কিংবা মৃত্যু দিনে তাঁহাদিগের চরিত ও উপদেশ -আলোচনার জন্ম [শান্তিনিকেতনে] উৎসব করা দ্বির হইল। খৃষ্টমাসে প্রথম খুষ্টোৎসব হইল। তার পরে চৈতক্য ও করীরের উৎসব হইয়াছিল। সকল মহাপুক্ষকেই ভালো করিয়া জানিবার ও বৃশ্বিবার সংকল্প হইতেই এ অন্তর্গানের সৃষ্টি।"

এই সময় হইতে শান্ধিনিকেতনে নিয়মিভভাবে খৃষ্ট-জন্মদিনে উৎসব জহানিত হইয়া জাসিতেছে।

ষিশুচবিত: তত্তবোধিনী পত্রিকা, ভাত্র ১৮০০ শক (১৩১৮)

'শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯১০ খৃষ্টান্দের খৃষ্টোৎসবের দিনে কথিত বক্তার নারমর্ম।' অজিতকুমার চক্রবর্তী -প্রণীত 'খৃষ্ট' গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে এই রচনা ব্যবস্তুত।

शृष्टेश्य : मत्ष्वभव, श्रीय २०२२

'श्रुष्टेखग्रमित्न मास्त्रिनित्कजन चार्ट्याव कथिए।'

#### প্রস্থপরিচয়

খুটোৎসব: শান্ধিনিক্ষেত্র পত্র, চৈত্র ১৩৩০

मानवमश्राक्षत्र (प्रवाण : विक्रिका, दिनांच )७४०

এই অভিভাবণ প্রথমে 'গৃষ্টোৎসব' নামে ১৩৩৮ আবাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা মৃক্রধারা পত্তে প্রকাশিত হয়; পরে ঈষৎ পরিবভিড রূপে 'মানবসম্বন্ধের দেবভা' নামে বিচিত্রা পত্তে । প্রকাশ পায়; ভাহাই এই গ্রম্থে প্রয়ুম্বিড।

वर्षामिन : व्यवामी, याच २००२

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে এস্টিদিবসের উদ্যাপন-উদ্দেশে রচিত গান।

शृष्टे : खवामी, हिन्द ১७८७

৩-সংখ্যক ভাষণ শ্রীপ্রছোভতুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক, ৫-সংখ্যক ভাষণ শ্রীঅমিয় চঁক্রবর্তী
-কর্তৃক, ৪ ও ৬ -সংখ্যক ভাষণ শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক অহুলিখিত এবং সমস্তই বক্তাকর্তৃক সংশোধিত। ২-সংখ্যক প্রবন্ধটিও বন্ধা-কর্তৃক সংশোধিত অহুলিপি হওয়া সম্ভব।
৮-সংখ্যক 'বক্তৃতার সারমর্য' বক্তা-কর্তৃক বিস্তারিত আকারে পুনলিখিত বলিয়া অহুমিত।

### পল্লীপ্রকৃতি

রবীক্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও উদ্বেশ্ত -স্চক প্রবন্ধ ভাষণ ও পত্রাদির সংকলন। শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার (২০ মাঘ ১৩২৮) সাংবাধিক উৎসবোপলকে রবীক্র-শতপুর্তি বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ২০ মাঘ ১৯৬৮ সালে।

ভারতবর্ষে পদ্ধীসমস্তা ও পদ্ধীসংস্কার সমস্কে রবীম্রনাথের বক্তৃতা ও প্রবস্থাবলী পদ্মীপ্রকৃতি গ্রন্থে সংক্ষিত।

এই গ্রন্থের প্রবেশকরপে ব্যবস্থাও 'ফিরে চল্ মাটির টানে' গানটি, তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত পত্রগুলি এবং বিতীয় ভাগের অন্তর্গত 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে গৃহীত হইল না। প্রবন্ধটি শিক্ষা গ্রন্থের অন্তর্গত। রচনাবলীর পরবর্তী কোনো খণ্ডে, 'শিক্ষা'র বে প্রবন্ধগুলি রচনাবলীর অন্তর্গুক্ত হয় নাই সেইগুলির সহিত, উক্ত প্রবন্ধটিও যুক্ত হইবে।

গ্রামবাদীদের প্রতি প্রবন্ধ ভালের অন্তর্গত 'সভাপতির অভিভাষণ' 'কর্মষঞ্জ' 'পরীদেবা' 'গ্রামবাদীদের প্রতি' প্রবন্ধ ভালে ইভিপূর্বে বিভিন্ন গ্রাহের অন্তর্গত হইয়া ববীন্দ্র-রচনাবলীর পূর্ববর্তী করেকটি খণ্ডে সন্মিবিট আছে বলিয়া বর্ডমান খণ্ড রচনাবলী ভূক্ত হইল না।

এই খণ্ডে সংকলিত রচনাগুলির অধিকাংশই পূর্বে কোনে। গ্রন্থক হয় নাই, সাময়িক পত্তে নিবদ্ধ ছিল। সাময়িক পত্তে প্রকাশের স্চী দেওয়া হইল:

> পলীর উন্নতি श्रवामी। विश्वास ३७२२ **ज्ञिमन्त्री ज्यिमको।** जानिन ১७२६ শ্রীনিকেতন প্রবাসী। देखाई ১৩৩৪ পদ্মীপ্রকৃতি विकिता। देवनाथ ३७७६ প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩৮ मिटनंत्र कांच श्रवामी। देख १७८० উপেক্ষিডা পল্লী প্রবাসী। কাতিক ১৩৪৫ অরণাদেবতা विठिका। त्यांच ১७८८ অভিভাষণ > শ্রীনকেডনের ইতিহাস ও আদর্শ প্রবাসী। ভাত্র ১৩৪৬ প্রবাসী। আখিন ১৩৪৬ र न कर्मन পল্লীদেবা প্রবাদী। ফান্তন ১৩৪৬

> > 1 3 1

অভিভাষণ শাস্তিনিকেতন পত্র। ১৩২৯
সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ সংহতি। ভাত্র ১৩৩০
ম্যালেরিয়া বছবাণী। ছোষ্ঠ ১৩০১
প্রতিভাষণ ব্যালীর কাপড়ের কারথানা

বাঙালীর কাপড়ের কারথানা
ও হাতের তাঁত
প্রবাসী। কাভিক ১৩৬৮
প্রবাসী। কাভিক ১৩৪০
সম্ভাষণ<sup>8</sup>
বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৪০
প্রভাষণ<sup>9</sup>
প্রবাসী। বৈশাধ ১৩৪৭

প্রধান রচনাগুলি প্রথম ভাগে মৃদ্রিভ; বিভীয় ভাগে প্রাসন্ধিক বিবিধ রচনার সংগ্রহ।

- > 'बैनिस्कल' नाम पृक्षिक
- २ 'পूर्वसम्म सङ्खां' नाम मूजिङ
- 'রবিবাসরের অভিভাষণ' নামে মৃত্তিত
- <sup>6</sup> 'অভিভাষণ' নামে মৃত্রিভ
- ে 'কৰিয় উত্তর' নামে ঘূজিত

পরীর উন্নতি। "কর্মবক্ষ: বন্ধীয়-হিতসাধন-মগুলীতে রবীম্রনাথের মৃইটি বফ্তা।
ভূমিলন্দী: 'ভূমিলন্দী' পত্রিকার প্রকাশিত এই রচনা প্রবাসী অগ্রহারণ ১৩৩৪
কটিপাথর বিভাগ হইতে সংকলিত।

অভিভাষণ: ১৩৪৫ সালের ২২ অগ্রহারণ কলিকাভার ২১০ কর্নপ্রালিস ব্লাট ভবনে জ্রীনিক্তেন শিল্পভাগ্রারের উদ্বোধন করেন স্থভাবচন্দ্র বস্থ, এই উপলক্ষে পঠিভ রবীন্দ্রনাথের মৃদ্রিত অভিভাবণ। ভিনি সভার উপন্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই অভিভাবণে, 'ভোমরা রাষ্ট্রপ্রধান' বা 'ভোমরা স্বদেশের প্রভীক' এই উক্তির লক্ষ্য কন্প্রেস-সভাপতি স্থভাবচন্দ্র।

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ: শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভার কবিত বর্তমান ভাষণে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছেন কালীমোহন ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্ভোষচন্দ্র মন্ম্বার, সি. এফ. আত্তি ও এল. কে. এলম্হার্স্ট্।

ত এই প্রবন্ধে বে 'ভাঙা বাড়ি', 'ভূত্ড়ে বাড়ি'-র কথা বলা হইয়াছে (পৃ ee १), হেমলভা দেবীকে লিখিভ রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র সেই প্রসক্ষে উল্লেখযোগ্য।

পত্রধানি হেমলতা দেবীর একটি প্রবন্ধের সহিত 'বঙ্গলন্ধী' পত্রিকায় (আখিন ১৩৪৬) প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিয়ে ববীন্দ্রনাথের পত্রখানি হেমলতা দেবীর প্রবন্ধের শেষাংশ-সহ মৃদ্রিত হইল।—

…তার [রবীন্দ্রনাথ] আতৃপ্র আমার স্বর্গীয় স্বামীর [বিপেন্দ্রনাথ] উপর ভার

দিয়ে গিয়েছিলেন ডিনি তাঁর বিভালয়ের। দখল নেওয়ার আদেশ এসেছিল তাঁরই
কাছে। দখল নিতে গিয়ে দেখেন, বাড়িটির বছ থিলান ফাটা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, •

দেওয়ালের গায়ে ফাটল হয়ে গাছ বেরিয়েছে নানারকম। বললেন, অনেক টাকা
থরচ না করলে এ বাড়ি বাস-ধোগ্য হবে না। আমাকে বললেন, সেই খবর কবিকে

চিঠি লিখে জানাতে।

খবর পেয়ে উত্তরে কবি যে পত্র লেখেন সেই পত্রধানি-

508, W. High Street Urbana Illinois २७८५ खन्नश्रेष २७३३

ė

#### क्लागीयांच,

বৌষা— ভোষাদের কাছে স্কুলের বাজির বর্ণনা গুনে বোঝা গেল, আমার ভাগ্যের কিছু পরিবর্জন হয় নি। কেনাবেচার বাজারে আমাকে চিরদিন ঠকডেই হবে— ঠকার সীমা ষদি ঐ চাকার থলির মধ্যেই বন্ধ থাকে তা হলেও তেমন ক্রুতি নৈই, কাঁড়া তা হলে 
ঐথানেই কেটে যায়। যা হোক, কাজ যখন সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে গেছে তথন লোকসানের
দিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে পরিতাপ করে কোনো ফল নেই— ওর মধ্যে যতটুকু লাভ
আছে, তা যত সামান্তই হোক, সেইটেকেই প্রচুর জ্ঞান করে তাকে যথাযোগ্য ব্যবহারে
লাগাবার চেটা করা কর্তব্য— ওর দেয়াল ফাটা, ওর গাছগুলো বুড়ো, ওর চারি দিকে
জলল এ বলে মন ভারী করে বদে থাকলে ঠকাটিকে কেবল দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলা হবে।
বে আটহাজার টাকা আমার গেছে, সে তো গেছেই— কিন্তু তার বদলে যেটুকু পেয়েছি
তাকে পেয়েছি বলেই গণ্য করতে হবে। আমার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ওটাকে কী
রক্ষমে কাজে লাগাতে পারা ঘেতে পারে তা এতদ্র থেকে বলা এবং ব্যবহা করা
আমার পক্ষে লক্ত। তোমরা সকলে পরামর্শ করে যেরকম ভালো বোধ কর ভাই
করো। আর কিছু না হোক, জমি অনেকটা আছে ওর মধ্যে, কিছু কিছু চাব হতে
পারে না কি ? সস্তোধের গোয়ালঘরের কল্যাণে গোবরের সারের তো অভাব হবে না।
এখন থেকে কল গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে ওতে যথেষ্ট পরিমাণ সার দিতে পারনে হয়তো
আমের সময় ছেলেদের জন্ত কিছু আম পাওয়া যেতে পারে। …

হলকর্ষণ: শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত একথানি চিঠি এই অভি-ভাষণ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য —

"আজ স্কলে হলচালন উৎসব হবে। লাওল ধরতে হবে আমাকে। বৈধিক মন্ত্র-যোগে লাজটা করতে হবে ব'লে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল ঘণন হাল-লাওল কাঁথে করে মাছ্রম মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তথন হলধরকে দেবতা বলে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে ব্রুবে নিজের বয়ধারী স্থরপকে মাছ্রম কতথানি সম্মান করেছে। বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মান্ত্রের বিজ্ञয়রথের বাহন। মাটি থেকে মাহ্রম ফলল আদায় করেছে এটা ভার বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে হাল-লাওলের উদ্ভাবন। এমন জন্ধ আছে যে আপনার দাঁত দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ ক'বে থান্ত উদ্বার করে; মান্ত্রের গৌরব হচ্ছে দে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না, ভার নির্ভর যম্ভ-উদ্ভাবনী বৃদ্ধির উপর। এরই সাহায়ে শারীর কর্মে একজন মান্ত্র্য হয়েছে বছ মান্ত্র্য। গৌরবে বহুবচন। আজ আম্বা একটা মিধ্যে কথা প্রায় বলে থাকি—dignity of labour, অর্থাৎ শারীর প্রমের সম্মান। অন্তরে অন্তরে মান্ত্র্য এটাকে আজ্বাবমাননা বলেই জানে। আজ আমাদের উৎসবে আম্বা হাল-লাওলের অভিবাদন

यमि करत बाकि छर्व रमिं। जानन উদ্ভাবন-कोमलात जामिय क्षकाम व'ला। रमहेथान भाष्ट्र कराए वना मञ्जूषक व्यानिक करा। हरकारक विव हरम व्यान्त्र वनि छ। इल চबकाई छात्र क्षिषाम कत्रत- ज्ञानन म्हलकित महज मीत्रात्क बाध्य बादन ना **এই क्थां**है। निष्त्र हतका भृथिवौद्ध अम्हि— मिट्टे हतकात साहाई मिष्त्रहे कि माह्रस्वतः वृद्धिक र्वाष्ट्र यथा बाहेकार्छ हरव। बाब मध्यम् এको वांश्मा कांगब अहे वर्ष चाष्मि क्वरह त्व, त्वहारवव हैरतक बहाकन कलव नाइत्वव महारा ठाव छक करत्रह, তাতে कर्य चात्रारम्य ठावीरम्य गर्वनाम श्रव। स्थरक्त ये धरे र्य, আমাদের চাবীদের আধপেটা থাওয়াবার জন্মে মামুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনম্কাল নিক্রিয় করে রেখে দিভে হবে। দেখক এ কথা ভূলে গেছেন যে, চাষীরা বন্ধত মরছে নিজের অড়বৃদ্ধি ও নিরুদ্ধষের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি— কিন্তু যে শিক্ষার সাহায্যে মাশুষ একান্ত দৈহিক শ্রমণরভার অসমান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে ভার আয়োজন করতে পারসূম না এই एःथ चानक पिन थिएक चामारक वांबाह । प्रारंत मौमा थिएक य विख्यान আয়াদের মৃক্তি দিচ্ছে আৰু মুরোপীয় সভাতা তাকে বহন করে এনেছে — একে নাম দেওয়া বাক বলরামদেবের সভাতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ থাবারও **অভ্যাস আছে, এই সভ্যভাতেও শক্তিমন্ততা নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই** ভয়ে শক্তিহীনভাকেই শ্রেয় গণা করতে হবে এমন মৃচ্তা আমাদের না হোক। हेि २६ खावन ५७७७"

—পথে ও পথের প্রান্তে

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে মৃদ্রিভ অপর সকল রচনাই শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে (৬ কেব্রুয়ারি) বা হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ-উৎসবে কবিভ ভাষণের অন্থলিপি। 'পদ্রীপ্রকৃতি', অন্তর্মণ অন্থলিপি অবলম্বনে কবি-কর্তৃক পরিবর্ধিত আকারে লিখিত হয় (মুম্বণকালে আরো পরিবর্তন হয়)।

অভিভাষণ: কলিকাভায় বিশ্বভাষতী-সন্মিলনীতে এল. কে. এল্ম্হার্ফ্
Robbery of the Soil সমজে একটি বক্তা দেন, এই সভাষ সভাপভিরূপে
ববীজনাথের ভাষণ।

১ প্রিরভোডভূমার সেনগুর -কৃত অনুবাদ 'মাটির উপর দল্মদৃত্তি', নাজিনিকেন্ডন পত্র, ভারু-অংবিন ১৬২৯

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ: "বিশ্বভারতী সম্মিলনী ও' আন্টি-ম্যালেরিয়াল সোনাইটির উদ্যোগে ২৯শে আগস্ট [১৯২৩] তারিখে কলিকাতার রামমোহন লাইবেরি গৃহে আহুত সভায় সভাপতির বক্তৃতা।" 'সংহতি'-সম্পাদক ম্রলীধর বস্থ অন্থগ্রহপূর্বক এই বক্তৃতার প্রতিলিপি 'সংহতি' হইতে আমাদের দেন; তিনি আমাদের জানাইয়া-ছিলেন যে, এই অন্থলিপি বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত।

ম্যালেরিয়া: "আন্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির চতুর্থ বাধিক সভায় সভাপতি রূপে প্রদত্ত বক্তা। আ্যাল্ফেড থিয়েটার হল। ২৩।২। [১৯] ২৪।" অহলিপি-পাঠে মনে হয় যে উহা বক্তা-কর্তৃক সংলোধিত নহে। তৎসত্ত্বেও প্রসঙ্গাহ্মরোধে যৎসামান্ত আক্ষরিক সংশোধনে পুন্মু দ্রিত হইল। বর্তমান প্রসঙ্গে 'সমাধান' প্রবঙ্কের (১৩৩) অংশবিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য—

"সোভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে একটা সদৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছে এসেছে।
সেটা সন্থকে আলোচনা করলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।— বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায়্ম মরছে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মনমরা করে দিয়েছে। আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্ত, অধ্যবসায়ের অভাব এই রোগভীর্ণভার কল। ম্যালেরিয়া থেকে যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল বে আমরা সংখ্যা হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তথন কেবল বে ছইজনের কাছ একজনে করতে পারব তাও নয়, এমন প্রকৃতির কাছ এমন ধরনে করতে পারব যা এখন পারি নে। অর্থাৎ, কেবল বে কাজের পরিমাণ বাড়বে তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে। তাভে সমস্ত দেশ উচ্ছেল হয়ে উঠবে। এ কথা সকলেই জানি, দকলেই মানি— কিন্তু সেইসক্রে এডকাল এই কথাই মনে লেগে রয়েছে বে, বাংলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া দ্ব করে দেওয়া বা এই রোগের হ্রাস করা অসভব। বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে নির্যাহ্ব হতে পারে, কিন্তু নির্যাহ্ব হবে কী করে? অভএব অদৃষ্টে বা আছে তাই হবে।

"এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে উঠলেন, দেশ থেকে মণা ভাড়াবার ভার আমি
নিপ্ম। এত বড়ো কথা বলবার ভরসাকেই তো আমি ঘথেষ্ট মনে করি। এই গুরু-মানা
অবভার-মানা দেশে এত বড়ো ব্কের পাটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। এক-একটি
গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছেন। একটি গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা ছলে
সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

"এইটুকুমাত্র কাজই তাঁর ধর্ণার্থ কাজ, মহৎ কাজ। কোনো একটিয়াত্র জারগায় ধদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে, বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে দেওয়া বেতে भारत का एरमहे एमी" ·

"ৰহন্তে ডিনি নিজের চেটার সমস্ত অলস দেশকে নীরোগ করে দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃটাস্ত-ৰারা ডিনি বেটা প্রমাণ করবেন সেইটেকে দেশ স্বরং গ্রহণ করলে ভবেই সে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং ভাবী বিপদের বিক্লছে. চিরকালের মডো প্রস্তুত হবে। নইলে বারে বারে নৃতন নৃতন ভাজার গোপাল চাট্লের জন্তে ভাকে আকাশের দিকে ভাকিয়ে বসে থাকভে হবে, আর ইভিমধ্যে ভার পিলে-যঞ্জের সাংঘাতিক উর্জি-সাধনে সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

"মালেরিয়া বেমন শরীরের, অবৃদ্ধি তেমনি মনের একটা বিবন্ধ ব্যাধি। এতে
মাস্থবের মূল্য কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ গুন্তি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়লেও
গুণের হিসাবে অত্যন্ত কমে ধার। অরাজ বলো, সভ্যতা বলো, মাস্থবের ধা-কিছু
মূল্যবান ঐশর্য সমস্ভই এই গুণের হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ
বিতই বেশি হোক-না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই ব'লেই ফসল ফলাতে পারে না।
ভারতবর্ত্বের দ্বিশ কোটি মাস্থবের মন পরিমাণ হিসাবে প্রভৃত্ত, কিন্তু বোগ্যতা হিসাবে
কত্তই অরা। এই অবোগ্যতার, এই অবৃদ্ধির, জগদল পাথরটাকে ভারতবর্ত্বের মনের
উপর থেকে ঠেলে না ফেললে বিধাতা আমাদের কোনো বর দিলেও তা সফল
হবে না, এ যদি সত্য হয় তবে আমাদের কোমর বেঁধে বলতেই হবে এই আমাদের
কাজ। এ কাজ প্রত্যেক কর্মীকে তার হাতের কাছ থেকেই গুলু করতে হবে।
বেথানেই বত্তিকুই সফলতা লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের। আর্তন
থেকে বারা সফলতার বিচার্ব করেন তারা ক্ষ্ম হবেন, সত্যতা থেকে বারা বিচার্ব
করেন তারা জানেন বে সত্য বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে দ্বিস্থ্বন অধিকার করে
নিতে পারেন।"

প্রতিভাষণ: ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীক্রনাথ পূর্বক্রমণে ধান, এই সময় মন্নমনিংছেও গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে জডিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল ভাহার উত্তর।

বান্তালির কাপড়ের কারথানা ও ছাভের তাঁড: এই প্রবন্ধ আচার্য প্রফুলচন্দ্রের অন্তরোধক্রমে রচিত, প্রপ্রশাভকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীক্রফীবনী'তে এই সংবাদ

<sup>&</sup>gt; यदीया-यहनायमी २८, अञ्चलविहत्र, प् ४०७-०१

দিয়াছেন। 'বাংলার তাঁজি' নামে ১৩৩৮ কার্ভিক সংখ্যা 'বিচিদ্রা'ছেও প্রকাশিত হইয়াছিল। মোহিনী মিল-কর্তৃক প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারেও প্রচারিত হয়।

জলোৎসর্গ: "এবারকার বর্ষামঙ্গলে একটু নৃতনত ছিল। চিরপ্রাচলিত প্রথাকে লেকন করে এবার উৎসব অন্প্রতিত হয়েছিল আশ্রমের বাইরে নিকটবর্তী ভ্রনডাঙা গ্রামে [१ ডাম্র ১৩৪০]। দেখানকার একমাত্র সমল একটি বৃহৎ জলালয় বছকাল হাবৎ পর্যোদ্ধারের জভাবে ল্প্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত প্রভাভকুষার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটিকে খনন ক'রে নির্মল জলের সমল ফিরিয়ে জ্বানা হয়েছে। এই জলালয়-প্রতিষ্ঠা এবার আমাদের বর্ষামঙ্গল-উৎসবের একটি অকরপে পরিগণিত হয়, তাই ভ্রনভাঙা গ্রামের প্রাদ্ধে এই জলালয়ের তীরেই উৎসবের মণ্ডপ রচিত হয়। তাই ভ্রনভাঙা গ্রামের প্রান্ধে জলকে অভিনক্ষিত ক'রে একটি অভিভাবণ হারা উৎসবকে স্বসম্পূর্ণ এবং সমাপ্ত করলেন।"

সম্ভাষণ: অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, ৩০ ফাস্কুন ১৩৪৩ তারিখে, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান 'রবিবাসর' শাস্কিনিকেজনে এক অধিবেশনে সমবেত হন, ভত্বপলকে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহার অম্লিপির একাংশ।

অভিভাষণ: ১৩৪৬ সালের ফাস্কন মাসে রবীস্ত্রনাথ বাঁকুড়ায় যান। জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে এই ভাষণ।

. এই গ্রন্থে সংকলিত অনেকগুলি বচনাই বক্তৃতার অম্বলিপি, অধিকাংশ ছলে কবিকর্তৃক সংশোধিত— কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সে কথা সামরিক পত্রে উল্লিখিত; অপর
কোনো-কোনো ছলে তাহা অম্মান করা ধার। তবে কতক সংকলন বে ধথোচিত
অথবা সংশোধিত অম্বলিপি নহে তাহাও সহজেই বুঝা ধার— বিষয়গুণে এগুলিও রক্ষিত
হলৈ।

পদ্ধীপ্রকৃতি গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন; বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ও তিনি রচনা করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে অক্যাক্ত বিবরণ শ্বতম্মুদ্রিত পদ্ধীপ্রকৃতির গ্রন্থপরিচয় অংশে দ্রন্থর।

<sup>)</sup> विश्वानिक व्यवस्था । विश्वानिक त्या विश्वानिक विष्यानिक विश्वानिक विश्वानिक विश्वानिक विश्वानिक विश्वानिक विश्वान

১৩১৭ সালে 'বৈদলী' পত্তের সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োপী -কর্তৃক অন্তক্ষদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ভাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে সেই চিঠিটি অভন্তভাবে মৃত্রিভ হইয়াছে। পত্রটি 'আত্মপরিচয়' গ্রান্ধে সন্নিবিষ্ট।

এই পত্তে উল্লিখিড রবীন্দ্রনাথের স্থীবিয়োগের কাল, ১০+৭ হলে ১৩+১ হইবে।

এই ধণ্ড সংকলনের কাজে সহায়তা করিয়াছেন প্রীঅমিয়কুমার সেন।

# বৰ্ণান্ত্ৰনিক সূচী

| चर्णाना छारा पिरव               | • • • | >             |
|---------------------------------|-------|---------------|
| অভিধি ছিলাম যে বনে সেধায়       | • • • | 5             |
| অভ্যাচারীর বিভায়ভোরণ           | •4•   | >             |
| অনিত্যের যত আবর্জনা             | ***   | >             |
| च्यानक जिग्नार करविष्ठ स्रमन    | * * • | , >           |
| অনেক মালা গেঁথেছি মোর           | • • • | 2             |
| অন্ধারের পার হন্তে আনি          | •••   | , 2           |
| व्यवहाता शृहहाता ठात्र छेर्सभाव | •••   | ર             |
| च्याबर नागि यार्ठ               | • • • | •             |
| , জপরাজিতা ফুটিল                | •••   | •             |
| অপাকা কঠিন ফলের মতন             | ***   | 9             |
| অবসান হল রাভি                   | • • • | •             |
| অবোধ হিয়া বুঝে না বোঝে         | •••   | 8             |
| অভিভাষণ                         | •••   | e89, e68, e26 |
| ष्यम्थादा वाद्रना एषमन          | • • • | 8             |
| व्यवनारमवजा                     | * 5 4 | €8€           |
| च्यक्तवित्र मिन स्वयामा         | * B # | 8,            |
| আকাশে ছড়ায়ে বাণী              | • • • | 8             |
| আঞ্চাশে যুগল ভারা               | •••   | ¢             |
| আকাশে শোনার মেঘ                 | •••   | ¢             |
| षाकारणंत्र षाला माहित छलात्र    | ***   | e             |
| ष्याकात्मव ह्यनवृष्ठित          | •••   | ŧ             |
| चाक्रन कणिड घरव                 | ***   | •             |
| আজ গড়ি খেলাবর                  |       | •             |
| <b>আত্মপরিচয়</b>               | • • • | 359           |
| षाशव निभाव                      | ***   | *             |
| আপন শোভার মল্য                  |       | •             |

| আপনার ক্ষ্যার-যাঝে             | •••       | *   |
|--------------------------------|-----------|-----|
| चाननारत होन कति काला           | ***       | 9   |
| ष्यांभनादा निर्वापन            | •••       | 9   |
| আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে       |           | ٩   |
| আমি অতি পুরাতন                 | 0 6 8     | 9   |
| আমি বেদেছিলেম ভালো             | •••       | ъ   |
| আয় রে বসন্ত, হেখা             | 0 * *     | ь   |
| षामा षाम मित्न मित्न           | •••       | 6   |
| আলো তার পদচিহ্ন                | ***       | >   |
| ष्मानाद वातात                  | 6 9 6     | >   |
| আশ্রমের রূপ ও বিকাশ            | 406       | ७५७ |
| আসা-যাওয়ার পথ চলেছে           | • 2 •     | 3   |
| ঈশরের হাস্তমূপ দেখিবারে পাই,   | b e e     | *   |
| উপেক্ষিতা পলী                  | ••        | £83 |
| উমি, তুমি চঞ্চলা               | •••       | ٠.  |
| এই ষেন ভক্তের মন               | • • •     | >•  |
| এই সে পরম মৃল্য                | • • •     | >•  |
| এক যে আছে বুড়ি                | ***       | >•  |
| একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে | •••       | *24 |
| এখনো অস্ব যাহা                 | <b>A.</b> | >>  |
| এমন মাহ্য আছে                  | ***       | >>  |
| এসেছিছ নিয়ে ভগু আশা           | •••       | >>  |
| এদো মোর কাছে                   | ***       | >>  |
| ওগো ভারা, জাগাইয়ো ভোরে        | ***       | 38  |
| ওড়ার আনন্দে পাখি              | 4 + 4     | 38  |
| কঠিন পাণ্য কাটি                | •••       | >3  |
| 'क्षा ठाइ' 'क्षा ठाइ' हात्क    | ***       | 35  |
| क्रम मूर्ड व्यगम जल            | * * *     | 30  |
| कक्रभ                          | ***       | 339 |
| करणामभ्थव हिन                  | ***       | 30  |
|                                |           |     |

| বৰ্ণাস্থক্ৰমি                         | क ज्ही  | 680      |
|---------------------------------------|---------|----------|
| কহিল ভারা, জালিশ আলোখানি              | •••     | 50       |
| कांट्य वाकि वत्य                      | •••     | 20       |
| <b>কাছের রাভি দেখিভে পাই</b>          | •••     | >8       |
| <b>টার সংখ্যা</b>                     | •••     | >8       |
| <b>কাব্য ও ছন্দ</b>                   | ***     | २७७      |
| কালো মেঘ আকাশের ভারাদের চেকে          | * * * * | 58       |
| को नाह, को खगा कवि                    | • • •   | >8       |
| की रव रकाथा रहवा-रहाथा यात्र हड़ाहड़ि | ***     | Se       |
| ৰীতি যত গড়ে তুলি                     | •••     | >€       |
| <u>কুম্বের শোভা</u>                   | •••     | , 76     |
| কোথায় আৰুাশ                          | •••     | 26       |
| কোন্ থ'দে-পড়া ভাষা                   | •••     | 36       |
| ক্লান্ত মোর লেখনীর                    | •••     | 24       |
| ক্লকালের গীডি                         | •••     | 76       |
| ক্ষণিক ধানির শভ-উচ্ছাসে               | •••     | 34       |
| <del>ভূড়-আপন - যাবে</del>            | •••     | 36       |
| স্থৃভিত সাগরে নিভূত তরীর গেহ          | 4 • •   | 59       |
| बृष्ठे                                | •••     | 864, 402 |
| थ्हेशर्य •                            | * * *   | 839      |
| थ् हो ९ नव                            | ***     | 6.7      |
| गछ मिनस्मत्र नार्थ खालित              | ***     | 39       |
| গভকাব্য                               | •••     | 266      |
| গাছ দেয় ফল                           | •••     | 59       |
| গাছপ্তলি মৃছে-ফেলা                    | •••     | 39       |
| গাছের কথা মনে রাখি                    | * * *   | 36       |
| গাছের পাভার দেখন দেখে                 | • • •   | 36       |
| গানধানি যোৰ দিছ উপহাৰ                 |         | 26       |
| গান্ধী মহারাজ                         | • • •   | 476      |
| गाची महाबादकत विश्व                   | • • • • | 450      |
| গাৰী জি                               | ***     | 436      |

| গিরিবক্ষ হতে আছি              | •••          | 76-        |
|-------------------------------|--------------|------------|
| গির্জাদরের ভিতরটি স্পিয়      | 4 # 1        | ७२३        |
| গোঁড়ামি সভ্যেরে চায়         | 0.04         | 73         |
| ঘড়িতে দম দাও নি তৃষি মৃলে    | * * *        | 25         |
| খন কাঠিতা বচিয়া শিলাস্থপে    | * * a        | >>         |
| চলার পথের যত বাধা             | * * *        | >>         |
| চলিভে চলিভে চরণে উছলে         | • • •        | 20         |
| চলে যাবে সন্তারপ              | • • •        | 20         |
| চাও যদি সত্যরূপে              | •••          | २ •        |
| চাদিনী থাত্তি, তুমি ভো যাত্ৰী |              | <b>₹</b> ¤ |
| চাদেরে করিতে বন্দী            | <b>* * 6</b> | ٤٥         |
| চাষের সময়ে                   |              | 52         |
| চাহিছ বাবে বাবে               | ***          | \$5        |
| চাহিছে কীট মৌমাছির            | * * *        | 43         |
| চৈত্ত্বের সেতারে বাজে         | • • •        | •          |
| চোখ হতে চোখে                  | * * *        | २२         |
| क्रीठा चाचिन                  | 4 * *        | 496        |
| জন্মদিন আদে বাবে বাবে         | * • •        | २२         |
| <b>क</b> ला< मर्ग             | •1•          | •63        |
| জানার বাঁশি হাতে নিয়ে        | <b>.</b> .   | 22         |
| জাপান, তোমার সিন্ধু অধীর      |              | २२         |
| দ্বীবনদেবতা তব                | • • •        | 20         |
| জীবন্যাত্রার পথে              | 4 6 4        | २७         |
| <b>जी</b> वनव्रक्त याग्र      | ***          | २७         |
| জীবনে ভব প্রভাভ এল            | * * *        | 20         |
| ष्मीवत्नव मील खव              | ***          | 28         |
| कांगा नव भीवत्नव              | 400          | 28         |
| ঝারনা উথলে ধরার হাদয় হতে     | 4 * 4        | 28         |
| ভানিতে দেখেছি তব              | ***          | 24         |
| ভুবারি যে সে কেবল             | ***          | 20         |
|                               |              |            |

| वर्षाष्ट्रका                          | क म्ही | 684.       |
|---------------------------------------|--------|------------|
| ভপনের পানে চেয়ে                      | ***    | 26         |
| ভব চিম্ভগগনের                         | ***    | 26         |
| ভরক্ষের বাণী সিদ্ধ্                   | •••    | ₹€         |
| ভারাগুলি সারারাভি                     |        | 24         |
| ভূমি বদক্ষের পাথি বনের ছায়ারে        | •••    | 24         |
| ভূমি বাঁধছ নৃভন বাসা                  | ***    | 4.0        |
| ভূমি ৰে ভূমিই, ওগো                    | 5 0 o  | <b>2</b> % |
| তোমার ষদ্পকার্য                       | • ***  | 29         |
| ভোষার সজে আয়ার মিলন                  | ***    | 29         |
| ভোমারে হেরিয়া চোধে                   | •••    | 7 29       |
| मिगत्स धरे वृष्टिश्वा                 | * * *  | 29         |
| <b>मिगर्छ প</b> षिक स्मिष             | •••    | २४         |
| मि ग् वल दब                           | •••    | २४         |
| <b>मित्नव व्या</b> ला नाम <b>रध</b> न | ***    | 26         |
| मित्नव धैरवश्वमि रुप्त गोन भोव        | • • •  | 43         |
| पिरमद्रवनी छङ्जाविशीन                 | ***    | 43         |
| তুই পারে তুই কুলের আকুল প্রাণ         | •••    | 23         |
| হ:খ এড়াবার আশা                       | * * *  | 49         |
| ष्ट्रश्मिथात्र त्यहील ब्लाल           | ***    | 43         |
| ছুখের দশা আবণবাভি                     | •••    | 90         |
| দূর সাগরের পারের পবন                  | ***    | ٥.         |
| म्पार काष                             | • • •  | 206        |
| माग्राज्थाना डेमिं एकि                | ***    | <b>७</b> • |
| धत्रीत (थमा भ् ष                      | ***    | <b>9</b> • |
| नस्त्रं अम चाचि                       | •••    | 0)         |
| না চেয়ে যা পেলে ভার বত দায়          | ***    | وه         |
| নিষীলনমূন ভোর-বেলাকার                 | ***    | 93         |
| निक्षप्र चवकाण म्य छ्यू               | •••    | ۷)         |
| न्छन बग्रिंग                          | •      | ७२         |
| ন্তন যুগের প্রত্যুবে কোন্             | ***    | 65         |
| 29182                                 |        |            |

#### . 486

## वरीख-ब्रह्मारणी

| নৃতন সে পলে পলে                  | ***          | ७३               |
|----------------------------------|--------------|------------------|
| পদ্মের পাড়া পেতে আছে অঞ্চলি     |              | ৩৩               |
| পরিচিভ শীমানার                   | ***          | <b>9</b> 9       |
| পরিশিষ্ট                         | • • •        | <b>४२७, ४</b> ৮১ |
| পন্নী প্রকৃতি                    | • • •        | e 30, e0.        |
| পদ্মীর উন্নতি                    | ***          | 434              |
| পদ্দীদেবা                        | * * *        | (4)              |
| পশ্চিমে রবির দিন                 |              | ৩৩               |
| পাৰি যবে গাহে গান                | e + s        | ৩৩               |
| পায়ে চন্দার বেগে                | <b>* *</b> * | 98               |
| পাষাণে পাষাণে তব শিখরে শিখরে     | 444          | ্ ৩৪             |
| পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে      | •••          | 98               |
| পুষ্পের মৃকুল                    | •••          | ৩৪               |
| পৃষ্ণালয়ের অন্তরে ও বাহিরে      | * * *        | 653              |
| পেয়েছি ষে-সব ধন                 | * • •        | ' 04             |
| প্রগতিসংহার                      | •••          | <b>७</b> २       |
| প্রভিভাষণ                        | •••          | 647              |
| প্রথম আলোর আভাদ লাগিল গগনে       | • • •        | હ                |
| প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা          | •••          | 90               |
| ঞ্জাভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক       | • <          | 94               |
| প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে সঞ্চরে | * <b>#</b> * | ंद               |
| প্রেমের আনন্দ থাকে               | •••          | 99               |
| काश्चन अन चादा                   |              | 99               |
| ফাগুন কাননে অবতীৰ্ণ              | •••          | 99               |
| ফুল কোথা থাকে গোপনে              | ***          | 94               |
| क्न हि <sup>ँ</sup> ए नम्        | ***          | 96               |
| ফুলের অক্ষরে প্রেম               | •••          | *9               |
| <b>দূলের কলিকা প্রভাতরবির</b>    | ***          | ৩৮               |
| বইল বাতা <b>স</b>                | • • •        | 45               |
| বউ কৰা কও' 'বউ কথা কও'           | ***          | e la             |

#### वरण काम निष्म वेरँर Ch बएड़ा मिन e . 1, 626 वरफ़ाई महस्र 50 বদনাম 也》 বরবার রাতে অলের আঘাতে 50 वद्रस्य वद्रस्य निखेनिखनाम (C) ৰৰ্ষণ-গোৰৰ ভাৰ (O वमस, जाता मनव्रमभीव 8. वमस, मांख आनि 8 0 বসস্ক পাঠায় দ্ত 8. वमस य मिथा मिथ 80 বসম্ভের আসরে ঝড় 8. বদস্কের হাওয়া যবে অরণ্য মাভায় 83 বস্তুতে ব্যু রূপের বাঁধন 83 वहानि भ'रत वह क्लाम मृत्र 68 বাঙালির কাপড়ের কারথানা ও হাভের ডাঁড ere বাতাদ ভধায়, বলো তো কমল 83 বাতাসে ভাহার প্রথম পাপড়ি 83 वाजारम निवित्न भीभ 83 वार् চাহে मुक्ति मिए 83 वारिव एट वरिया चानि 83 वाहिएव वश्वव द्वांका 80 वाहित्व याशात्व प्रांचिष्ट्र वात्व वात्व 80 विस्कृत विनाद मिनास्य स्थात्र বিচলিত কেন মাধবীশাখা 89 विषायत्राष्ट्र भ्वनि 88 বিধাতা দিলেন মান 88 वित्रम जालाक जाकान माजित 88 বিশ্বভারতী 485 वित्यत्र क्षत्र-भारम 88

वर्षाभूकिषिक मृठी

489

#### 486

#### दवीख-दठनावनी

| বৃদ্ধির আকাশ ধবে সভ্যে সমৃচ্ছল | *** * | 80        |
|--------------------------------|-------|-----------|
| বেছে শব শব-দেৱা                | •••   | 8 e       |
| (वहना हित्व यष                 | ***   | 8¢        |
| বেদনার অখ্র-উমিগুলি            | •••   | 8%        |
| ব্রত-উদ্যাপন                   | •••   | Ø• \$     |
| ভঙ্গনমন্দিরে তব                | •••   | 83        |
| ভারতবর্বে সমবায়ের বিশিষ্টতা   | ***   | 89•       |
| ভিখারিনী                       | •••   | 3.00      |
| ভূমিলক্ষী                      | •••   | 428       |
| ভেদে-যাওয়া ছূল                | •••   | 89        |
| ভোলানাথের খেলার তরে            | •••   | 85        |
| মনের আকাশে তার                 | •••   | 89        |
| মৰ্ভকীবনের                     | 4**   | 84        |
| মহাত্মা গান্ধী                 | ***   | २,७९, २७३ |
| মহাত্মাজির পুণাবত              | •••   | ৩•৩       |
| মাটিতে তুর্ভাগার               | •••   | 8 1       |
| ষাটিতে মিশিল মাটি              | •••   | 89        |
| ষান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও  | ***   | 89        |
| মানবসন্ধন্ধর দেবতা             | • • • | ¢ • 8     |
| মান্থবেরে করিবারে স্তব         | •••   | 8 9       |
| মিছে ডাকো— মন বলে, আৰু না      | •••   | 84        |
| ষিলন-স্লগনে                    | ***   | 86        |
| মৃকুলের বক্ষেয়ারে             | ***   | 86        |
| ষ্ক ৰে ভাবনা মোর               | ***   | 83        |
| ম্দলমানীর গল                   | ***   | 34        |
| মুহুৰ্ত মিলায়ে ৰায়           | •••   | 8>        |
| মালেরিয়া                      | ***   | 6 70      |
| মৃতেরে যতই করি স্ফীত           | ***   | 1>        |
| মৃত্তিকা খোৱাকি দিয়ে          | ***   | 8>        |
| घडा प्रिष्ठ रव शास्त्रव        |       | 0.5       |

| বৰ্ণ                            | ছিক্ৰমিক সূচী | <b>₩8&gt;</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| ৰ্থন গগন্তলে                    | ***           | 17            |
| ৰখন ছিলেম পথেৱই সাক্ষধানে       | •••           | <b>t</b> •    |
| বভ বড়ো হোক ইন্দ্ৰবন্থ সে       | •••           | •             |
| या शास मकन्हे समा करव           | **            | <b>e</b> • 1  |
| ৰা বাধি আসার ভৱে                | ***           | 4.            |
| ৰাওয়া-আসার একই বে পথ           | ***           | 65            |
| <b>বিশু</b> চরিত                | ***           | 869           |
| ৰ্গে ৰ্গে জলে কোঁতে বাৰ্ভে      | ***           | 62            |
| বে আধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায় |               | , ()          |
| বে করে ধর্মের লামে              |               | , «>          |
| ৰে ছবিতে ফোটে নাই               | ***           | 65            |
| বে ৰুম্কো ফুল ফোটে পথের ধারে    |               | 48            |
| ৰে ভা <b>ৰা আমা</b> র ভাবা      | •••           | 42            |
| বে ফুল এখনো কুঁড়ি              | ***           | 12            |
| ৰে বন্ধুরে আ <b>জও</b> দেখি নাই | ***           | 60            |
| ৰে ব্যখা ভূলিয়া গেছি           | ***           | 60            |
| ৰে বাৰা ভুলেছে আপনার ইভিহাস     | ***           | ts            |
| বে বার তাহারে আর                | ***           | 60            |
| বে বত্ন স্বার সেরা              | •••           | 60            |
| রন্ধনী প্রভাত হন                | ***           |               |
| রাখি বাহা তার বোঝা              | •••           | 48            |
| রাতের বাদল মাতে                 | ***           | € 8           |
| রূপে ও অরূপে গাঁথা              | ***           | (1            |
| দুকারে আছেন যিনি                | ***           | ee            |
| <b>ন্ধ</b> পথের পুশিত তৃণগুলি   | ***           | ee            |
| লেখে স্বর্গে মর্ভে মিলে         | •••           | ee.           |
| শরতে শিশিরবাভাস লেগে            | ***           | te            |
| শান্তিনিকেতন ব্ৰশ্বচৰ্বাল্ডম    | •••           | 853           |
| শিক্ত ভাবে, দেয়ানা আমি         | ***           | to .          |
| म्ख ब्लि निष्त्र श्व            | ***           | 64            |

#### রবীজ্র-রচনাবলী

| <del>ৰ্ভ</del> পাতার অস্তবালে |       | 19         |
|-------------------------------|-------|------------|
| শেষ পুরস্কার                  | •••   | 96         |
| শেব বসম্বরাত্তে               | ***   | (4         |
| শ্রোমলঘন বকুলবন               | ***   | (9         |
| শ্রাবণের কালো ছায়া           | ***   | 41         |
| <b>এ</b> নিকেডন               | ***   | 485        |
| শ্রীনকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ    | ***   | ***        |
| স্থার কাছেতে প্রেম            | •••   | 61         |
| সংসারেতে দারুণ ব্যথা          | •••   | 63         |
| সভ্য ও বান্তব                 | •••   | २৮8        |
| শত্যেরে যে জানে, তারে         | ••    | 61         |
| শন্ত্যাদীপ মনে দেয় আনি       | ***   | 46         |
| সন্থ্যারবি মেঘে দেয়          | •••   | 16         |
| সফলভা লভি ষবে                 | •••   | ¢b         |
| স্ব-কিছু অড়ো ক'রে            | •••   | <b>t</b> b |
| সৰ চেয়ে ভব্তি যার            | •••   | <b>t</b> b |
| সময় আসর হলে                  | ***   | ()         |
| স্থ্ৰায় ১                    | •••   | 865        |
| সম্বায় ২                     | · · · | 869        |
| সমবায়নীতি                    | •••   | · 889, 840 |
| সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ    | •••   | (45        |
| সন্তাধণ                       | ***   | (25        |
| সারা রাভ তারা                 | •••   | ()         |
| <u> শাহিত্যবিচার</u>          | ***   | २१२        |
| সাহিত্যে আধুনিকতা             | ***   | ₹ <i>\</i> |
| সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা           | •••   | 547        |
| সাহিত্যে চিত্রবিভাগ           | ***   | २१৮        |
| <u> বাহিত্যের মাত্রা</u>      | ***   | 260        |
| শাহিত্যের মূল্য               | ***   | 2 16       |
| শাহিত্যের স্ক্রপ              | ***   | 287, 265   |

| বৰ্ণাভূক্ত মিক স্চী |                |
|---------------------|----------------|
| ***                 | 63             |
| ***                 | . 63           |
| ***                 | ७•             |
| ***                 | <b>5</b> 1     |
| ***                 | •              |
| •••                 | 49.0           |
| •••                 | **             |
|                     | *>             |
| ***                 | <b>.</b> & \   |
| •••                 | • 63           |
| ***                 | #3             |
| ***                 | 115            |
| •••                 | <b>%</b> 2     |
| ***                 | <i>७</i> २     |
| ***                 | 45             |
| ***                 | <b>5</b> 5     |
| ***                 | <del>60</del>  |
| •••                 | 40             |
| •••                 | 48             |
| •••                 | <b>\&amp;8</b> |
| ***                 | <b>&amp;8</b>  |
|                     |                |